# দ্রিতীয় ভাগ

স্বামী গম্ভীরানন্দ



উন্তোধন কাৰ্যালয়,কলিকাতা

প্রকাশক
খামী জ্ঞানাত্মানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন কোর্যাজার, কলিকাতা-৩

মৃদ্রাকব
শ্রীস্থবোধক্ষ ভট্টাচার্য
ইকনমিক প্রেস
২৫ রায়বাগান স্ক্রীট, কলিকাতা-৬

বেলুড় শ্রীরামক্বফ মঠের অধ্যক্ষ কর্তৃক

সর্বস্বত্ব সংবক্ষিত

ভূতীয় সংস্করণ ১৩**৫৫** 

(G. G. J. 7046C)

# विरवस्व

উপাদানেব অভাবে ও গ্রন্থের কলেবর-বৃদ্ধির ভয়ে অনেকগুলি জীবনী পূর্ণতর করিতে এবং ইচ্ছা থাকিলেও অপব কতকগুলি জীবনী মৃদ্রিত কবিতে পারি নাই—ইহা আমবা এই গ্রন্থেব প্রথম ভাগেই বলিয়া আসিয়াছি। আশা কবি, এই অনিচ্ছাক্বত ক্রটি পাঠকগণ মার্জনা কবিবেন।

প্রথম ভাগেব ক্যায় এই ভাগেও প্রমহংস শ্রীশ্রীবামরুষ্ণদেবের নাম ঠাকুব, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুবানী সারদামণি দেবীব নাম শ্রীশ্রীমা, আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের নাম স্বামীজী, স্বামী ব্রহ্মানন্দের নাম মহাবাজ এবং স্বামী শিবানন্দের নাম মহাপুরুষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

গম্ভীরানন্দ

# সূচীপন্ন

| স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ | ••• | *** | :                |
|-------------------------|-----|-----|------------------|
| স্বামী অথণ্ডানন্দ       | ••• | ••• | ৩১               |
| স্বামী স্থবোধানন্দ      |     | *** | ৬৪               |
| স্বামী বিজ্ঞানানন্দ     |     | *** | ,<br>,           |
| পূৰ্ণচক্ৰ ঘোষ           | ••• |     | ) ) b            |
| মথ্বানাথ বিখাস          |     | ••• | ১৩৪              |
| শস্ত্চবণ মল্লিক         |     |     | >00              |
| নাগ মহাশয়              |     | ••  | ১৬১              |
| বলবাম বহু               | ••• | ••• | ) S C            |
| মাস্টাব মহাশয়          |     |     | २ऽ२              |
| অধবলাল সেন              | ••• |     | २७৮              |
| গিবিশচন্দ্ৰ ৰোষ         | ••• | •   | ₹89              |
| স্থবেন্দ্ৰনাথ মিত্ৰ     | ••• | ••• | २१৫              |
| বামচন্দ্র দত্ত          | ••• | ••• | २३७              |
| মনোমোহন মিত্র           | ••• | ••• | ٩ ډی             |
| দেবেন্দ্রনাথ মজুমদাব    | ••• | ••• | ೨৩৮              |
| স্বেশচন্দ্ৰ দত্ত        | *** | ••• | ৩৬০              |
| অক্ষর্মার দেন           | ••• | ••• | ৩৬৭              |
| নবগোপাল ঘোষ             | ••• | ••• | وء و             |
| হৰমোহন মিত্ৰ            | ••• | ••• | ৩৮২              |
| মণীদ্রক্ত গুপ্ত         | ••• | ••• | <b>او جاد</b> یا |

| উপেন্দ্রনাথ মৃথোপাধ্যায় | ••• | ••• | 860         |
|--------------------------|-----|-----|-------------|
| চুনীলাল বহু              |     | ••• | 8 • ৬       |
| কালীপদ ঘোষ               | ••• | *** | 870         |
| রানী বাসমণি              | ••• | ••• | 875         |
| গোপালের মা               | ••• | ••• | 809         |
| যোগীন-মা                 | ••• | ••• | ৩৬•         |
| গোলাপ-মা                 |     | ••• | 898         |
| গোরী-মা                  | ••  | ••• | • 68        |
| শৃন্ধী-দিদি              | ••  |     | <b>e</b> >0 |



সামী হিওণাতীভানন

# श्वाभी बिश्वनाजीजानन्द

স্থামী ত্রিগুণাতীতানন্দের পূর্ব নাম ছিল শ্রীসারদাপ্রসন্ধ মিত্র।
শ্রীশ্রীত্র্গাদেরীর রূপায় এই পুত্রটি লাভ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার পিতা
পুত্রের ঐরপ নাম রাথিয়াছিলেন। ২৪-পরগণা জেলার অন্তর্গত পাইকহাটীর নাওবা গ্রামে মাতৃলালয়ে ১৮৬৫ খ্রীষ্টান্দের ৩০শে জান্তয়ারী (১৮ই
মাঘ, ১২৭১, চাক্র শুরু চতুর্থী তিথিতে) সোমবার, বাত্রি নটা ২৬ মিনিটের
সময় সারদা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতামহ ৮নীলকমল সরকার
পাইকহাটীর বিশেষ প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। তাঁহার পিতা বার্
শিবরুষ্ণ মিত্র কলিকাতার নন্দনবাগানে বাস করিতেন। তিনি সাধুতা ও
চরিত্রবলে প্রতিবেশী ও স্বদেশবাসীর শ্রন্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন।
শিবরুষ্ণের চারি পুত্র—বিনয়, সারদা, অন্তর্কুল ও আশুতোষ।

বাল্যকাল হইতেই দেবতাপ্জাদিতে সাবদার বিশেষ আগ্রহ ছিল।
তাহাব স্থাতিশক্তি এত প্রথব ছিল যে, চৌদ বংসর বয়সেব মধ্যেই তিনি
বিভিন্ন দেবদেবীব প্রায় ১০৮টি স্তোত্র এবং প্রণামমন্ত্র ম্থস্থ করিয়াছিলেন
'এবং অতি স্থললিত স্থরে ভগবদগীতা, চণ্ডী ও উপনিষদাদি শান্ত্র পাঠ
করিতেন। অল্প বয়সেই তাহাকে কলিকাতায় পিতৃভবনে আনিয়া
বিক্যালয়ে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। বালকের স্বভাব সরল ও স্থমিষ্ট;
অধিকন্ত পরীক্ষায় সর্বদা প্রথম হওয়াতে তিনি শিক্ষক ও সহপাঠীদের ক্ষেহ্
ও শ্রদ্ধার অধিকারী হইলেন। নিম্বিদ্যালয়ের পাঠ শেব হইলে তিনি
উচ্চশিক্ষার জন্ত শ্রামপুক্রেব 'মেট্রোপলিটান্-ইন্ট্রিটিউশনের' চতুর্থ শ্রেণীতে
প্রবিষ্ট হইলেন; তথন তাঁহার বয়স চৌদ বংসর। এথানে চারি বংসর
কৃতিত্বের সহিত অধ্যয়নাস্তে তিনি প্রবেশিকা-পরীক্ষা দিতে উন্থত হইলেন।

তাঁহার নিজের আশা ছিল এবং সকলেই ভাবিতেন যে, পরীক্ষায় উচ্চত্থান অধিকারপূর্বক তিনি বৃত্তিলাভ করিবেন। কিন্তু বিধির বিধান কে থণ্ডাইবে ? পরীক্ষাব দ্বিতীয় দিন জলথাবার থাইবাব সময়ে অসাবধানতা-বশতঃ তাঁহার বড় সাধের সোনার ঘড়িটি চুরি যাওয়াতে তিনি এত বিচলিত হইয়া পড়িলেন যে, অবশিষ্ট পবীক্ষা আর ভাল করিয়া দেওয়া হইল না। স্ত্রাং তিনি পাশ ক্বিলেন দ্বিতীয় বিভাগে। ইহাতে ত্ব:থের মাত্রা বর্ধিতই হইল। এত আশা আজ ব্যর্থ হইল! এই বিফলতাই আবার ঈশ্বরের বিধানে তাঁহাকে আর এক অপূর্ব সাফল্য আনিয়া দিল। 'কথামৃত'কার শ্রীযুক্ত মাস্টাব মহাশয় তথন ঐ বিভালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি প্রিয় ছাত্রকে মাসাধিক যাবৎ বিমর্ষ দেখিয়া একদিন (১৮৮৪) দক্ষিণেশ্বরে শ্রীবামরুষ্ণেব নিকট লইয়া গেলেন। অতঃপব ঠাকুরেব আকর্ষণে তিনি শ্বতই তাঁহার নিকট যাতায়াত আরম্ভ কবিলেন। সারদাব পিভাকে সাধুসঙ্গের বিরোধী জানিয়া ঠাকুর ব্যবস্থা কবিয়াছিলেন যে, সারদা গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্ম সেয়াবের গাড়ি-ভাড়া শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হইতে লইবেন। লক্ষাশীলা মাও সারদার আগমন বুঝিতে পারিলেই পূর্ব হইতে আবশুকীয় পয়সা বারদেশে রাথিয়া দিতেন-জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হইত না।

দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের ফলে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইলে ঠাকুর তাঁহাকে দীক্ষাগ্রহণের জন্য প্রীপ্রীমায়ের নিকট পাঠাইয়া বলিয়াছিলেন, "অনস্ক রাধার মায়া কহনে না যায়। কোটি রুফ কোটি রাম হয় যায় রয়।" কিন্তু তথন তাঁহার নিক্ষই দীক্ষা হয় নাই; কারণ প্রীপ্রীমা বলিতেন যে, স্থামী যোগানন্দই তাঁহার প্রথম মন্ত্রশিষ্য। তবে অন্থমান করা যাইতে পারে যে, প্রীপ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পরে তিনি মাতাঠাকুরানীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের সক্তথে সারদার জীবন কিরূপ নবভাবে গঠিত হইয়াছিল, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিলে মন্দ হইবে না। শৈশব হইতে স্বস্থহের ব্যবস্থা দেখিয়া সারদার ধারণা হইয়াছিল যে, ঝাঁট দেওয়া, জল তোলা ইত্যাদি ঝি-চাকরদের কাজ। তাই ঠাকুর যথন একদিন আদেশ করিলেন, "কিছু জল এনে আমাব পা ধুইয়ে দে," তথন লজ্জায় আরক্তিম-বদন সারদা ভধু চিত্রার্পিতের ক্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঠাকুর সব ব্ঝিয়াও যেন ব্ঝিতে পারেন নাই এমনভাবে পুনরায় বলিলেন, "জল নিয়ে আয়।" সারদা কি করিবেন ? উপায়ান্তব না দেখিয়া তাহাকে আদেশ পালন করিতে হইল। কিন্তু সেই সংস্কাব অনিচছা সেইদিনই পূর্ণ ইচ্ছায় পবিণত হইল। আমরা পবে ইহাব পরিচয় পাইব।

প্রবেশিকা পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সারদা ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মেট্রোপলিটান কলেজে এফ. এ. পডিতে আরম্ভ কবিলেন। সেখানেও অল্পদিনে তিনি বেশ স্থনাম অর্জন করিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বংসর হইতে তাঁহাকে আর বিশেষ পড়ান্ডনা কবিতে দেখা যাইত না—তথন তিনি প্রায়ই শ্রীরামক্ষম্পের নিকট যাতায়াত করিতেন এবং ধর্মবিষয়ক বজ্বতাদি শ্রবণ ও ধর্মগ্রন্থ-পাঠাদিতে সময় অতিবাহিত করিতেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ঠাকুর শ্রামপুকুরে আগমন করার পর হইতে সারদা তাঁহার সালিধ্যলাভের বিশেষ স্থবিধা পাইয়াছিলেন। কাশীপুরেও তিনি খুর যাতায়াত করিতেন এবং গৃহের কঠিন শাসন সন্বেও মধ্যে মধ্যে সেখানে রাত্রিযাপন করিতেন। কাজেই তাঁহার পিতার বুঝিতে বাকী

১ বর্জমান প্রস্থের প্রথম ভাগের ৩৪ পৃষ্ঠার যে ত্যাগীদের উল্লেখ রহিরাছে, তাঁহারা কানীপুরে ''সংসারত্যাগে সেবাব্রতের উদ্যাপন করিরাছিলেন।" অপরদের সম্বন্ধে 'লীলাপ্রসক্র'—দিবাভাবের ৩২৯ পৃষ্ঠার পাদটীকার আছে—''সারদা পিতার নির্বাতনে মধ্যে মধ্যে আসিরা ছুই-একদিন মাত্র থাকিতে সমর্থ হুইত। হরিশের কলেকদিন আসিবার পরে গৃহে ফিরিলা মন্তিছের বিকার জন্মে। হরি,ও গঙ্গাধর বাটীতে থাকিরা তপস্যা ও মধ্যে মধ্যে আসা যাওয়া করিত।"

রহিল না যে, শ্রীরামরুক্ষের প্রভাবে সারদার মন ক্রমেই সংসারবন্ধন ত্যাগ করিয়া অজ্ঞাতের সন্ধানে অগ্রসর হইতেছে। অতএব তিনি পুত্রকে সংসারে আকর্ষণের জন্ম নানাবিধ চেষ্টায় ব্যাপৃত হইলেন। ঐ চেষ্টা কত ঐকাস্তিক ও দ্ট ছিল তাহা মাস্টার মহাশয়েব এই কথা হইতেই বৃঝিতে পারা যায়, "ঠাকুর যথন দেহ রাথলেন তথন সারদা মহাবাজেব বাপ একজনকে হাসতে হাসতে বলেছিল, 'আমি কালীঘাটে গিয়ে জপ করলুম, তবে তো হল!' ছেলেকে তিনি কিছুতেই ঠাকুবের কাছ থেকে বাগ মানাতে পারছিলেন না।"

সাবদার পিতা পুত্রকে সংসারে বাঁধিবাব অন্য উপায় না দেখিয়া গোপনে বিবাহেব চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টা অবশেষে সাবদার নিকট প্রকাশ হইয়া পড়াতে সারদা প্রতিকারের উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। তিনি স্বকক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রায় ঘণ্টাথানেক আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিলেন। অবশেষে গভীব দীর্ঘনিঃবাস ফেলিয়া গৃহ হইতে ধীর পদ্বিক্ষেপে বাহির হইয়া পড়িলেন। যাইবার সময় একখানি পত্র টেবিলের উপর রাখিয়া গেলেন, তাহাতে লিখা ছিল—"এক্ষেয় পিতা এবং শ্বেহময়ী জননী আমার! আমি বিবাহ করতে পাবব না। চোখের দৃষ্টি যে দিকে নিয়ে যায়—সেই দিকে আজ চললুম আমি। সংসারের মায়াজালে বন্ধ হতে আমার ইচ্ছা নেই" ইত্যাদি। ১৮৮৬ ঞ্জীষ্টান্দের ৩বা জামুয়ারী সাড়ে এগারটার সময় বাড়ি হইতে পলায়ন করিয়া তিনি প্রথমতঃ কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরের নিকট গমন করিলেন এবং গৃহ হইতে পলাইতেছেন ইহা না জানাইয়াই তাঁহার শুভাশীর্বাদ লইয়া পদত্রত্বে পুরী রওয়ানা হইলেন। কিছুদিন পর সারদা পাঁশকুড়া হইতে বাড়িতে নিম্নলিখিত পত্ত প্রেরণ করেন—"শ্রদ্ধেয় পিতা এবং স্বেহ্মরী মা আমার! আপনাদের অক্তজ্ঞ সস্তান হুংখের সাগরে ভাসিয়ে

আপনাদেব চলে এসেছে—পারেন তো ক্ষমা করবেন। আমার দেশের ভাইবোন নানাবিধ হঃথকট্টে হাবুড়ুব্ থাচ্ছে—এ অবস্থায় আমি কুঁড়ের মতো বাডিতে বদে থাকতে পারি নে। মানসিক অবস্থা পূর্ববংই আছে। আমাব জন্ম কোন চিন্তা করবেন না—শরীর খুব ভালই। বুথা আমাকে খুঁজতেও এখানে আব আসবেন না; কাবণ এই চিঠি ডাকে ফেলেই ফের বওনা দিচ্ছি। কোথায় যে যাই, এখনও কিছু ঠিক নেই। মা ও বড় ভাইবোনকে আমার সম্রদ্ধ প্রণাম জানাবেন। আপনিও নেবেন। ছোট ভাইবোনদের আমাব ভালবাসাদি জানাছি। ইতি—আপনাদের অধ্য সন্থান সারদা।"

সারদা গন্তবাস্থানের সংবাদ না দিলেও কাশীপুবে অনুসন্ধান করিয়া পিতা জানিলেন যে, তিনি পুরী গিয়াছেন। স্থতরাং তাঁহাব পিতামাতা তাঁহাকে লইয়া আসিবার জন্ত পুরী বওয়ানা হইলেন (২৭শে জামুয়ারী, ১৮৮৬)। পুরীতে উপস্থিত হইয়া জনকজননী সারদার সাক্ষাৎ পাইলেন। জননীর স্থেহময় কুশলপ্রশ্নেব উত্তবে সাবদা আবেগভবে স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত জানাইলেন:

"পাশকুডা হতে আপনাদেব চিঠি লিখে চলতে আবস্ত করলুম। কিন্তু ছিনি যাবং কোথাও কিছু খেতে পেলুম না। বড়ই ক্ষুধার্ত ও পরিশ্রান্ত হওয়ায় চলতে বড কট হ'ল। সন্ধ্যার পূর্বে নিশ্চয়ই কোন লোকালয় পাব—এই ভবসায় অগ্রসব হলুম। কিন্তু সন্ধ্যাব সময় দেখি সামনে বিরাট জঙ্গল! ওবই মধ্যে একটি ছোট বাস্তা এঁকে বেঁকে চলেছে। সর্বশক্তিমান্ ভগবানের উপব নির্ভর ক'রে ঐ রাস্তায় চললুম, কিন্তু তুর্ভাগ্যবশতঃ যতই যাই, ততই দেখি নিবিজ্ বন নিবিজ্তর হয়ে আসছে। অবশেষে অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে গেলুম! কি করব ? আমার গুরুদেব পরমহংস-দেবের নাম করতে লাগলুম এবং সর্বনিয়্তা পরমেশ্বকে প্রার্থনা জানালুম ঃ

# জীরামকৃষ-ভক্তমালিকা

নিক্রপার হয়ে সামনের একটি বড় গাছে উঠে ভালের ওপর ঘুমিয়ে পড়ল্ম। হঠাৎ কে আমায় ভাকছে ভনতে পেল্ম। কে, রাত্রির অক্ষকারে চেনা দায়। কণ্ঠস্বর কানে এল, 'সয়াসী ঠাকুর, কিলে পেয়েছে? এই যে বাতাসা রয়েছে, থাও।' এই ব'লে লোকটি চলে গেল এবং পুনরায় এক ঘটি জল আমাকে দিয়ে কোপায় অদৃশ্য হয়ে গেল! নিবিড বনে হঠাৎ একটি লোকেব আগমন এবং তাব সহায়ভৃতিতে অভিভৃত হয়ে গেল্ম! কি ক'রে এ হ'ল বুমতে পাবল্ম না। তবে পরম কারুণিক পরমেশরের রূপা মনে ক'রে অনেকক্ষণ যেথানে লোকটি দাড়িয়েছিল, সেইদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বইল্ম। যাক, সামাল্য জিনিস দিয়ে ক্ষুরিরত্তি কবল্ম। এইভাবে রাত্রি অতিবাহিত হ'ল। সকালবেলা উঠে বনের এদিক ওদিক নানাস্থানে খুঁজতে লাগল্ম; কিন্তু এই নিবিড় বনে লোকালয় কিংবা লোকেব চিহ্নও কোপাও দেখতে পেল্ম না।"

পুৰীযাত্ৰাকালে কাশীপুরে তাঁহাকে নি:সম্বল দেখিয়া তাবক (স্বামী শিবানন্দ) পাঁচটা টাকা দিয়াছিলেন, কিন্তু এত কষ্টের মধ্যেও তিনি একটি পয়সাও থবচ করেন নাই। এমনি ছিল তথন তাঁহার তীত্র বৈরাগ্য।

কিছুদিন তিনি পিতামাতাকে সঙ্গে লইয়া পুরীর মন্দিরাদি দর্শন করিলেন। অতঃপর আবও কয়েকদিন থুব আনন্দে কাটাইয়া সদলবলে কলিকাতা ফিরিলেন। এদিকে কলেজে এফ. এ. পরীক্ষার মাত্র এক মাস বাকী। পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইবেন, ইহা কেহ আশা করে নাই; কারণ সারা বৎসর পড়াঙ্ডনা কিছুই হয় নাই। কিন্তু তিনি আশাতীত ভাবে পাশ করিলেন।

ইহার পর আবার সারদার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি বাড়ি হইতে মাঝে মাঝে কোথায় চলিয়া যান—কেমন যেন আপনভাবে চলেন

আব সংসাবের প্রতি তীত্র বিরক্তি প্রকাশ করেন। জ্যেষ্ঠ প্রাতা বিনয়বাব্
এই-সব দেখিয়া সারদাকে সংসারে ফিরাইবার জন্ত নানা উপায় অবলম্বন
কবিলেন। প্রথমত: তিনি একটি বশীকরণ যজ্ঞ করিবাব জন্ত বিপুল
আয়োজন করিলেন। এই যজ্ঞের উদ্দেশ্ত মন্ত্রের প্রভাবে সারদা মহারাজের
মন সংসারে ফিবাইয়া আনা। একমাস বাবদিন ধরিয়া বারজন ব্রাহ্মণদ্বাবা
যজ্ঞ সম্পাদিত হইল। পরস্ত যজ্ঞের ব্রাহ্মণগণ স্পষ্ট বলিলেন যে, তাহাকে
সংসারে ফিরাইয়া আনা অসম্ভব। ইহাতেও বিনয়বাব্ হতাশ হইলেন
না, পরস্ত অন্ত বিবিধ উপায় অবলম্বন কবিলেন। এইজন্ত তাহাকে
নানাভাবে প্রচ্ব টাকা থরচ কবিতে হইয়াছিল, কিন্ত কোন ফলই হইল
না। অনন্তোপায় হইয়া তিনি অবশেষে পরমহংসদেবের শিল্পদেব নিকট
উপস্থিত হইয়া সব খুলিয়া বলিলেন এবং সাবদা যাহাতে সংসারে ফিরিয়া
যান, তজ্জন্ত তাহার গুরুভাইদেব সাহায়্য প্রার্থনা করিলেন। মাস্থানেক
পরে সারদা সব জানিতে পাবিলেন এবং ইহাতে তাহার সংসারবিত্ঞা
বর্ধিতই হইল।

শ্রীবামরুষ্ণেব দেহবক্ষাব পর নরেক্সপ্রমুখ অনেকে যথন আঁটপুবে যান, তথন সারদাও তাহাদেব সঙ্গে গিয়াছিলেন। আঁটপুবে তাহারা যে কয়দিন ছিলেন, সেই কয়দিন সেখানে বাবুরামের গৃহটি গভীর আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারই মধ্যে আবার একদিন সারদাকে শিব ও গঙ্গাধরকে পার্বতী সাজাইয়া হবগোরী-উৎসব করা হইল। এইরূপ অনাবিল স্বাচ্ছদ্যের মধ্যে সকলে একদিন এক পুরুরিণীতে স্নানে গিয়াছেন, এমন সময় অনবধানতাবশতঃ সম্ভরণে অপটু সারদা ভূবিয়া যাইতে লাগিলেন। তথন নিরঞ্জন তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন।

আঁটপুর হইতে প্রত্যাবর্তনের অল্প পরেই সারদা বরাহনগর মঠে যোগ দিলেন এবং সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন—তাঁহার নাম হইল

ত্রিগুণাতীতানন্দ, সংক্ষেপে ত্রিগুণাতীত। সাধারণতঃ তিনি সারদা মহারাজ বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। স্বামীজী তথন প্রায়ই তীত্র বৈবাগ্যের কথা বলেন, আব ভগবানলাভ না হওয়ায় আক্ষেপ করেন এবং প্রায়োপবেশন করিবেন বলেন। শুনিয়া ত্রিগুণাতীত মহারাজের মনে আগুন জ্বলিল—একদিন তিনি হঠাৎ নিকদেশ হইলেন। স্বামীজী তথন কলিকাতায় ছিলেন। ফিবিয়া আসিয়া সব শুনিলেন এবং অশ্বেষণাস্তে তাহারই নামে লিথিত একখানি পত্র পাইলেন—"আমি হেঁটে বৃদ্ধাবনে চলনুম। এথানে থাকা আমাব পক্ষে বিপদ। এথানে ভাবের পবিবর্তন হচ্ছে। আগে বাপ-মা ও বাডির সকলেব স্থপন দেখতুম। তাবপর মারার মূর্তি দেখলুম। তুবার খুব কষ্ট পেয়েছি, বাডিতে ফিবে যেতে হয়েছিল। তাই এবাব দূরে যাচ্ছি। প্রমহংসদেব আমায় বলেছিলেন, 'তোব বাড়িব ওরা সব ক্বতে পাবে; ওদেব বিখাস করিস নে।'" কিষ্ক সেবাবে তাঁহার বৃন্দাবন যাওয়া হয় নাই। ববাহ্নগর মঠ ত্যাগ কবিয়া তিনি প্রথমে দক্ষিণেশ্ববে যান , সেথানে এক বাত্রি কাটাইয়া পব দিন কোন্নগবে উপস্থিত হন। তাঁহাব সঙ্গে ছিল এক-আধ্থানি কাপড় ও শ্রীবামরুষ্ণের ছবি। কোশ্লগরে তিনি একদিন থাকিয়া বেলভাডা-সংগ্রহের চেষ্টা করেন, কিন্তু অত টাকা দিতে কেহই রাজী নহেন দেখিয়া অগত্যা তিনি বরাহনগরেই ফিরিয়া আমেন।

তাহাব পিতা তথনও জীবিত ছিলেন। ১৮৮৮ খ্রী: ৯ই ডিসেম্বর তিনি কলিকাতাম্থ নিজভবনে দেহত্যাগ করেন। ইহাতে সারদা মহারাজ কয়েক দিন বিশেষ শোকগ্রস্ত ছিলেন। বস্তুতঃ সন্ন্যাসী হইলেও শ্রীরামরুক্ষের শিক্ষাগুণে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ জনকজননীর প্রতি ভালবাসা বিসর্জন দেন নাই। তাই তিনি স্বীয় গর্ভধারিণীর সংবাদ রাখিতেন এবং তাহার কল্যাণার্থে তাহাকে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট লইয়া

যাইতেন। তাঁহার জননী ১৮৯৫ ব্রী: ২৯শে নভেম্বর পরলোকগমন কবেন।

ববাহনগব মঠে বাদকালে স্বামীজ্ঞী একদিন স্বামী দাবদানদকে বলিলেন, "পায়ে হেঁটে নবন্ধীপ থেকে বেড়িয়ে এদ না, শরং।" শরং মহাবাজ বাহির হইবেন এমন সময় মহাপুরুষ (স্বামী শিবানদ) বলিলেন, "শবং, আমিও যাব।" শুনিয়া শবং মহাবাজ দাঁডাইলেন। ইতাবদরে তীর্থদর্শন-মানদে ত্রিগুণাতীতজ্ঞীও বাস্তায় নামিয়া পডিলেন। কিন্দু মহাপুরুষ ও দারদানদ মহাবাজ বাস্তায় বাহির হইয়া আব দাবদা মহাবাজকে দেখিতে পাইলেন না; স্কুবোং তাঁহাকে ফেলিয়াই তাঁহারা গস্তবাস্থানাভিম্থে অগ্রদব হইলেন। বেলা বাডিয়া স্থ্য মাথায় উঠিলে তাঁহাবা বিশ্রামেব জন্ম এক বাগানেব দন্ম্থে বদিলেন। অকন্মাৎ ত্রিগুণাতীতানন্দজী এ বাগান হইতে বাহিব হইয়া বলিলেন, "তুপুব হয়েছে কিনা, তাই স্বান ক'বে পিত্তিবক্ষা ক'বে নিলাম।" "পিত্তিবক্ষা শু"—উভয়ে অবাক্ হইয়া প্রশ্ন কবিলেন। ত্রিগুণাতীত মহারাজ বুঝাইয়া বলিলেন, "বাগানের পুরুরে স্বান ক'বে ভাবলুম, কি ক'বে পিত্তিবক্ষা কবি গুণাতীত মহারাজ বুঝাইয়া বলিলেন, "বাগানের পুরুরে স্বান ক'বে ভাবলুম, কি ক'বে পিত্তিবক্ষা কবি গুণাতীত মহারাজ বুঝাইয়া বলিলেন, "বাগানের পুরুরে স্বান ক'বে ভাবলুম, কি ক'বে পিত্তিবক্ষা কবি গুণাতীত মহারাজ বুঝাইয়া বলিলেন, "বাগানের পুরুরে স্বান ক'বে ভাবলুম, কি ক'বে পিত্তিবক্ষা কবি গুণাতীত মহারাজ বুঝাইয়া বলিলেন, "বাগানের পুরুরে স্বান ক'বে ভাবলুম, কি ক'বে পিত্তিবক্ষা কবি গুণাতীত মহারাজ বুঝাইয়া বলিলেন, "বাগানের পুরুরে স্বান ক'বে ভাবলুম, কি ক'বে পিত্তিবক্ষা কবি গুণাতীত মহারাছি।"

থাওয়া-দাওয়া সহকে এমনই সৃষ্টিছাড়া বাাপাব ছিল স্বামী ত্রিগুণাতীতের ! একসময়ে পেটের অস্থথে ভূগিতেছেন দেথিয়া ব্রহ্মানন্দজী তাহাকে প্রীযুক্ত ভাক্তার বিপিন ঘোষ মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। ভক্ত ভাক্তারবাব্ সাধুকে স্বগৃহে পাইয়া এবং আহাবে তাহাব রুচি আছে জানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি থাবে বল ?" সাধু বলিলেন, "রসগোলা।" তথনকার দিনের হই-টাকাব রসগোলা একখানি থালায় সজ্জিত হইয়া সন্মুথে উপস্থিত হইলে তিনি নির্বিবাদে সমস্ত শেষ করিলেন। অতঃপর কুশলপ্রশাদিছলে ভাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি প্রয়োজনে এলে ?"

তিনি বলিলেন, "আমার পেটের অহুথ হয়েছে, তাই মহারাজ ( স্বামী ব্রহ্মানন্দ ) আপনাব কাছে পাঠিয়েছেন।" ডাক্তার অহুযোগের স্বরে বলিলেন, "অত বসগোল্লা থেলে কেন ?" সহজ উত্তর আসিল, "তা আপনি দিলেন—আমি কি করব ?" পাঠক কি ইহাকে লোভ বলিবেন ? নাধারণ বৃদ্ধিতে তাহাই মনে হয় বটে। কিন্তু রসগোল্লার সঙ্গে ঘাসের কথাটিও মনে রাখিতে হইবে, আল্ল ভাবিতে হইবে সিদ্ধপুরুষ প্রেমানন্দজীর বাণী। পূর্বোক্ত চিকিৎসাপর্ব বর্ণনা কবিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "ওব সিদ্ধাই ছিল। আমি একবার সাড়ে সাত সের ঘন হুধ ধীবে ধীরে দিতে লাগল্ম—বেশ থেয়ে যেতে লাগল। আমিও পামল্ম না, ও-ও থামল না। স্থামী প্রেমানন্দই আবার বেল্ড় মঠে বসিয়া এক শিববাত্রির পবদিন বলিয়াছিলেন, "রোজ একটা ক'বে কলা থেয়ে ( সাবদা ) ঐ বেলতলায় সাতদিন পড়ে রইল।"

তীর্থদর্শন ও সেবাকার্যাদির সময় ত্রিগুণাতীত মহারাজ ভিক্লালন অন্নে
দিনাতিপাত করিতেন। আবার সম্বব্ধলে প্রচুর অন্ন গ্রহণ করিয়া
উদরপূর্তি করিতেন বা পরিহাসচ্ছলে ভোজা-পরিবেশনের দৈল্য প্রমাণ
করিয়া দর্শকর্দ্দকে স্কন্তিত করিতেন। একদা জয়বামবাটী হইতে ফিরিবার
সময় একটি ছোট হোটেলে উঠিয়া সারদা মহারাজ মালিককে জানাইলেন
যে, তিনি অপরের তুলনায় অধিক আহার করেন; স্কতরাং পরিবেশনে
যেন কার্পণ্য কবা না হয়—তিনি সাধারণ হার অপেকা অধিক অর্থ
দিতে প্রস্তুত আছেন। ধর্মভীক মালিক অর্থের দিকে দৃষ্টি না রাথিয়াই
যথানিয়মে অভ্যাগতকে আহারে বসাইল। সারদা মহারাজ ক্ষতি
ছিলেন, তাই বারংবার ভালভাত চাহিয়া থাইতে লাগিলেন। ক্রমে
মালিকের ক্ষ্ম ভাগ্যর নিংশেষিতপ্রায় হইল। কিন্তু সাধুকে বীয়
চিরাচরিত বিধান অন্থায়ী আহার করাইয়া ভাহার একটা আয়ত্তি

লাভ হইয়াছিল; আর সেই সম্ভার দিনে থরচও তেমন বেশী কিছু হয় নাই; স্থতরাং ত্রিগুণাতীত মহারাজ অধিক অর্থ দিতে গেলেও সে গ্রহণ করিল না—শুধু শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া সাধুর আশীর্বাদ ভিক্ষা করিল।

শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি তাঁহার অসাধারণ বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল। একবার তিনি শ্রীশ্রীমাকে শইয়া জয়বামবাটীতে যাইতেছিলেন—মা ছিলেন গো-যানে এবং তিনি চলিয়াছিলেন পদবজে। রাত্রে গাড়িথানি রাস্তায় এমন এক গভীব গর্তময় স্থানে আসিয়া পডিল, যেথানে উহা উন্টাইয়া ষাইতে পাবে কিংবা ্বাঁকানিতে মায়েব নিদ্রাভঙ্গ হইতে পাবে। অবস্থা বুঝিয়া ত্রিগুণাতীত মহাবাজ বাস্তাব গর্তে শুইয়া পডিয়া তাঁহাব দেহের উপব দিয়া গাডি চালাইতে আদেশ দিলেন। ইতোমধ্যে মায়ের নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে তিনি কাণ্ড দেখিয়া গাডি হইতে নামিয়া সাবদা মহারাজকে ভংসনা কবিতে লাগিলেন। আব একবার শ্রীশ্রীমায়ের জন্ম বাজাব হইতে কাল লক্ষা কিনিয়া আনিতে বলিলে তিনি বাগবাজার হইতে লক্ষা চাখিতে চাখিতে পায়ে ইাটিয়া বডবাজারে গিয়া ঠিক ঠিক ঝাল লক। পাইয়া কিনিয়া আনিলেন। ততক্ষণে জিহ্বা ফুলিয়া উঠিয়াছে। খ্রীশ্রীমা যথন বেলুড়ে নীলাম্ববাবুর বাগানে ছিলেন, তথন সেবক সারদা মহারাজ সন্ধাবেলায় একখানি পরিষ্কার কাপড শেফালিকা গাছের তলায় পাতিয়া রাথিতেন, যাহাতে শেষরাত্রে-ঝরা শিউলি ফুলে মা ঠাকুরের পূজা করিতে পারেন। কলিকাতায় ও জয়রামবাটীতে তিনি অস্ত বহুভাবে শ্রীশ্রীমায়ের সেবা করিয়াছিলেন।

এই সঙ্গে মনে পড়ে তাঁহার অন্তুত সাহসের কথা। কোন্ সমরের ঘটনা জানা নাই—তবে উহা তাঁহার যোবনপ্রারম্ভেই ঘটিয়াছিল বলিরা অহমান হয়। ভূত আছে, ইহা তিনি কিছুতেই বিশাস করিতেন না। অথচ সকলের মুখেই ভূতের গল্প শুনিতে পান। একদিন শুনিলেন হিপ্রহর

রাত্রিতে একটি পুরাতন বাডিতে গেলে অবশ্রুই ভূত দেখা যাইবে। অমনি
সেথানে যাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু মধ্যরাত্রিতেও কিছু না
দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িতেছেন, এমন সময় হঠাৎ ঘরের কোণ হইতে
এক ক্ষীণ আলো উঠিতে দেখিলেন। উহা ক্রমশ: উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল
এবং ভাহাব মধ্য হইতে একটি প্রকাণ্ড চক্ষ্ যেন তাঁহার দিকে ভীষণভাবে
অগ্রসব হইতে থাকিল। ইহা দেখিয়াই তাঁহার সমস্ত শবীব শিহ্বিয়া
উঠিল, আব রক্ত যেন ভকাইয়া গেল। তিনি প্রায় মূর্ছিত হয়া পড়িয়াছেন,
এমন সময় চকিতে শ্রীবামক্লফকে সন্মুখে দেখিতে পাইলেন। ঠাকুর
তাঁহাব হাত ধবিয়া বলিলেন, "বংস, যে কাজে মৃত্যু নিশ্চিত, সে-সব কাজ
বোকাব মতো কেন কব ? আমাব প্রতি মন রাখলেই যথেষ্ট হবে!"

ববাহনগর মঠে এক বাত্রে ব্রহ্মানন্দন্ধী, স্থবোধানন্দন্ধী ও ত্রিগুণাতীতঙ্গী একশ্যায় নিদ্রিত আছেন, এমন সময় ত্রিগুণাতীতেব মনে নির্জন শ্মশানে যাইয়া তান্ত্রিক সাধনা কবিবার বাসনা জাগিল এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া গৃহেব বাহিরে চলিলেন। এদিকে ব্রহ্মানন্দন্ধী স্বপ্রযোগে অকস্মাৎ চীৎকার কবিয়া উঠিলেন, "ওবে সারদা, যাস নি, যাস নি।" সে শব্দে সকলেবই নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং তাহারা দেখিলেন যে, সারদা মহারাজ্য কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ কবিতেছেন। অতঃপব জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্রহ্মানন্দন্ধী কহিলেন যে, স্বপ্লে ঠাকুব ঐভাবে ত্রিগুণাতীতকে নিষেধ করিতে বলিয়াছিলেন। স্বামী ত্রিগুণাতীতেব তন্ত্রসাধনার এথানেই পরিস্বমাপ্তি হইল।

বরাহনগরে এক সময়ে ত্রিগুণাতীত মহারাজ একবার একটি ছোট ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া এরূপ অবিরাম জপধ্যান আরম্ভ করিলেন যে, আহারনিদ্রাও ভূলিয়া গেলেন। স্থতরাং অপর সকলে তাঁহাকে সাধ্যসাধনা করিতে লাগিলেন, এমন কি জোর করিয়াও ধরিয়া আনিতে

চাহিলেন; কিন্তু কিছু তেই কিছু হইল না। অবশেষে তিনি বলিলেন যে, মহাপুরুষ শিবানন্দজী যদি আহাবের সময় তাঁহাকে স্পর্শ কবিয়া থাকেন, তবে উহাই তাঁহার জপেব সদৃশ হইবে এবং ঐ ভাবে তিনি অন্নগ্রহণ করিবেন। অগতা। তাহাই হইল।

আঁটপুবে বডদিনেব বাত্রিতে শ্রীবামক্লফ-সন্থানগণ ত্যাগ-বৈবাগ্যেব আলোচনায় যে অনাবিল আনন্দ পাইয়াছিলেন, উহার শ্ববণার্থে এবং যীশুর প্রতি ভক্তি-নিবেদনেব জন্ম ত্রিগুণাতীত মহাবাজ অতঃপব প্রতি বংসব বডদিনেব পূর্ব বাত্রে একটি ছোট উংসব কবিতেন। ফলতঃ তাহাব অক্কবণে আজও বেলুড় মঠে ও মঠেব সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আশ্রমে যথাবীতি যীশুব এই জন্মবাত্রিটি প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

তীর্থদর্শনবাসনা তাঁহাব মনে সর্বদাই ছিল। তাই তিনি স্থযোগ পাইয়া ১৮৯১ থ্রীষ্টাব্দেব কোন একদিন উত্তব ভাবতেব তীর্থাভিম্থে যাত্রা কবিলেন। সেইবাবে তিনি কাশীধাম, চুনাব, বিদ্ধ্যাচল, প্রয়াগ, কানপুর, বিঠুর (ব্রহ্মাবর্ত) প্রভৃতি স্থানে তত্রতা দেবদেবীব পুণাদর্শন লাভ করেন। প্রয়াগে তিনি দশ-বাব দিন জবে ভূগিয়াছিলেন। ক্রমে এটোয়াতে আদিয়া তিনি স্বামী অথগুনন্দেব সহিত মিলিত হইলেন। অতঃপব উভয়ে এক সঙ্গে আগ্রা ও মথুরা দর্শনানস্তর গোবর্ধনে 'দীপমালার মেলা' দেখিতে গেলেন এবং তদনস্তব যতিপুরে 'অরক্টের মেলা' দেখিয়া শ্রামকৃণ্ড ও রাধাকৃণ্ড দর্শনাস্তে বৃন্দাবনে উপনীত হইলেন। ইহাব পবে মথুরা পর্যন্ত একসঙ্গে থাকিয়া অথগুনন্দন্ধী আগ্রা যাত্রা করিলেন এবং স্বামী বিগুণাতীত করোরী ও জয়পুর হইয়া পুদ্ধাভিম্থে চলিলেন (ভিসেম্বর, ১৮৯১)। পুদ্ধরে তাঁহাদের পুনর্মিলন হইল এবং হই জনে একসঙ্গে আজমীরে আদিয়া তথাকার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিলেন। কিন্তু একদিনে সমস্ত দেখার কঠোর পরিশ্রমে বিগুণাতীত মহারাজ জ্বরে শ্যাগত

#### শ্রীরামকুক্ষ-ভক্তমালিকা

হইলেন; সে জ্বর সারিতে সতব-আঠার দিন কাটিয়া গেল। আরোগ্যান্তে তিনি একাই বোম্বাই যাইবার সঙ্কল্প করিয়া আপাততঃ চিতোরের টিকিট কিনিয়া গাড়িতে উঠিলেন।

একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভর করিয়াই স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন এবং ভগবানও তাঁহাকে বহু আপদ-বিপদে বক্ষা করিয়াছিলেন। একবাব অন্ধকার রাত্রে মুখলধারে রৃষ্টি পড়িতে থাকিলে পথ দেখিতেও অক্ষম হইয়া তিনি কম্বল মুড়ি দিয়া এক পার্ষে পড়িয়া বহিলেন। নিকটেই বেলস্টেশন থাকিলেও তিনি জানিতেন না। সৌভাগ্যক্রমে অচিবেই স্টেশনেব দ্বারোয়ান লঠনহস্তে বাডি যাইবাব পথে তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া নিজগৃহে লইয়া গেল।

নানাস্থান ভ্রমণান্তে ত্রিপ্রণাতীত মহারাজ ঘাবকায় উপস্থিত হইলেন এবং তথায় মন্দিবাদি-দর্শনানন্তব জাহাজে পোববন্দর বা হুদামাপুবী-দর্শনে চলিলেন। সেথানে ভহাটকেশ্বব মন্দিরে একদল হিংলাজ-যাত্রী সন্ধাদী অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাহারা অকস্মাৎ এই বাঙ্গালী দাধুকে পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন, কাবণ এখন তাহার দাহায্যে রাজপ্রাসাদে অবস্থানকারী অপব বাঙ্গালী দাধুকে ধবিয়া রাজার নিকট হইতে আবস্থাকীয় পাথেয় সংগ্রহেব পথ সহজ হইয়া গেল। কে এই ঘিতীয় বাঙ্গালী দাধু ? দাধুদের কথায় স্থামী ত্রিগুণাতীতের অন্থমান হইল, হয়তো বা ইনি স্বামী বিবেকানন্দ। তথাপি সন্ধ্যাদীদের অন্থরোধ এড়াইতে না পারিয়া তিনি ভিক্ষার্থী হিসাবেই তাঁহাদের দহিত ঐ রাজপ্রাসাদনিবাদী দাধুর নিকট উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখেন, তাঁহার অন্থমান সত্য। কিন্তু স্থামীজী দৃঢ়ভাবে জানাইলেন, "পয়সার জন্ম আমি কাকেও বলতে পারব না। তোর কাছে যা আছে, সব দিয়ে দে।" স্থামী ত্রিগুণাতীত তাহাই করিলেন এবং সাধুদের বিদায় দিয়া স্বামীজীর সহিত আলাপে প্রবৃক্ত

হইলেন। অনেক রাত্রি পর্যন্ত তথায় কাটাইয়া তিনি হাটকেশ্বর মন্দিরে ফিরিলেন। পরদিন দ্বিপ্রহরে অক্সত্র যাইবার জক্ত পুঁটুলি বাঁধিতেছেন, এমন সময় স্বামীজী সেখানে আসিয়া তাঁহাকে নিজ আবাসস্থলে লইয়া গেলেন এবং ছই-তিন দিন পরে জ্নাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস মহাশয়েব বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। এ বাটীতে কয়েক দিন থাকিয়া ত্রিগুণাতীত মহারাজ আবাব ভ্রমণে নিজ্ঞান্ত হন এবং তীর্থদর্শন করিতে ক্বিতে ক্রমে কলিকাতায় উপনীত হন।

এই সময় একটি ঘটনায় স্বামী ত্রিগুণাতীতের সহংশস্থলভ অমায়িক বাবহাবের পরিচ্য পাই। কালীরুক্ষ মহারাজ (স্বামী বিবজানন্দ) মঠে যোগদান কবিলে তাঁহাব পিতামহ তাঁহাকে বাডিতে ফিরাইবাব জন্ম একদিন মঠে আসেন। পবস্তু স্বামী ত্রিগুণাতীতেব আসন ও তামাক-প্রদান এবং মধুর আলাপনে তিনি বুঝিতে পারেন যে, নাতিটি সাধুপ্রকৃতিব যুবকদেব সহিতই আছে। ইহাতে তাঁহাব থেদ মিটিয়া যায় এবং তিনি নির্বিবাদে গৃহে ফিরিয়া যান।

ত্রিগুণাতীত মহারাজেব তীর্থল্রমণস্পৃহা তথনও চরিতার্থ হয় নাই। স্থতরাং কয়েক বৎসব পরে তিনি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতের লাদাথ, কৈলাস ও মানসসরোবর-দর্শনে যাত্রা করিলেন। এই দুর্গম বাস্তায় তাঁহাকে বছ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল এবং বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি যেন দৈবসহায়েই উদ্ধার পাইয়াছিলেন। একদিন পথ চলিতে চলিতে ঠিক সদ্ধ্যাসমাগমে এক বিস্তীর্ণ থরস্রোতা পার্বত্য নদীর তীরে উপনীত হইয়া তিনি দেখিলেন, পার হইবার জন্ম একটি পুরাতন বাঁধমাত্র আছে; তাহাও মধ্যে মধ্যে ভয়। জ্যোৎসার আলোকে কোন প্রকারে উহারই উপর দিয়া চলিয়া যাইবেন ভাবিয়া অগ্রসর হইলেন এবং. ভয়ম্বানগুলি উয়দ্দনপূর্বক অতিক্রম করিতে থাকিলেন। এইভাবে চলিয়া

দবেমাত্র মধ্যস্থলে পৌছিয়াছেন, এমন সময় একখানি কাল মেঘ উচ্ছাল চন্দ্রমাকে একেবারে আচ্ছান্ন করায় জমানিশার মতো চারিদিক সম্পূর্ণ তিমিরারত হইল। জন্ধকাবে এই বাঁধেব উপব দিয়া এক পা অগ্রসর হওয়ার অর্থ নিশ্চিত মৃত্য়। তিনি কিংকর্তব্যবিমৃত হইয়া চুপ করিয়া দাঁডাইয়া রহিলেন; মনে মনে শুধু ঠাকুরেব নাম করিতে লাগিলেন। সহসা শুনিতে পাইলেন, কে যেন তাঁহাকে বলিতেছে, "আমায় অন্ত্সরণ কব।" হঠাৎ কিছুই বুঝিতে পাবিলেন না—কলের পুতুলের মতো চলিতে আরম্ভ করিলেন এবং দেখিতে দেখিতে নদীর অপর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ততক্ষণে কালো মেঘখানি সরিয়া যাওয়াতে চাঁদের আলো পবিন্ধারভাবে চাবিদিকে ছডাইয়া পড়িল; তথাপি নদীর তীরে তিনি কোন লোকেব চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না।

আব একবার পার্বতা অঞ্চলে ভ্রমণকালেই তিনি একদিন চলিতে চলিতে একটি গ্রামেব মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উহাব পার্ষেই একটি বহু পুবাতন জীর্ণ মন্দিব ছিল। মন্দিবেব সম্মুথে চতুর্দিকে প্রাচীবারত একটি ছোট প্রাঙ্গণ। তিনি শুনিতে পাইলেন, স্থাস্তের পবে এই মন্দিবের দরজা বন্ধ কবিয়া দেওয়া হয়; কেন না রাত্রিতে কোথা হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে মশা এই মন্দিবে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং কেহ মন্দিরের মধ্যে থাকিলে মশকদংশনে তাহার জীবনসংশয় হয়। এইরপ অঙ্কুত কথার সত্যতাপরীক্ষার জন্ম তিনি গ্রামবাসীদেব নিষেধ সম্বেও স্থাস্তে মন্দিরে চুকিয়া পড়িলেন। তাহার পর সত্যসতাই রুক্ষমেঘ-সদৃশ মশকপুঞ্জ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি কম্বলারত হইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন এবং ঠাকুরকে শ্রবণ করিয়া সারা রাত্রি অনিপ্রায় কাটাইলেন।

কৈলাস, মানসসরোবর ও লাদাখ হইতে ফিরিয়া তিনি প্রায়শ:

কলিকাতায় থাকিতেন , কারণ প্রথমে তাঁহাব জ্বর হয় , তাবপর ঠাকুরেব উৎসবের আয়োজন করিতে হয় এবং অতঃপর 'উদ্বোধন'পত্র-প্রকাশের চেষ্টা 🚄 বিতে থাকেন। শেষোক্ত প্রয়াসের সংবাদে আনন্দিত হইয়া স্বামীজী আমেরিকা হইতে স্বামী একানন্দকে লিখিয়াছিলেন, "সারদা কি বাংলা কাগজ বাব করবে বলছে। সেটার বিশেষ সাহায্য করবে—সে মতলবটা মন্দ নয়।" অর্থাদি দিয়া সাহায্য করিতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু পত্র-প্রকাশ তথনই সম্ভব হয় নাই—উহা বাহির হইয়াছিল কয়েক বংসব পরে। কলিকাতায় অবস্থানেব এই স্থযোগে ত্রিগুণাতীত মহারাজ নানাস্থানে পর্যায়ক্রমে গীতা-উপনিষদাদি ব্যাখ্যা করিতেন এবং সাময়িক পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। ২২।১২।৯৫ তারিখ হইতে 'ইণ্ডিয়ান্ মিবর' পত্রে তাহার তিব্বতভ্রমণকাহিনী ধাবাবাহিকরণে প্রকাশিত হয়। ইহারই মধ্যে তিনি আবার যুবকদের চরিত্রগঠনের জন্ম কলিকাতার তিনটি পাড়ায় তিনটি 'ব্ৰহ্মচৰ্য কেন্দ্ৰ' স্থাপনপূৰ্বক তাহাদিগকে সংপথে পরিচালিত করিতে থাকেন। তিনি তথন খুব পড়াশোনা কবিতেন। অথচ অবকাশ বেশী ছিল না। তাই গুছাইবার সময়াভাবে তাঁহাব শ্যার চারিপার্যে বছ শাস্তাদি গ্রন্থ স্থূপাকার হইয়া থাকিত।

কলিকাতায় ভাক্তার শশিভ্ষণ ঘোষের বাড়িতে থাকার সময় স্বামী

ক্রিপ্রণাতীতের ভগল্পর হয় এবং ক্লোরোফর্ম-সংযোগে অস্ত্রচিকিংসার
প্রয়োজন দেখা যায়; কিন্তু তিনি সজ্ঞানে অস্ত্রোপচার সহু করিতে
পারিবেন বলায় ভাক্তার উহাতেই স্বীকৃত হন। তদমুসারে তাঁহার দেহে
প্রায় অর্ধ ঘণ্টা অস্ত্রচালনা করা হয় এবং প্রায় ছয় ইঞ্চি পরিমাণ কাটা

হয়; তথাপি তিনি কোন য়য়ণার লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই।

১৮৯৭ শ্রীষ্টাব্দে উত্তরবঙ্গে ছর্ভিক্ষের করালমূর্তি প্রকটিত হইলে অথতানন্দলী মহলায় সেবাকার্যে ব্রতী হন। কেলার ম্যাজিষ্টেট লেভিঞ্চ

সাহেব ঐ কার্যে সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া একটি সভা করিয়া তাহাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়। ঐ উপলক্ষ্যে মিশনেব পক্ষ হইতে ধন্যবাদ-জ্ঞাপনের জন্য ত্রিগুণাতীত মহারাজ মহুলায় প্রেরিত হন। মহুলা হইতেই তাঁহাকে সাহায্যকেন্দ্র-প্রতিষ্ঠার জন্য দিনাজপুরের নিকটবর্তী বিবোল গ্রামে যাইতে হয়। সেখানে তিনি নিজে ভিক্লান্নে উদব পূর্ণ করিতেন এবং গৃহে গৃহে যাইয়া চাউল ও বন্ধ বিতরণ কবিতেন। সাক্ল্য ও স্থনামের সহিত কার্যসমাপনাস্তে তিনি কলিকাতায় আসেন।

এদিকে স্বামীজী প্রথমবাবে (১৮৯৭) খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে ফিবিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, শ্রীবামকৃষ্ণের ভাবধারাপ্রচাবেব জন্য একথানি সাময়িক পত্র-পরিচালন আবশুক। দৈনিক পত্র স্বামীন্সীব মনঃপৃত হইলেও অর্থাভাবে পাক্ষিক পত্রপ্রকাশেব প্রস্তাবই গৃহীত হইল। উহাব নাম রাখা হইল 'উদ্বোধন'। স্বামীজী উহার জন্ম এক সহস্র মুদ্রা দিলেন এবং ঠাকুরের ভক্ত হরমোহন মিত্র আব এক সহস্র ধাব দিলেন। অতঃপর ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১লা মাঘ (১৮৯৯ খ্রী:, জাম্বয়ারী) স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দেব পবিচালনায 'উদ্বোধনের' নিজ্ফ ছাপাথানা<sup>৩</sup> হইতে ঐ পত্র বাহিব হইল। এই কার্যে তাঁহাকে প্রাণান্ত পরিশ্রম কবিতে হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্বামীজীব আদেশ ছিল যে, মূলধন ভাঙ্গা চলিবে না। এদিকে অর্থাভাবে কর্মচারী নিয়োগ কবা চলে না, নিজেব আহাবাদিবও স্থব্যবস্থা অসম্ভব। পরিস্থিতি এইরূপ প্রতিকৃল হইলেও অক্লান্তকর্মা ত্রিগুণাতীত মহারাজ কখনও ভক্তগৃহে ভিক্ষা করিয়া, কখনও অনশনে থাকিয়া অথবা পদব্ৰঞ্জে পাঁচ কোশ পথ চলিয়া একাই সমস্ত কাজ চালাইতে লাগিলেন। ছাপাথানায় দক্ষ কর্মচারী নাই; যাহারা আছে, তাহারাও নিয়মিত আদে না। ত্রিগুণাতীত মহারাজ অনেক সময় তাহাদিগকে গৃহ হইতে

<sup>🤏</sup> স্বামীলীর জীবদশারই ছাপাথানাটি বিক্রন্ন হইনা যার।

ছাপাখানায় টানিয়া আনিতেন, অথবা নিজেই ছাপাব অক্ষরসন্নিবেশ ও অগুদ্ধিসংশোধন প্রভৃতি করিতেন। ক্লান্ত দেহ পাছে ঘুমাইয়া পড়ে, এই ভিয়ে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই তিনি কাজ করিতেন। এতব্যতীত বাডি বাড়ি যাইয়া প্রবন্ধ যোগাড় কবা, কাগজেব আদর্শ ও উদ্দেশ্ত সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া, নৃতন গ্রাহক সংগ্রহ করা—ইত্যাদি যাবতীয় কার্যে তিনি সারাদিন বাস্ত থাকিতেন। রোগের সময়েও তাঁহাব অব্যাহতি ছিল না। জ্বর-গায়ে সকালে উঠিয়াই হয়তো বাহিরে গেলেন। নানা প্রয়োজনে ইতন্ততঃ ঘুবিয়া যখন গৃহে ফিরিলেন তখন হয়তো জব এত বাড়িয়াছে যে, শ্যাগ্রহণ ব্যতীত আব উপায় নাই। অথচ পর দিবস আবাব একই ভাবে কাজ চলিতে থাকিত।

এত ব্যস্ততাব মধ্যেও বন্ধু-বান্ধব বা পরিচিত কাহারও অস্থথ হইলে তিনি তাহাব শ্যাপার্থে বিদিয়া অশ্লানবদনে সেবা কবিতেন। যোগানন্দীর শেষ অস্থথের সময় তিনি দিনে কম্ব্লিয়াটোলায় 'উদ্বোধন'-প্রেসেব কার্যে ব্যস্ত থাকিতেন এবং রাত্রে গুরুত্রাতার সেবা কবিতেন। ছাপাথানায় একজন কর্মচাবীব হঠাৎ কলেবা হইলে তিনি তাহার চিকিৎসাদিব সমস্ত ব্যবস্থা তো করিলেনই, অধিকন্ধ স্বহস্তে সেবাভার গ্রহণপূর্বক তাহাকে নিরাময় কবিলেন।

এদিকে তুরীয়ানন্দজী ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে ভারতে ফিরিয়া আসিতে উন্নত হইলে স্বামীজী ত্রিগুণাতীত মহরাজকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিতে চাহিলেন। তদম্বাবে যাইবার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে এমন সময়ে স্বামীজী দেহত্যাগ করিলেন। তাই আকস্মিক

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> স্বামী শুদ্ধানন্দ তথন কালীধামে তপস্যা করিতেছিলেন, পরে কর্তৃ পক্ষের আহ্বানে কলিকাতার আসিরা তিনি ত্রিগুণাতীত মহারাজের অধীনে ঐ কার্ষে যোগদান করেন। তদবধি দীর্ঘকাল তিনি ঐ কাঙ্গে ব্যাপৃত ছিলেন এবং পরে সম্পাদনাদিরও দারিজ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিপদে সকলে মৃহ্মান হইয়া পড়ায় তাঁহার বিদেশযাত্রা আপাততঃ হুগিত বহিল। পরে ঐ বংসর নভেম্বরের প্রারম্ভে মাপ্রাজ, কলমো ও জাপান হইয়া তিনি সান্ফ্রান্সিস্কো অভিমূখে চলিলেন। তিনি স্থির করিলেন যে, আমেরিকায় দেশী পোশাক ব্যবহার এবং নিরামিষ আহার করিবেন। এমন কি, সে দেশে শাক-সজি পাওয়া ঘাইবে কি না ইহা জানা না থাকায় ভুধু কটি ও চিনি থাইয়াই থাকিবাব জন্মও মনে মনে প্রস্তুত হলৈন।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের হরা জাহ্মারী জাহাজ সান্ফ্রান্সিন্ক। শহবে পৌছিলে স্থানীয় বেদাস্ত-সমিতির সভ্যগণ তাঁহাকে সাদরে সমিতির সভাপতি ডাক্তার এম্. এইচ. লোগানেব গৃহে লইয়া গেলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে সি. এফ. পীটার্সন-দম্পতির গৃহ তাঁহার প্রধান কার্যকেক্স হইল এবং সেখানে পুরাতন ও নৃতন ছাত্রদিগকে লইয়া নিয়মিতভাবে বেদাস্তালোচনা চলিতে লাগিল। ক্রমে কার্য বর্ধিত হওয়ায় ৪০নং কটুনার স্ত্রীটের একটি ভাভাবাড়িতে উঠিয়া গেলেন। এখানে প্রতি সপ্তাহে স্থাতা ও উপনিষদাদি-ব্যাখ্যার সঙ্গে একটু-আধটু ধর্মসঙ্গীতেরও বাবস্থা হইল। তাঁহার স্থনাম প্রচারিত হওয়ায় অচিরেই দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়াব অন্তর্গত (৪২৫ মাইল দ্রবর্তী) লস্ এঞ্জেলিস্ নগর হইতে তাঁহার নিকট বেদাস্থপ্রচারের আহ্বান আসিল। অতএব ১০০৪ খ্রীষ্টান্স হইতে সেখানেও তিনি বক্তৃতাদি আরম্ভ করিলেন। কিন্তু একা উভয় কার্য চালানো অসম্ভব জানিয়া ঐ বৎমরের শেষে স্থামী সচ্চিদানন্দকে বেল্ড্ মঠ হইতে আনাইয়া তাঁহার উপর লস্ এঞ্জেলিসের কার্থের ভার দিলেন।

ঐ বংসর সান্সালিদ্কোর কাজ এত র্দ্ধি পাইল মে, নিজস্ব ভূমিতে বেদান্ত-সমিতির গৃহাদি নির্মিত না হইলে আর চলে না। সেজস্ত বনুবান্ধবের সাহায্যে ভূমিসংগ্রহান্তে ১০০৫ গ্রীষ্টান্দের ২৫শে আগঠ তথায়

#### স্বামী ত্রিপ্তণাতীতানন্দ

হিন্দুমন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইল। পাশ্চাত্তা জগতে ইহাই প্রথম হিন্দু-মন্দির। কথাটা আজ যেরূপ সহজ সরল মনে হইতেছে, স্বামী ত্রিগুণাতীতের সময় সেরূপ ছিল না। পাশ্চান্ত্যের প্রতিকৃল বা উদাসীন মনোভাবের সম্মুথে এইরূপ একটা প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হওয়া তথন তু:সাহস বা কল্পনাবিলাস ব্যতীত আব কিছুই ছিল না। অথচ ত্রিগুণাতীত মহাবাজের অতুলনীয় উম্বম ও উদ্দীপনায় আমেবিকার নরনাবীই প্রচুব অর্থব্যয়ে বৈদেশিক ও অপরিচিত ভাবধাবাব স্থায়ী প্রতীকস্বরূপে গড়িয়া তুলিল এই হিন্দু-মন্দির, আর তাহাবাই হইল ইহাব পৃষ্ঠপোষক ! স্বামী ত্রিগুণাতীতের কিন্তু ইহাব উপব কোন দাবী-দাওয়া ছিল না। তিনি বলিতেন, "বিশাস কর, বিশাস কর এই মন্দির-নির্মাণে আমার যদি এতটুকু স্বার্থ থাকে, তবে এ নষ্ট হয়ে যাবে; কিন্তু এ যদি ঠিক ঠিক ঠাকুবের কাজ হয়, তবেই টিকে থাকবে।" **আ**র বলিতেন, "এটি ভোগ কবতে আমি বেশী দিন থাকবে৷ না: পরে যারা আসবে তারাই ভোগ করবে।" ত্রিগুণাতীত মহারাজ আজ নাই; কিছ আজও এই মন্দিব মার্কিন দেশে সগৌরবে মস্তক তুলিয়া বেদাস্তের সার্বভৌমিকতা ও প্রতিষ্ঠাতার গুরুভক্তির সাক্ষ্য দিতেছে। ১৯০৬ এটিাবেব ৭ই জামুয়াবী প্রায় তিন শত নরনারীব উপস্থিতিতে হিন্দু-প্রথাস্যায়ী পূজা ও আরাত্তিকের পর মন্দিরটি মানবকল্যাণার্থে উৎদগীকৃত হয় এবং ১৫ই জান্তয়ারী দর্বপ্রথম উপাদনা আরম্ভ হয়। স্বামী ত্রিগুণাতীতের ইচ্ছা ছিল যে, মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে সঙ্গাধ্যক স্বামী ব্রহ্মানন্দ্রী মহারাজকে আমেরিকায় লইয়া যাইবেন, কিন্তু নানা কারণে মহারাজের যাওয়া হয় নাই।

মন্দিব নির্মাণের পর বেদান্ত-সমিতি নিংশ্ব হইয়া গেল। তত্ত্পরি
১৯০৮-খৃঃ মে মাসে ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডের ফলে নগরবাদী বন্ধুবান্ধব ও

সমিতির সভাগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সমিতির আয় হ্রাস পাইল। বিশ্বপাতীত মহাবাজ ইহাতেও দমিলেন না। এমন কি, অভেদানলজী সংবাদ পাইয়া নিউইয়র্ক হইতে যথন সাহায্যের প্রস্তাব কবিলেন, তথন তিনি উত্তর দিলেন, "আমাদের প্রয়োজন হইলে তোমাকে জানাইব।… আমরা আমাদের সকল থরচ কমাইয়া দিয়াছি এবং এখানকার রিলিফ কমিটির (সাহায্য-সমিতিব) নিকট হইতে প্রচুর খান্ত পাইতেছি।" বস্তুতঃ আয়্মনির্ভবশীল বিশুণাতীত ঐ হরবস্থার মধ্যেও সমিতিকে বাঁচাইয়া রাথিতে এবং উহাব উন্নতিসাধন করিতে বন্ধপরিকর ছিলেন। তাঁহাব সে চেষ্টা সফল হইয়াছিল। তথু তাহাই নহে, ঐ বংসর আগস্ট মাসে প্রকাশানন্দজী সান্ক্রান্দিস্কো উপস্থিত হইয়া তাহার সহায়তা করিতে থাকিলে কার্থেব স্বর্গালীণ প্রসারই হইতে লাগিল।

ইহার পব তাঁহাব লক্ষ্য হইল, মন্দিবেব সংলগ্ন বাসকক্ষণ্ডলিকে অবলম্বন কবিয়া আশ্রম-জীবন গড়িয়া তোলা এবং তাহাতে পাশ্চান্ত্য-বাসীকে ব্রহ্মচর্বের আদর্শ শিক্ষা দেওয়া। ক্লাশ ও বক্তৃতাদিতে যে-সকল ছাত্র আসিত তাহাদেরই প্রায় দশজনকে লইয়া আশ্রমের স্ব্রেপাত হইল। এই সংখ্যা মধ্যে মধ্যে বর্ধিত হইলেও গড়ে দশজনই আশ্রমে থাকিত। স্পৃত্যলাপ্রিয় ত্রিগুণাতীত মহারাজ ইহাদের জীবন হিন্দুভাবে স্থনিয়ন্ত্রিত করতে যত্মপর ছিলেন। ছাত্রেরা পূর্বেরই গ্রায় জীবিকা অর্জন করিত এবং আশ্রমের ব্যয়নির্বাহের জন্ম যথাশক্তি অর্থসাহায্য করিত। তত্মপরি আশ্রমের যাবতীয় কার্য তাহারাই সম্পন্ন করিত। প্রত্যুবে চারিটায় উঠিয়া তাহারা ধ্যানে বসিত; তারপর ঘরদোর পবিদ্ধার করা, ফুলবাগানে জল দেওয়া প্রভৃতি কার্যে ব্যাপৃত হইত। এই সমস্ত কার্য যাহাতে তাহারা একটা উচ্চভাবের প্রেরণায় স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে এবং এসকল করিয়া যাহাতে তাহারাছ চক্তিভদ্ধি হয়, তৎপ্রতি ত্রিগুণাতীত মহারাজ সবিশেষ

দৃষ্টি বাথিতেন। সকাল ও সন্ধায় আহারের সময় তিনি তাহাদিগকে প্রীরামরুষ্ণেব কথা বলিতে বলিতে তন্ময় হইয়া যাইতেন এবং ব্রহ্মচাবীবাও বিভাব হইয়া শুনিত। কথনও বা ধুনি জালাইয়া মূক্রাকাশের নিম্নে গভীর ধ্যান চলিত। আবাব সপ্তাহে একদিন উপবাস ও নির্জনে সাধনেরও ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু উহা বাধ্যতামূলক ছিল না। ঐ সময়ে জনেকের বিবিধ অফুভূতি হইত। ভাবগান্তীর্থপূর্ণ ও ষরুরহুল ঈদৃশ জীবন কঠোব হইলেও ছাত্রগণ ইহা স্বেচ্ছায় বরণ কবিত। এই সময়ে স্বামী বিশুণাতীতের শ্রীমৃথ হইতে বহু মূল্যবান বাণী নির্গত হইয়া তাহাদিগকে সাধনপথে শক্তিপ্রদান কবিত। তিনি বলিতেন, "Live like a hermit, but work like a horse" (সাধুর মতো জীবনযাপন কব, কিন্তু ঘোডার মতো খাট); "Do or die, but you will not die" (মন্ত্রেব সাধন কিংবা শরীরপাতন, কিন্তু শরীব যাবে না নিশ্চয়), "Do it now" (এথনই এটা কর), "Watch and pray" (সদ্যামাবধান থেকে প্রার্থনা কব)—এইসব কথা লিথিয়া তিনি ব্রন্ধচাবীদেব গৃহের প্রাচীরে মূল্যইয়া দিয়াছিলেন।

তিনি দঙ্গীত ভালবাসিতেন এবং মনে কবিতেন যে, উহা সাধনার এক উত্তম সহায়। অতি প্রভাবে তিনি ব্রহ্মচারীদের লইয়া নানাবিধ ভক্তিরসাত্মক গান ও স্তোত্রাদিতে সময় কাটাইতেন। কথনও কথনও ছাত্রদের লইয়া মঠ হইতে মাত্র অর্থ মাইল দ্রে সান্ফ্রান্সিদ্কে উপসাগর-তীরে উপস্থিত হইতেন এবং অরুণোদয়ের প্রাক্কালে তাঁহাদের মিলিতকণ্ঠ হইতে উথিত সঙ্গীতলহরী সম্প্র-বক্ষে নৃত্য করিতে করিতে দ্রে প্রসারিত হইত। তথন হয়তো কোন ধীবর মৎস্থ ধরিতে মাত্র যাত্রা করিয়াছে, হয়তো কোন অর্থবণোত ঐ পথে গমনে উত্তত হইয়াছে। প্রাতঃসমীরে সঞ্চালিত সেই মধুর বিশুদ্ধ সঙ্গীতপ্রবণে ধীবর ও নাবিকেরা কণেকের

জন্ত এক অলৌকিক রাজ্যের সন্ধান পাইয়া মৃগ্ধ অন্তঃকরণে প্রবণ করিত আর মৌনবিশ্বয়ে আশীর্বাদ করিত।

স্বামী ত্রিগুণাতীত শুধু কথায় নহে, নিজের জীবন দিয়া দেখাইতেন, সাধুব চরিত্র কিরূপ হওয়া উচিত। তিনি সকলেব সঙ্গে বিবিধ কার্য করিতেন এবং ব্রহ্মচারীদেব জন্ম স্বহস্তে বন্ধন কবিতেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, সাধুর স্পর্শে অন্নেব মধ্য দিয়া অপরেব হৃদয়ে সাধুভাব সঞ্চারিত হয়। সমস্ত দিন এইভাবে পরিশ্রমের পর তিনি সকলেব শেষে আফিসের মেঝেতে সামান্ত বিছানায় শয়ন করিতেন। কিন্তু সকালবেলা ছাত্রেরা আশ্চর্য হইয়া দেখিত যে, তাহাদের শ্য্যাত্যাগের বছ পূর্বে তিনি উঠিয়া নিত্য-কর্মে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ইহা একদিনেব কথা নয়, বৎসরেব পর বৎসর এইকপ চলিয়াছিল। কিভাবে এই নবাগত ছাত্রদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার বীজ উপ্ত অঙ্কুরিত হয়, কিভাবে তাহাদেব ভিতর প্রকৃত মন্থবাত্ত জাগ্রত হয়---এই-সব চিস্তাই যেন তাঁহাকে একেবাবে বিভোর করিয়া বাথিয়াছিল। তিনি তাঁহার প্রিয় শিষ্যদেব বলিতেন, "তোমাদেব টেনে হিঁচড়ে সেই অমৃতসাগবের ভীরে নিয়ে যেতে এবং তার গর্ভে ফেলে দিতে চাই—ভবেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। কিন্তু তাতে যদি তোমাদের হাড়গুলি এক একটি ক'রে ভেঙ্গে ফেলতে হয়, তবুও আমি এতটুকু দ্বিধাবোধ করব না।" কিন্তু কাৰ্যতঃ তিনি নিষ্টুর ছিলেন না। পাছে এরূপ উচ্চ ভূমিতে দীর্ঘকালঃ অবস্থানের ফলে অবসাদ উপস্থিত হয়, সেজগু তিনি মাঝে মাঝে বিবিধ চিত্রবিনোদনেরও আয়োজন করিভেন এবং স্বয়ং উহাতে যোগদান দিয়া ব্রহ্মচারীদের হৃদয়ের গুরুভার দূর করিতেন। তাঁহার জীবনে অনেক ক্ষেত্রে আধ্যান্মিকতা ও রঙ্গপ্রিয়তা মিশ্রিত হইয়া এক অপূর্ব রসের হাষ্ট করিত । একদা তিনি ঘোষণা করিলেন যে, তাঁহার বিবাহ হইবে। উৎস্ক জনভা

সে বহুতা ভেদ করিতে সমবেত হুইয়া দেখিল যে, যথাকালে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের গুণকীর্তন করিয়া তাঁহার গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। -উাহাব তদানীস্তন জীবন সর্বদাই এই প্রকার ভাবসংক্রমণে ব্যাপৃত থাকিত। সন্দেহাকুল মন লইয়া যাহাবা আসিত, অনেক ক্ষেত্ৰেই যুক্তিঘাবা তাহাদের সন্দেহের নিরাস না হইলেও তাহাব ঐকান্তিকতায় তাহারা অভিভূত হইত ; তাহাবা অবাক হইয়া দেখিত যে, এই একটি জীবন সর্বতোভাবে ভগবান-লাভেব জন্ম এবং অপরকে ঐ বিষয়ে সাহায্য কবিবাব জন্মই উৎসগীকত। অধিকাবিভেদে তিনি বিভিন্ন বাবস্থা কবিতেন। কেহ হয়তো আসিয়া বলিল, সে নির্জনে সাধুজীবন যাপন কবিতে চায়। ব্যবস্থা হইল, ঐ ব্যক্তিকে কয়েক মাস আশ্রমেব স্থনিয়ন্তিত পবিবেশেব মধ্যে অবস্থানপূর্বক, নির্জন বাদের যোগ্যতা লাভ করিতে হইবে। তাহাকে হয়তো একই ঘবে অপব অনেকেব সহিত থাকিতে হইল। সে ভাবিল, এ আবাব কিৰূপ বিধান ? শুধু তাহাই নহে, দিনে হুইবাব উত্তম স্বাস্থ্যপ্রদ আহাবের ব্যবস্থা হইল। ফলতঃ তাদুশ জীবনে কঠোরতাব কিছুই নাই দেখিয়া যথন দে বিফলমনোবথ হইতে বদিয়াছে, তথন অকস্মাৎ তাহার চিত্তে অহভূতি জাগিল যে, সাধকজীবনের কঠিনতম সাধনা হইতেছে দশেব সংসর্গে দশবিধ সংঘর্ষে আসিয়াও আপন অহমিকাকে সংযত রাথা। অপব কেহ হয়তো এতটা সহ্ব করিতে না পাবিয়া অভিযোগ জানাইত। স্বামী ত্রিগুণাতীত বলিতেন, "তুমি না সংযম শিখতে চেয়েছিলে ?" উত্তর আসিত, "ঠিক বটে , কিন্তু এতটা নয়।" তারপর দে হয়তো মঠ ছাডিয়া চলিয়া যাইত। শেব পর্যন্ত যাহারা টিকিয়াছিল, তাহারাই মাত্রজীবনে এক অমৃল্য সম্পদের অধিকারী হইয়াছিল এবং পরবর্তী কালে ঐ দিনগুলির শ্বতি সানন্দে হৃদয়ে পোবণ করিয়াছিল।

ভোগমগ্ন পাশ্চাত্ত্যে এইরূপ উচ্চ আদর্শ কয়জন বৃধিতে বা ধরিয়া৷

থাকিতে পারে ? স্থতরাং ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে নানা কারণে ব্রহ্মচারীদের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া অবশেষে অতি অল্পমাত্রে পর্যবসিত হয় এবং স্বামী ব্রিগুণাতীতের দেহত্যাগের পব ঐ বিভাগের কার্য সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া ষায়। বিভাগের জন্মপুর্ণ বিদ্যাভিলেন এবং ঐ আশ্রমেও পুরুষদের নায়ীবা সাধনায় বত থাকিতেন। কিছুদিন পরে উহাও উঠিয়া যায়।

উল্লিখিত ছাত্রগণের মধ্যে একজন পূর্বে ছাপাথানায় কাজ করিত। স্বামী ত্রিগুণাতীত তাহাকে পাইয়া বডই আনন্দিত হইলেন; ছোট প্রেদ কিনিয়া ঐ ছাত্রের সাহায্যে রবিবাবের বক্তৃতাদি ও বিজ্ঞাপনাদি ছাপাইতে লাগিলেন এবং অবশেষে 'ভয়েস্ অব্ ফ্রিডম্' (মৃক্তির বাণী) নামে একথানি মাসিক পত্র বাহিব করিবার সম্বন্ধ করিলেন। ১৯০৯ গ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে এই পত্র বাহির হইতে থাকে। ইহাতে বেদাস্তের আদর্শ সম্বন্ধে নানাবিধ স্থচিন্তিত প্রবন্ধাদি থাকিত। 'কথামৃতে'র অন্থবাদও তথন ঐ কাগজে মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইত। তিন বংসরের মধ্যেই কাগজখানি চাবিদিকে খ্ব প্রচাবিত হইয়া পড়ে। কিন্তু স্বামী ত্রিগুণাতীতের দেহত্যাগের পর ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা বন্ধ হইয়া যায়।

সামী তুরীয়ানন্দ সান্ আন্টোন্ উপত্যকায় যে 'শাস্তি-আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, স্বামী ত্রিগুণাতীত উহাকেও ভূলেন নাই। সান্-ক্রান্সিস্কো আগমনের অল্পকাল পরেই তিনি কয়েক জন ছাত্রকে লইয়া সেখানে গমন করেন এবং নানাবিধ উৎসব, ধ্যান-ধারণা ও শাস্ত্রপাঠাদিতে কয়েক দিন অতিবাহিত করেন। পরে তিনি প্রতি বৎসর সেখানে যাইয়া কিছুদিন বাস করিতেন। তাহার একজন শিষ্য স্ত্রধরের কাজ জানিত। সে তাহার আদেশে শাস্তি আশ্রমে বাস করিতে থাকে এবং ছই-একটি নৃতন বাটীনির্মাণের ছারা ও অক্যান্ত ভাবে আশ্রমের উন্নতিসাধন করে।

স্বামী ত্রিগুণাতীতের সহিত যাঁহাদের শাস্তি-আশ্রমে বাস করার সোঁভাগা ঘটিয়াছিল, তাঁহারা উচ্চাঙ্গের সাধনার আস্বাদ পাইয়া এবং বিবিধ স্থিত্তুতি লাভ করিয়া কুতার্থ হইয়াছিলেন। শাস্তি-আশ্রমের দিনগুলি ছিল একটানা একনিষ্ঠ সাধনায় পরিপূর্ণ। তিনি সর্বতোভাবে তুরীয়ানন্দজীর প্রতিষ্ঠিত ধারা অবাাহত রাথিয়াছিলেন।

হিন্দু-মন্দিরেই হউক, কিংম্বা শান্তি-আশ্রমেই হউক, স্বামী ত্রিগুণাতীতের প্রতিকার্য ভগবদ্ভাবে ভাবিত ছিল—তিনি যাহা কিছু করিতেন সমস্তই ঠাকুরের জন্ম। তিনি তাহার কয়েকটি শিষ্যকে প্রচারক-রূপে গডিবার জন্ম যে পরিকল্পনা বচনা কবিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার নিজের কার্যপ্রণালীরও কতক পবিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার ধারণা ছিল এই যে, প্রত্যেকটি বক্তৃতা বা পাঠ হইবে বেদাস্তকে জীবনে পরিণত করার একটি অবলম্বনমাত্র ; ঐ বক্তৃতাদির সাহায্যে প্রচারক স্বীয় শ্রোভূ-মণ্ডলীর সেবা কবিবেন, তাহার নিজের মনে কোনরূপ অহমিকা স্থান পাইবে না। প্রচারককে ভগবানের শরণাগত ইইয়া তাঁহারই দানস্বরূপে তাহারই নিকট হইতে প্রতিদিনের বক্তব্য শিথিয়া লইতে হইবে। ইহার উপায় হইতেছে প্রার্থনা ও শবণাগতি। পুস্তকাদির স্থান এবংবিধ প্রস্তুতির পক্ষে অতি নিম্নে। অকপট হৃদয়ে বৃত্তিশৃন্ত হইয়া এবং সাফল্য ও বৈফল্যে উদ্বেগ বিদুরিত কবিয়া সত্যের অমুসন্ধান করিতে হইবে, তবেই চিত্তে যথার্থ তত্ত্বালোক উদ্ভাসিত হইবে। পূর্ণ অর্ধঘণ্টা এইভাবে ধ্যানের পর লব তথাগুলিকে খ্রীভগবানেরই পাদপন্মে অর্পণাস্তে তাহারই আশীর্বাদম্বরূপে আবার তাহারই নিকট উহা চাহিয়া লইতে হইবে। বিষয়নির্ধারণের জঞ্চ এই পথই অবলম্বনীয় এবং নির্ধারিত বিষয়ে আলোকসম্পাতের জন্মও ইহাই অমুসরণীয়। সর্বশেষে বক্তৃতামঞ্চে দাড়াইয়া মনে করিতে হইবে যে, ভগবানকেই শোনানো হইতেছে। ইহাই হইল স্বামীন্সীর প্রদর্শিত 'কার্যে

পরিণত বেদান্তে'র এই ক্ষেত্রে যথাযথ প্রয়োগ। স্বামী ত্রিগুণাতীত প্রায়ই বলিতেন, "বিক্ষিপ্ত মন কথনও লক্ষ্যে পৌছাতে পারে না।" "চারদিক্ষে ভগবানকেই দেখতে সচেষ্ট থাক; সর্ব বস্তু ঈশ্বরীয় রসে অস্থলিপ্ত দেখি, তাহলেই তোসার মন শুধু তারই চিন্তা করবে।"

১৯০৭ অন্দের মধ্যেই তিনি সান্ফ্রান্সিদ্কোর বিশ্বৎসমান্তে কিরূপ সম্মানের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা এক বিশিষ্ট ঘটনায় প্রমাণিত হয়। ঐ বৎসব ১১ই এপ্রিল ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক্ থিয়েটারে সংস্কৃত সাহিত্যে স্পরিচিত শূদ্রকের 'মুচ্ছকটিক' অভিনীত হয়, থিয়েটারে দশ সহত্র শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। গ্রীসীয় প্রথান্তমাবে পাহাড়েক্ব সাম্বদেশে মুক্ত আকাশতলে মঞ্চের সম্মুথে অর্ধবৃক্তাকাবে প্রস্তবনির্মিত আসনগুলি স্তবে স্থরে বিশ্বস্তু। বিশ্ববিদ্যালযের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত বেঞ্জামিন্ আইডি হুইলার দক্ষিণ দিক দিয়া এবং ত্রিগুণাতীতানক্দ ও প্রকাশানক্ষ বাম দিক দিয়া স্টেক্ষে প্রবেশ করিলেন। সে বাত্রির প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানক্দ। এই থিয়েটারে প্রথমবারে অতিথি ছিলেন আমেরিকার যুক্তবাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত থিয়েডোর রুজভেন্ট। প্রধান অতিথি প্রবেশ করিলে সমবেত দর্শক্ষণ্ডলী দণ্ডায়মান স্ইয়া সন্মান জ্ঞাপন করিলেন।

এইরপে পাশ্চান্ত্যের আদরে এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতের প্রাণপণ উত্যমে কার্যের সর্বাঙ্গীণ উরতি হইতে থাকিলেও কঠিন পরিশ্রমের ফলে তাঁহার শরীর ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল এবং উহা নানা ব্যাধির আকর ইইয়াছিল। শেষ পাঁচ বংসর বাত প্রভৃতি কোন না কোন অহুথ লাগিয়াই ছিল। কিছু অহুথ হইলেও কর্মের বিরাম ছিল না। অত্যম্ভ পীড়িতাবস্থায়ও তিনি ছাত্রদের সংবাদ লইতে ভুগিতেন না। ১৯১৪ এটাব্দে তাঁহার শরীর অত্যম্ভ অহুত্ব হইয়া পড়ে। তাঁহাকে ক্রমদেহেও কার্য

করিতে দেখিয়া জনৈক ছাত্র ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, "অতাধিক দৈহিক যন্ত্রণার সময় ভাবি, 'এই শরীর যাক, সব শেষ হয়ে শাক !' কিন্তু শেষ তো হল না! যথনি মনে পড়ে যে, মায়েব কাজ করতে হবে, তথনি ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ ক'রে শবীরটাকে ধরে রাখি। এ শরীবটা যেন একটা থোলসের মতো হয়ে গেছে—যে-কোন সময়ে এটা থসে পড়তে পারে। গত তিন বৎসব যাবৎ শুধু ইচ্ছশক্তি দিয়ে একে ধরে রেখেছি। যেই ছেড়ে দেব, অমনি এটা আপনা-আপনি পড়ে যাবে।"

এই বৎসর বড়দিনেব উৎসব উপলক্ষ্যে হিন্দু-মন্দিরে দঙ্গীত, শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতি বিবিধ অফ্লচানের আয়োজন হইয়াছিল। উৎসবটিকে স্বাঙ্গস্থন্দৰ কবিতে তিনি যত্নেৰ ক্ৰটী করেন নাই, কারণ ঞ্ৰীষ্টীয় সমাজে ইহাই প্রধানতম পর্ব। এই সময়ে তাহার শ্বীর স্বস্থ ছিল না , তথাপি প্রত্যেক কার্যে তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। এদিকে বিধির বিধানে দিন ফুরাইয়া আসিল। বড়দিনের পরবর্তী রবিবারে (২৭শে ডিসেম্বর, ১৯১৪) ষথারীতি ক্লাশ ও বকুতার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বিকালের বকুতার সময় সকলেই উপস্থিত। স্বামী ত্রিগুণাতীত প্লাট্ফর্মে দাড়াইয়া বকুতা করিতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ ভাব্রা নামক এক ব্যক্তি একটি সাংঘাতিক বোমা তিনি যেখানে **দাড়াইয়াছিলেন, তাহারই পার্ষে** ফেলিয়া দিল। বোমা তৎক্ষণাৎ ফাটিয়া আততান্নী ভাব বাকে প্রথমেই নিহত করিল। স্বামী ত্রিগুণাতীতও গুরুতর আহত হইয়া হাসপাতালে গেলেন। ভাব্রা একাস্ত অপরিচিত ছিল না। পূর্বে সে হিন্দু-মন্দিরে যাতায়াত করিত, কিন্তু পরে উন্মাদরোগগ্রস্থ হয়। অতঃপর কিয়দিবদ স্বামী জিগুণাতীতের সারিধ্যে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইবার পর সহসা নিৰুদ্দেশ হইয়া যায়। ইতোমধ্যে বোগের পুনরাক্রমণরশতঃ ছঠাৎ হিন্দু-মন্দিরে আসিয়া উন্মন্তাৰস্থায় এই অভাবনীয় কাণ্ড করিয়া বসিল।

ত্তিগুণাতীতন্ধীকে চিকিৎসালয়ে লইয়া যাইবার সময় তিনি আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন, "কোথায়, কোথায় সে? আহা, নির্বোধ বেচাবা!" শেষ সময়েও এই নির্বোধ নর্বাতীর জন্ম তাহার প্রাণ কাদিয়াছিল— সে যে উন্মাদ! তাহার কি দোষ! হাসপাতালে তাহার অশেষ যন্ত্রণার উপশমকল্পে মর্ফিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছিল। উহার ক্রিয়া কিঞ্ছিৎ প্রশমিত হইয়া জ্ঞান ফিরিয়া আদিলে তিনি কিছু কিছু কথা বলিতেন। এইরূপে ২৯শে ডিসেম্বর যথন তাহাকে ভাব রার কথা জিজ্ঞাসা করা হইল, তথনও তিনি জানাইলেন যে, তাহার সহিত কোনও মনোমালিন্ত ছিল না এবং বোমা-বিক্যোরণেব কোন কাবণও তিনি অবগত নহেন।

তিনি প্রায় পনর দিন হাসপাতালে ছিলেন। প্রতিমূহুর্তেই অসহ যন্ত্রণা হইতেছিল, কিন্তু কোন দিন এতটুকু কটের কথা কাহাকেও বলেন নাই। বরং এই সময় তাহাব ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবন কিভাবে গড়িয়া উঠিবে, কিভাবে তাহাবা পরার্থে সব উৎসর্গ কবিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিবে—ইত্যাদি বহু উপদেশদানে তিনি তাহাদেব সকলকে আপ্যায়িত করিতেন। নই জাতুয়াবী বিকালে তাহাব সেবায় নিযুক্ত যুবক শিষ্যটিকে নিকটে ভাকিয়া নানাবিধ আলাপ-প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে, পর্দিবস স্বামী বিবেকানন্দেব জন্মোৎসব-দিনে তিনি দেহত্যাগ করিবেন। সত্যসত্যই পরদিন (১৯১৫ জ্বীঃ, ১০ই জাতুয়ারী) বিকাল সাড়ে সাতটার সময় তিনি জ্বীপ্রকপদে মিলিত হন। তাহার ছাত্রেরা এই সংবাদ পাইয়া দলে দলে শেষ-দর্শন করিবার জন্ম ছুটিয়া আসিলেন। অবশেবে উপাসনাদি কার্য যথারীতি সমাপ্ত হইলে বহু লোক সমবেত ছাইয়া সেই পৃত দেহের সংকার করিলেন। কিছুদিন পর একদল ভক্ত ও ছাত্রেরা স্বামী জ্বিগুণাতীতের স্থপবিত্র ভন্মাবশেষ লইয়া শান্তি-আশ্রমে গমন করিলেন এবং তথায় 'সিক্ষগিরি'তে উহা প্রোথিত করিলেন।

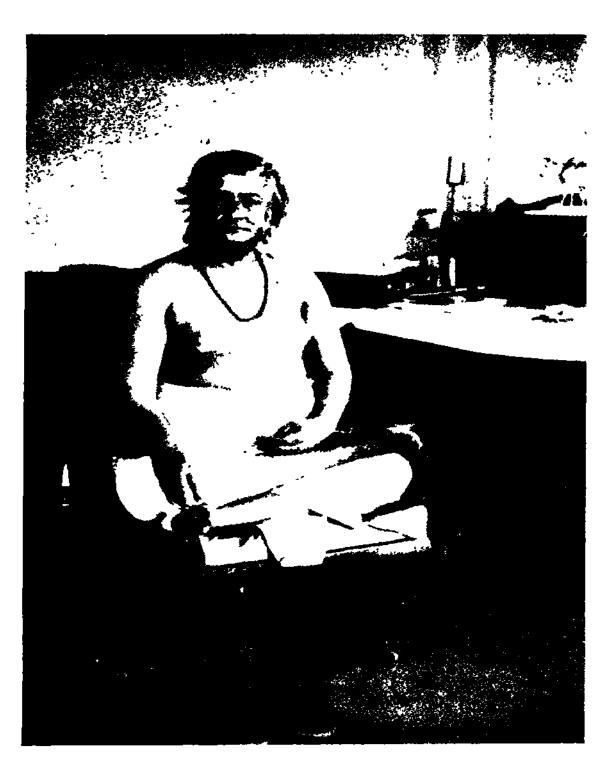

স্থানী: স্থাপুনিক

ষামী অথগুনন্দের পূর্বনাম ছিল গঙ্গাধব গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁহাব পিতা শ্রীমন্ত গঙ্গোপাধ্যায় টোলে অধ্যয়ন করিয়া 'তর্করত্ন' উপাধিলাভ করেন এবং কুলাচার্যের কাজ কবিতেন বলিয়া 'ঘটক ঠাকুব' নামে পবিচিত হন। এই পরিবাবেব আদি বাসন্থান ছিল যশোহবের নড়াইল মহকুমার ব্রাহ্মণভাঙ্গা গ্রামে, কিন্তু গঙ্গাধরের জন্মের প্রায় শত বৎসর পূর্বে ইহারা কলিকাতা-প্রবাসী হন। তর্কবত্ব মহাশয় বিশেষ শুদ্ধাচাবী ও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। গঙ্গাধবের জন্মকালে তিনি আহিরীটোলা পল্লীতে মাণিক বন্ধর ঘাট স্ত্রীটে এক ভাড়াটিয়া বাডিতে বাস কবিতেন। এথানে ১২৭১ বঙ্গান্দের ১৫ই আন্মিন (১৮৬৩ খ্রীঃ ৩০শে সেপ্টেম্বর), অমবস্থা তিথিতে (মহালয়ায়) শুক্রবার ভাবী সম্মাসী অথশুনন্দ জন্মগ্রহণ করেন। নিষ্ঠাবান পরিবাবে জাত বালক গঙ্গাধর বৃদ্ধিবিকাশেব সঙ্গে সঙ্গুসাধনাদিতে রত হইলেন এবং উপনয়নের পরে স্থপাকভোজন, গীতা-উপনিষৎ-পাঠ এবং পূজা ও ধ্যানাদিতে মনোনিবেশ কবিলেন।

সম্ভবতঃ ১৮৭৭ এটাবের কোন এক শুভ মৃহুর্তে তিনি বাল্যবন্ধ্ হবিনাথের (স্বামী ত্রীয়ানন্দের) সহিত বাগবাঞ্চারের দীননাথ বস্থ মহাশয়ের গৃহে শ্রীরামক্তফের প্রথম পুণ্যদর্শন লাভ করেন। ইহার পর ১৮৮০ কিংবা ১৮৮৪ এটাবের গ্রীমকালে তিনি দক্ষিণেশরে যাইয়া ঠাকুরের প্রকৃত দর্শন লাভ করেন। এই কয় বৎসরে গঙ্গাধরের ধর্মভাব আরও গভীর এবং দৃঢ়মূল হইয়াছে। তিনি তথন ব্রহ্মচর্যের সমস্ত নিয়ম পালন করেন, তিনবার গঙ্গান্ধান করেন, স্বহস্তে রন্ধনপূর্বক একবেলা হবিষ্যার

# শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

গ্রহণ কবেন, মস্তকে তৈলমর্দন কবেন না, আব প্রাণায়াম করিতে কবিতে তাঁহার অঙ্গে স্বেদ ও পুলক হয়—এমন কি, গঙ্গায় ছুব দিয়া তিনি অনেকক্ষণ কুম্বক কবেন। এতথাতীত হরিনাথেব নিকট হবীতকীৰ প্রশংসাস্থচক ছইটি শ্লোক ও শুনিয়া ঐ বিষয়ে এত বাড়াবাড়ি কবিতেন যে, ওছিন্ম সর্বদা সদা দেখাইত।

ব্রহ্মচাবী গঙ্গাধর যেদিন দক্ষিণেখবে প্রথম ঠাকুরের সন্নিকটে গেলেন, ঠাকুর সেদিন সন্মিতবদনে তাঁহাকে বড়ই যন্ত্রপূর্বক নিজসমীপে বসাইলেন এবং প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই আমাকে আগে দেখেছিলি?" উত্তরে গঙ্গাধর বলিলেন, "হা, একেবাবে খুব ছেলেবেলায় আপনাকে একবাব দীম্ব বোসেব বাড়িতে দেখেছিলাম।" বালকের মুথে এইরপ কথা শুনিয়া ঠাকুর সহাস্থে অদ্ববর্তী গোপাল-দাকে ভাকিয়া বলিলেন, "গুহে, শোন শোন, এ বলছে কিনা আমায় খুব ছেলেবেলায় দেখেছিল। উ:, এব আবার ছেলেবেলায়!" ঠাকুরের নির্দেশে গঙ্গাধর সেদিন সন্ধ্যায় শকালীমন্দির ও শবিষ্ণুমন্দিরে প্রণামান্তে পঞ্চবটীতে কিরৎক্ষণ ধ্যান করিলেন এবং তাঁহার আগ্রহে সে রাত্রি দক্ষিণেখরেই কাটাইলেন। পরদিন গৃহে যাইতে উন্থত ইইলে ঠাকুর বলিলেন, "আবার আদিস শনিবারে।" গঙ্গাধর পরে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর যাকে ভালবাদতেন, ভাকে শনি-মঙ্গলবারে আসতে বলতেন, শনি-মঙ্গলবারে ধ্যানজপ অধিক করতে বলতেন। বলতেন—শনিবার মধুবার।"

হরীতকীং ভুংক্ রাজন্ মাতেব হিতকারিণী। কদাচিৎ কুপ্যতে মাতা নোদরত্বা হরীতকী॥ হরিং হরীতকীঞ্চৈব গায়ত্রীং জাহ্নবীজ্ঞাম। অন্তর্মলবিনাশার স্থারেদ্ ভক্ষেক্সপেৎ পিবেৎ॥

—হে. রাজন্, হরীতকী ভক্ষণ কর ; উহা মাতার স্থায় উপকারী। মাতা বরং কখনও কুন্ধা হন, কিন্তু উদরহ হরীতকী কদাপি অনিষ্ট করে না। অস্তরের মলিনতা দূর করিবার কন্তু শ্রীহরিব শ্বরণ, হরীতকী ভক্ষণ, গায়ত্তী রূপ ও গঙ্গারুল পান করিবে।

#### স্বামী অথগ্রানন্দ

অল্প কথেক দিন পবেই গঙ্গাধ্য এক শনিবাবে ঠাকুরেব নিকট দ্বিতীয় বাব উপস্থিত হইলে তিনি গঙ্গাধ্যকে একথানি মাদ্যর দিয়া উহা পশ্চিমেব ফেরান্দায় পাতিতে বলিলেন। পবে একটা বালিশ আনিয়া উহাতে উইলেন। অতঃপব তিনি গঙ্গাধ্বকে স্থাসনে বিদিয়া ধ্যান করিতে বলিলেন। আসনের উপদেশচ্ছলে তাঁহাকে বলিলেন, "একেবাবে মুঁকে বসতে নেই, আবাব এমনি (টান) হয়েও বসতে নেই।" তবে সঙ্গে সঙ্গেই হাও বলিয়া বাথিয়াছিলেন, "বাডা ভাত পেলে তুই যেমন কবেই থা, পেট ভববে।" অবশেষে গঙ্গাধ্বেব জিহ্বায় কি যেন একটা লিথিয়া তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন এবং শয়ন করিয়া গঙ্গাধ্বেব ক্রোডে শ্রীচবন স্থাপনপূর্বক তাঁহাকে পদসেবা কবিতে আদেশ দিলেন। গঙ্গাধ্ব তথন একটু একটু কুন্তি লডেন, স্থতবাং এমন জোবে চাপ দিলেন যে, ঠাকুব বলিয়া উঠিলেন, "ওবে, কবিস কি? কবিস কি? ছিঁড়ে যাবে যে। এমনি ক'বে, আন্তে আন্তে।" গঙ্গাধ্বের তথন হঁশ হইল যে, ঠাকুবেব শ্বীর অতি কোমল, যেন হাডের উপর মাথন মাথানো রহিয়াছে।

গঙ্গাধব অতঃপর প্রায়ই অপরাব্নে আদিয়া দকালে চলিয়া যাইতেন।
তিনি তথন মালসা পোড়াইয়া হবিষ্মি করেন—বহু সাধাসাধিতে ব্রাহ্মণের বাটীতে পর্যন্ত বিষ্ণুর প্রসাদও কেহ তাঁহাকে গ্রহণ করাইতে পারে না।
ছিপ্রহরে দক্ষিণেশ্বরে থাকিলে পাছে ঠাকুবের আদেশে এই নিয়মেব ব্যতিক্রম হয়, এইজয় নৈষ্টিক ব্রাহ্মণকুমার সেরপ অবাস্থিত অবস্থা এডাইয়া চলেন।
তীক্ষদৃষ্টি ঠাকুর কিন্তু সবই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই কঠোরতার আধিক্য ক্যাইবার জয় কোন দিন বলিতেন, "তুই ছেলেমায়্রম, তোর অত বুড়টেপনা-ভাব কেন?" কোনদিন বা প্রাণায়ামের ফলে কঠিন রোগ হইতে পারে এইরূপ বুঝাইয়া দিয়া নিত্য গায়ত্রী জপ করিতে বলিতেন।
ইতোমধ্যে গঙ্গাধর গ্রীম্বকালের কোন এক একাদশীর দিনে কোঁচার খুঁট

# ঞ্জীরামকুঞ্চ-ভক্তমালিকা

গলায় ফেলিয়া ও একটা তরমৃজ লইয়া ঠিক বিপ্রহরের পরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। একে বালক, তাহাতে প্রচণ্ড রৌদ্রে মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। তরমুঙ্গটি সন্মুথে রাথিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতেই *তি*শি উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলিলেন, "আজ তুই আবার এখনি যাবি নাকি ?" গ্রহাধর বলিলেন, "আজ্ঞে না।" সে বাত্তি দক্ষিণেখবেই কাটিল। সকালে উঠিয়া ঠাকুর তাঁহাকে এক গাড়ু জল লইয়া তাঁহার সঙ্গে পঞ্চবটীর অভিমুখে যাইতে বলিলেন এবং পঞ্চবটীর পূর্বদিকে পূর্বাস্ত হইয়া ধ্যান করিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া গঙ্গাধরকে সোজা করিয়া দিয়া বলিলেন, "একটু বেঁকে যাস।" তাবপব উভয়ে শয়নগৃহে ফিরিয়া গঙ্গাম্বানে গমন করিলেন। স্বানের পর ঠাকুর মা-কালীর স্মরণান্তে বিষ্ণুঘর ও কালীঘর হইতে প্রেরিত প্রসাদাদি ধারণ করিলেন এবং বেলপানা ও অস্তান্ত ফল-মিষ্টি স্বয়ং কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া গঙ্গাধরকে থাইতে দিলেন। গঙ্গাধরও আপত্তি না করিয়া সবই গ্রহণ করিলেন। ভোগারতির পরে ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "যা, গঙ্গাজলে পাক, মা-কালীর প্রসাদ, মহা হবিশ্বি—যা, খেগে যা।" দ্বিক্তি না করিয়া গঙ্গাধর সেদিকে অগ্রসর হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ঠাকুর বিষ্ণুঘরে যাইতে না বলিয়া কালীঘরে যাইতে বলিলেন কেন? সেথানে তো মাছ রান্না হয়। মুথ ফিরাইয়া দেখিলেন, ঠাকুর সেথানেই দাঁড়াইয়া তাঁহার গতি লক্ষ্য করিতেছেন। অগত্যা সেদিন তিনি ৺কালীর প্রসাদই গ্রহণ করিলেন— অবশ্র সবই নিরামিষ। আহারান্তে ফিরিবা মাত্র ঠাকুর তাঁহার হাতে পানের খিলি দিয়া বলিলেন, "খা, খাওয়ার পর হুটো-একটা খেতে হয়, নইলে মুথে গন্ধ হয়। ছাথ, নরেন একশটা পান থায়, যা পায় ভাই থায়। এত বড় বড় চোথ—ভেতর দিকে টান। কলকাতার রাস্তা দিয়ে যায় আর বাড়ি, ধরদোর, ঘোড়া, গাড়ি সব নারায়ণময় দেখে। তুই তার

কাছে যাস।" কলিকাতায় ফিরিয়াই গঙ্গাধর নরেক্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং পুনর্বার যথন ঠাকুরের কাছে গেলেন, তথন সোৎসাহে ভাঁহাকে সব জানাইলেন। ঠাকুরও শুনিয়া সানন্দে বলিলেন, "ধুব যাবি, খুব তার সঙ্গ করবি।"

গঙ্গাধর দক্ষিণেশ্বরে যান, ঠাকুবের বিভিন্ন ভাবাবেশ মৃশ্বনেত্রে নিরীক্ষণ করেন, অথবা শ্রীম্থের কথামৃত উৎকর্ণ হইয়া পান করেন। কোন দিন ঠাকুব "বৃন্দাবন-বিহারিণী রাই আমাদের—বাই আমাদের, আমরা বাই-এর" ইত্যাদি দীর্ঘকাল গাহিয়া নয়নজলে ভাসেন, কোনদিন "এস মা, এস মা, ও হাদয়-রমা" ইত্যাদি সঙ্গীত শুনিয়া সমাধিমগ্ন হন। কোনদিন গঙ্গাধর দেখেন, ঠাকুব কাহারও সহিত উচ্চ আধ্যাত্মিক আলোচনায় মগ্ন আছেন; কোনদিন বা শোনেন, তিনি কিরূপে সরষ্তীর-বিহারী শ্রীরামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষণের দর্শন পাইয়াছিলেন।

এইরূপ গৌণ শিক্ষার সহিত সাক্ষাৎ শিক্ষালাভের স্থযোগও যথেষ্ট ঘটিত। গঙ্গাধরকে একদিন শৌচার্থে গঙ্গায় যাইতে দেখিয়া ঠাকুর ডাকিয়া বলিলেন, "ওবে আয়, ওরে আয়, গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি! যা হাঁসপুকুরে যা।" ঠাকুর তাঁহার বুড়োপনাব নিন্দা করেন দেখিয়া একসময়ে গঙ্গাধরের ভূল ধারণা হইল যে, ঠাকুরেরমতে ঐসব আচার সর্বথা বর্জনীয়। এমন সময় একদিন জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি যখন অন্থযোগ করিলেন যে, অল্পবয়স্ক বালকগণের সংসারবিম্থ হওয়া অন্থচিত, তথন ঠাকুর বলিলেন, "হবিদ্যি করা, তেল না মাথা, নিরামিষ থাওয়া প্রভৃতি সান্ধিক প্রবৃত্তি পূর্বজন্মেব সৎকর্মের ফলে হয়" এবং গঙ্গাধরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "দেথ, ঐ যে ছেলেটি একটু বড় হ'তে না হ'তে সব ত্যাগ করতে চায়, তার সন্ধ্যপ্ত বেশী। সন্ধ্যণের যথন উদ্য় হয়, তথনই এই-সব হয়।"গঙ্গাধর সেদিন বৃঝিয়া লইলেন যে, সংযম নিন্দনীয় নহে, পরস্ক আচারের মাজাধিকাই অন্তায়।

# শ্রীরামকুষ্ণ-ভক্তমালিকা

একদিন গঙ্গাধর ধ্যানান্তে ফিরিলে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধ্যান করতে করতে, প্রার্থনা করতে করতে তোর চোথে জল এসেছিল?" গঙ্গাধব যথন উত্তর দিলেন, "এসেছিল," তথন ঠাকুর খুণী হইয়া বলিনেন "প্রার্থনা কি ক'বে করতে হয় জানিস?" এবং ছোট ছেলেব মতো হাত-পা ছুড়িয়া অঝোবে কাঁদিতে ও বলিতে লাগিলেন, "মা, আমায় জ্ঞান দে, ভক্তি দে। আমি কিছু চাইনে, মা। আমি যে তোকে ছাড়া থাকতে পারি না, মা!" যেন একটি ছোট ছেলে কাঁদিতেছে। ঠাকুর গঙ্গাধবকে আরও শিখাইয়া দিলেন "অস্থতাপাশ্রু চোথেব কোণ (নাকের দিক) দিয়ে আনে আর প্রেমাশ্রু চোথেব প্রান্ত দিয়ে গড়িয়ে পড়ে।"

আব একদিন ঠাকুবেব নিকট তিনি শিথিলেন কাঞ্চনে আদক্তিত্যাগ।
সেদিন একটি লোক আসিয়া পয়সা চাহিলে ঠাকুব গঙ্গাধবকে কোনেব
দিকে তাকের উপরে যে চারিটি পয়সা ছিল, উহা লোকটিকে দিতে
বলিলেন। পয়সা দিয়া ফিরিলে তিনি গঙ্গাধবকে গঙ্গাজলে হাত ধুইতে
বলিলেন এবং মা-কালীব পটের সম্মুখে লইয়া গিয়া 'হরিবোল, হরিবোল'
বলাইতে ও অনেকবাব হাত ঝাডাইতে লাগিলেন। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্বে
গঙ্গান্ধানে গিয়া ঠাকুব দেখিয়াছিলেন যে, ঘাটে একজন ব্রাহ্মণ কালীবাড়ির
খাজাঞ্চীর সহিত বৈষয়িক আলোচনা করিতেছেন। পরে সেই ব্রাহ্মণ
ঠাকুরেব ঘরে আসিয়া হরিশের খোঁজ লইলে ঠাকুর প্রশ্নের কোন উত্তর না
দিয়া গঙ্গাতীরে বিষয়চিস্তার জন্ম তাঁহাকে তীব্র তিরন্ধার করিলেন। বলা
বাহুলা, ইহাতে ব্রাহ্মণের চৈতন্ত না হইয়া বিবক্তিবই উদয় হইল এবং
তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া গেলেন। ব্যাহ্মণ বিদায় লইলে ঠাকুর
গঙ্গাধরকে বিষয়ীর স্পর্শযুক্ত ঐশ্বান গঙ্গাজলে ধুইতে বলিলেন।

তারপর স্বধর্মনিষ্ঠা। বিখ্যাত থিয়োসফিস্ট কর্ণেল অল্কট কলিকাতায় আসিলে উক্ত সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি একদিন ঠাকুরকে সগর্বে জানাইলেন

যে, সাহেব হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ঠাকুর কিন্তু ইহাতে খুনী না হইয়া উপস্থিত গঙ্গাধব ও অপর সকলকে অবাক্ কবিয়া বিরক্তিসহকারে বলিলেন, "তার নিজেব ধর্ম সে ছাড়লে কেন?"

একবার আহাবের পর ঠাকুর ছোট চৌকিখানিতে শয়নাস্তে গঙ্গাধরকে পদসেবা করিতে বলিলেন। সেই স্থযোগে গঙ্গাধর প্রীপ্তকর প্রীচবণেব বৃদ্ধাস্কৃত্বয়েব দ্বারা নিজ কপালে উধ্বর্পুণ্ড তিলক অন্ধিত কবিতে লাগিলেন। ইহাতে প্রীবামকৃষ্ণ সকৌতুকে জানিতে চাহিলেন, "কি হচ্ছে বে?" গঙ্গাধর উত্তব দিলেন, "আপনি যে বলেন, যারা সান্বিক, তাবা গঙ্গামান করতে কবতে গঙ্গাজলে তিলক দেয়, আমি আজ সেই সান্বিক তিলক দিছিছ।" ঠাকুব তো শুনিয়া হাসিয়া আকুল।

গঙ্গাধর তথন কলিকাতায় সাধুদর্শনে ঘুরিতেন এবং স্বীয় অভিজ্ঞতা ঠাকুরকে জানাইতেন। ঠাকুর তাঁহাকে নিরুৎসাহ না করিয়া প্রত্যেকের ভাল দিকটার প্রতি তাঁহাব দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। এইরূপে কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের দিগম্বর বাউল, থিয়োসফিস্ট কর্ণেল অল্কট ইত্যাদি অনেকের সহিত গঙ্গাধবের সাক্ষাৎ হয়।

একবার ঠাকুর তাঁহাকে দক্ষিণেশরের কালীমন্দিবের অভাস্তরে লইয়া গিয়া বলিলেন, "এই ছাথ চৈতন্তময় শিব।" গঙ্গাধরের অমনি অহভৃতি হইল, যেন চৈতন্তময় শিব নি:শাস ফেলিতেছেন। মৃন্ময়ে সেদিন তিনি চিন্ময়েব দর্শন পাইলেন।

গঙ্গাধরের সময় কাটাইবার এক উপায় ছিল বাল্যবন্ধ হবিনাথের সহিত অপরাফ্লে গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে ধর্মপ্রসঙ্গ করা। তথন তাঁহারা মাঝে মাঝে গঙ্গাতীরে ধ্যানরত নাগমহাশয়ের অবিকম্প মূর্তি সোল্লাসে দর্শন করিতেন। কোন কোন রাত্রে গঙ্গাধর বাগবাজার থালের পোর্ট কমিশনারদের তোলা-সেতুর পশ্চিম দিককার গোল

# জীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

স্তম্ভের থাটালে বসিয়া ধ্যান করিতেন। একবার ঐরপ ধ্যানকালে পাহারাওয়ালার মুখে একটি প্রেমা-ভক্তির গান শুনিয়া তিনি মৃগ্ধ হন এবং উহা লিথিয়া লইয়া নরেক্সকে দেখাইলে তিনিও গানটির প্রশংসা করেন ি

গঙ্গাধরের জীবনের পরবর্তী অংশে আমরা তাঁহাকে পাই পরিব্রাজরূপে; সত্য-শিব-স্থলরের সন্ধানে তখন তিনি হিমালয়, তিব্বত, রাজপুতানা প্রভৃতি অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিতেছেন। বরাহনগর মঠ-প্রতিষ্ঠার পরে "গঙ্গাধর সর্বদাই মঠে যাতায়াত করিতেন, নরেন্দ্রকে না দেখিলে ভিনি থাকিতে পারিভেন না ('কথামৃত', ৩য় ভাগ, পরিশিষ্ট )।" অবশেষে একদিন তিনি গৃহত্যাগ করিয়া ( ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৭ ) বৈছনাথের টিকেট কিনিয়া ট্রেনে উঠিলেন। পরস্ত বুদ্ধদেবের আকর্ষণে বৈচ্ছনাথে না নামিয়া বাঁকিপুর হইয়া বৃদ্ধগয়ায় উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে তিনি পদক্রজে রাজগৃহে যান এবং সেইভাবে বুদ্ধগয়ায় ফিরিয়া আসেন। এই পথে পায়ে চলিয়া আত্মবিশ্বাস বর্ধিত হওয়ায় অতঃপর প্রায়শ: তিনি পদরক্ষেই তীর্থ-ভ্রমণ করেন। এইরূপে সহায়হীন, গৈরিকবল্প-পরিহিত গঙ্গাধর মহারাজ উত্তর ভারতের বহুতীর্থভ্রমণাম্ভে হ্রষীকেশে পৌছিয়া উত্তরাথণ্ডের মাহাত্ম্য প্রাণে প্রাণে অমুভব করিলেন; আর উাহার মনে হইল, "উত্তরাথণ্ডের প্রারম্ভেই যদি এইরূপ, তবে না জানি অস্তে কি আছে!" হৃষীকেশে পর্ণকৃটীরে (ঝাড়িতে) ৫ই এপ্রিল পর্যন্ত অবস্থানপূর্বক তিনি হিমালয়ের আকর্ষণে দেরাত্ন ও রাজপুব হইয়া রিক্তহন্তে মৃশুরী পাহাড়ে আরোহণ-পূর্বক দাক্ষিণাত্যের জনৈক লিঙ্গায়েৎ জঙ্গম সাধুর মন্দিরে আশ্রয় লইলেন। তাঁহাকে অল্পবয়স্ক দেখিয়া সাধুর ক্ষেহের উদ্রেক হইল এবং তিনি তাঁহাকে উত্তরাখণ্ডের পথকষ্টের কথা বুঝাইতে লাগিলেন। গঙ্গাধর মহারাজ ভথাপি নিবস্ত না হইলে সাধু তাঁহার নিকট একটি কম্বলের আল্থালা ও একখানি দুই ব্যতীত আর কিছুই নাই দেখিয়া অর্থ ও কম্বলাদি দিতে

#### স্বামী অথগ্রানন্দ

চাহিলেন, কিন্তু ত্যাগী গঙ্গাধর শুধু একগাছি লাঠি চাহিয়া লইয়া ত্রিশ ক্রোশ দ্ববর্তী টিহিরীর পথ ধরিলেন। এই পথে নৃতন জুতা ব্যবহারের ফলে তাঁহার পায়ে ফোস্কা পড়ে এবং ঐজন্ম তাঁহাকে কিছুদিন টিহিরীতে অপেক্ষা করিতে হয়। এই ভিক্ত অভিজ্ঞতার পরে তিনি প্রায় এক বংসব পাতৃকা-ব্যবহার করেন নাই।

টিহিরী হইতে যমুনোত্রী পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলের সহিত চলিয়া অতঃপর যমুনোত্রীদর্শনান্তে উত্তরকাশীতে উপনীত হইলেন। তাঁহার মনে তথন তিব্বতভ্রমণেব আকাক্ষা জাগিতেছে। কিন্তু আপাততঃ তিনি গঙ্গোত্রী যাত্রা কবিলেন। পথে ভাটোয়ারী গ্রামের নিকটে পথিপার্শ্বে এক মৃমৃষ্ঠি সাধুকে দেখিতে পাইয়া তিনি তাঁহাকে বছ আয়াদে ধর্মশালায় লইয়া আসিলেন। সাধু পরদিনই দেহত্যাগ কবিলেন। তথন পকাধর মহারাজকেই অগ্রণী হইয়া সাধুর দেহের সলিল-সমাধির ব্যবস্থা করিতে হইল। গঙ্গোত্রীতে উপস্থিত হইয়া তথায় কিছুদিন বাস করাব উদ্দেশ্যে তিনি যে গুহায় আশ্রয় লইলেন, উহাবই সন্মুখে একটি বৃহৎ গুহায় একজন ব্রাহ্মণ তিন দিন যাবৎ অভুক্ত অবস্থায় পডিয়া ছিলেন। অতএব স্বভাবত: সেবাপরায়ণ গঙ্গাধব মহারাজ তাঁহার আহারাদির ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে মৃগ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণ এক সপ্তাহ পরে তাঁহারই সহিত তীর্থপর্যটনে চলিলেন। গঙ্গাধর মহারাজ নিঃসঙ্গ ভ্রমণেরই পক্ষপাতী। স্থতবাং ধরারী গ্রাম পর্যম্ভ একদঙ্গে চলিয়া তিনি একাকী পচন্দ্রবদনীর পীঠাভিমৃথে যাত্রা করিলেন। টিহিরী ও দেবপ্রয়াগের মধ্যবর্তী এক ৰনাকীৰ্ণ উচ্চ পৰ্বতশিখবে এই মন্দির। এখানে দাক্ষায়ণী সতীর হৃদয় পতিত হইয়াছিল। উত্তরকাশী ও টিহিরী হইয়া এক সন্ধ্যায় মন্দিরপ্রাক্ত উপনীত গঙ্গাধর মহারাজ জানিলেন যে, সেই নির্জন হুর্গম স্থানে ভিক্ষার ব্যবস্থা নাই ; স্বতরাং তপস্থাদির জন্ত সেথানে দীর্ঘকাল অবস্থান অসম্ভব।

# শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

উপায়াস্তর না দেখিয়া ছই দিন মন্দির-চন্ধরে থাকিয়া তিনি অক্সত্র যাত্রা করিলেন। অবতরণপথ বলিতে কিছুই নাই—যাহা আছে তাহাও বনাচ্ছাদিত। অতএব শীদ্রই তিনি পথল্র ইইয়া যথেচ্ছ নামিতে লাগিলেন ও ক্রমে উতবাই এমনই বিষম হইয়া উঠিল যে, হামাগুড়ি দিয়া কিংবা রক্ষলতাদি ধরিয়া অকম্মাৎ এক শস্তক্ষেত্রে অবতরণ কবিলেন। সেখানে এক পাহাডী চাষী তাঁহাকে দেখিয়া অবাক—সাধু আসিল কোথা হইতে পূ আর বলিয়া উঠিল, "ধন্ত মাই চন্দ্রবদনী! তিনি তোমায় বাঁচিয়েছেন— এ পথে শিকারীবাও চলে না।"

ইহাব পবে শ্রীনগবে যাইয়া তিনি ৺কমলেশ্ব-মঠে আশ্রয় লইলেন। মঠের মোহাস্তজী তাঁহাকে একখানি কম্বল দিলেন। তারপব তিনি অলকাননা ও মন্দাকিনীর সঙ্গম এবং কেদার্নাথ ও বদ্রীনারায়ণেব পথন্বয়ের মিলনম্বল ক্তপ্রপ্রাণ অতিক্রম কবিয়া অগস্ত্যমূনিতে এক বৈষ্ণব সাধুব সহিত মিলিত হন। ঐ সাধুকে নিঃসম্বল দেখিয়া ধ্যানস্তব্ধ তাহাব দেহে নিজ কম্বলথানি জডাইয়া দিয়া তিনি উথিমঠে চলিয়া যান। এথানে মোহাস্তের নিকট আর একথানি কম্বল পাইলেন। অতঃপর তিনি কেদারনাথেব পথে চলিলেন। গুপ্তকাশীতে পূর্বপরিচিত এক উদাসী সাধুব সহিত সাক্ষাৎ হইলে সাধু উপযুক্ত শীতবল্পের অভাবে ক'ষ্ট পাইতেছেন দেখিয়া তিনি স্বীয় মোটা কম্বলথানি সাধুর ক্ষক্ষে তুলিয়া দিয়া তাঁহার পাতলা কম্বলথানি চাহিয়া লইলেন। এথন হইতে উহাই হইল তাঁহার বংসরব্যাপী পর্বতভ্রমণের সাধী। ক্রমে কেদারনাথের সন্নিকটে আগমন করিয়া তাঁহার মনে যে অপূর্ব ভাবোদয় হইল, তাহা তিনি স্বয়ং এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন—"ঐকেদারশৈলের পাদমূলে আমি যে পরমাডুত মহান্ বিরাট মৃতি দর্শন করিলাম, এতদিন হিমালয়ে আর কোথাও আমি সেরপ দেখি নাই। হরপার্বতীর প্রিয় বিলাসনিকেতন ঐকেদারশৈলের

মহত্ব ও চমংকাবিতায় আমি যেরপ বিশ্বিত ও বিমৃগ্ধ হইলাম এবং কেদাবে পৌছিয়াই যেমন সহজে গিরিরাজেব সহিত খোলাখুলিভাবে মিলিত হইলাম, তেমনটি আব কোথাও হয় নাই।" ৺কেদাবনাথের পব ৺বদ্রীনাবায়ণদর্শনান্তে তাহাব বছ-আকাজ্জিত তিক্কতভ্রমণ আবস্তু হইল।

তিব্বতে তিনি 'মানা' গিবিবঅ' হইয়া যান এবং তিন মাস পবে 'নীতি'-ঘাটেব পথে ফিবিয়া আসেন। 'মানা'ব মধ্যভাগে পার্বতীদেবীব জন্মস্থান ও পিত্রালয়দর্শনে তিনি সাতিশয় প্রীতিলাভ কবেন। প্রথমবাবে তিব্বত হইতে ফিবিয়া ৺বদরীনাবায়ণদর্শনাস্তে তিনি কিছুদিন তিব্বতী বাবসায়ীদের সহিত হিমালয়ে বাস কবেন এবং পরে হৃষীকেশে নামিয়া আসেন। দ্বিতীয়বারে তিব্বত গিয়াছিলেন তিনি বদরিকাশ্রম হইয়া 'ছিপ ছিলাম' গিবিবছোঁব পথে এবং ঐ সময়ে পাঁচ মাস ভিবৰতে অবস্থানের স্থযোগে কৈলাস ও মানস-সবোবব দর্শন করিয়াছিলেন। ঐ দিতীয়বাবেও তিনি 'নীতি'-ঘাটের পথে বদবিকাশ্রমে প্রত্যাগমন কবেন। পরে তিনি আলমোডা ও নৈনিতালেব বিভিন্ন স্থানে ৺কেদারনাথ দর্শন করেন। বদবীনাবায়ণের পথে শ্রীনগরে (টিহিরী) স্বামী শিবানন্দজীব সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় (১৮৮৮র শেষে)। গঙ্গাধব মহারাজ তথন তিব্বতী-বেশ-পবিহিত এবং তাঁহাব মূথ তিব্বতীদেব ন্তায় তুষারঝলসানো, তাই অকম্মাৎ শিবানন্দন্ধী তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। কিন্তু 'দাদা, দাদা' আহ্বান-শ্রবণে তিনি গঙ্গাধরকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। তারপর উভয়ে কিছুদিন একদঙ্গে তীর্থল্রমণ করিলেন। বদরিকাশ্রম হইতে অবতরণকালে শিবানন্দজী গঙ্গাধর মহাবাজকে পুন: তিব্বতে যাইতে নিষেধ করিলেও অতৃপ্ত আকাজকা তাহাকে তথায় লইয়া গেল। প্রত্যাগমনকালে লাদাথ হইয়া তিনি শ্রীনগবে ( কাশ্মীর ) উপস্থিত হইলে ব্রিটিশ সরকারের এক্ষেণ্ট তাঁহাকে

# -ভক্তমালিকা

গুপ্তচর সন্দেহে বন্দী করিলেন (ডিসেম্বর, ১৮৮৯)। সোভাগ্যক্রমে পাঁচ দিন পরে তিনি মৃক্তি পাইলেন।

তিব্বত-ভ্রমণকালে তাঁহার যে-সকল অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, তন্মধ্যেণ কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম বৎসর তিনি থুলিং মঠে থাকিয়া তিব্বতী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু লামাদিগের ঐশর্য, বিলাসিতা ও দরিত্রপীড়নের প্রতিবাদ করার ফলে তাঁহার স্কন্ধে থাপসমেত তলোয়ারের আঘাত পড়ে; অধিকম্ক পাহাড়ীরা মন্তাবস্থায় লামাদিগের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে লামারা পরামর্শ দেয়, "উহার গাল বাড়াইয়া দাও"—উদ্দেশ্য, গাল কাটিয়া দিলে আর কথা বলিতে পারিবেন না। অবস্থা বুঝিয়া গঙ্গাধব মহাবাজ পলাইয়া যান। দ্বিতীয়বারে তিনি লাসা যাইতে উষ্ণত হইলে তিব্বতী পুলিস তাঁহাকে বন্দী করে। পরে পরিচিত তিব্বতী ব্যবসায়ীরা জামিন দিয়া তাঁহাকে ছাড়াইয়া আনে। বন্ধত: এই-সব ব্যবসায়ীবা তাঁহাকে খুবই ভালবাসিত। ইহাদের এক ব্যক্তি একসময়ে তাঁহার নিকট শ্রীরামক্লফের আলোকচিত্র দেখিয়া এতই মৃগ্ধ হয় যে, তাবপর সে যতদিন তাঁহার সহিত ছিল, ততদিন ঐ চিত্রকে বুদ্ধের সমাসনে বসাইয়া পূজা করিত। তিব্বতী পুলিসের নিকট মুক্তি পাইয়া কৈলাস ও মানস-সরোবর-দর্শনকালে তিনি ডাকাতের হাতে পড়েন এবং গুড় ও চালভাজা দিয়া কোনপ্রকারে বক্ষা পান। তৃতীয়বার তিনি লাসায় যাইতে উন্নত হইলে বন্ধুরা পর্যস্ত বিরোধী হইল; কাজেই তিনি ঐ আশা পরিত্যাগ করিলেন।

এ যাবং তিবাত ও হিমানয়ের আকর্ষণে তিনি ইতন্তত: ছুটিতে-ছিলেন। ইহার পরবর্তী পর্বে আমরা তাঁহাকে স্বামী বিবেকানন্দের অঞ্সরণে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে ঘুরিতে দেখিতে পাই। কাশীরে ব্রিটিশ সরকারের হস্তে লাখনার পরে স্বামীন্দী তাঁহাকে গান্ধীপুরে

#### স্বামী অথগ্রানন্দ

ষাইবার জন্ত আমন্ত্রণ জানাইলেন। সেই আহ্বান অনুসারে কাশীর পরিত্যাগপূর্বক তিনি যখন কিছুদিন পরে এপ্রিল মাসে গাজীপুরে উপস্থিত হুইলেন, তখন স্বামীজী সেখানে নাই। পগুহারী বাবার সহিত সাক্ষাৎ হুইলে বাবাজী গঙ্গাধরকে সম্বর স্বামীজীর নিকট চলিয়া যাইতে বলিলেন। কিছু ইতোমধ্যে শরীর অহুন্থ হওয়ায় তিনি তখনই মঠে রওয়ানা হুইতে পারিলেন না। হুন্থ হুইয়া জ্নের প্রারম্ভে মেলট্রেনে হুগলি পর্যন্ত আদিয়া তিনি প্যাসেঞ্জার টেনে যেই বালীতে নামিলেন, অমনি পুলিস তাহাকে ধরিয়া হাওডায় লইয়া গেল, কিছু তাহার বিক্তম্বে প্রমাণযোগ্য কিছু না পাওয়ায় বরাহনগরে পৌছাইয়া দিয়া গেল।

মঠে আসিয়া গঙ্গাধব মহারাজ যথারীতি সন্ত্যাসগ্রহণ করিলেন: তথন তাঁহার নাম হইল অথগুনন্দ। স্বামী অথগুনন্দকে মঠে ডাকিয়া আনাব পশ্চাতে স্বামীজীর এই অভিপ্রায়ও লুকায়িত ছিল যে, তিনি টাঁহার সহিত হিমালয়ভ্রমণে নির্গত হইবেন। তদম্পারে তাঁহারা উত্তর ভারতের মধ্য দিয়া নৈনিতালে পৌছিলেন। ইহার পববর্তী বিবরণ আমরা মীরাট হইতে লিথিত অথগুনন্দজীর ১৪।১১।৯০ তারিথের পত্রে পাই। নৈনিতালের পুকরিণীতে স্নান করিয়া তাঁহার বাম দিকের পাঁজরায় এক দীর্ঘকালস্বায়ী বেদনা আরম্ভ হয়। এই অবস্থায়ই তিনি স্বামীজীর সহিত আলমোড়ায় উপস্থিত হইয়া সারদানন্দজীর ও বৈকুর্গনাথ সাম্মাল মহাশয়ের সহিত মিলিত হন। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল যে, তিনি ভাগীরথীতীরে বাস করিবেন। স্বতরাং তথা হইতে চারি জনে একসঙ্গে কর্ণপ্রয়াগে আসেন। এথানে স্বামী অথগুনন্দের জর হওয়ায় তিন দিন অপেকা করিতে হয়। পরে শ্রীনগরাভিম্থে চলিয়া সলড়কাড় চটিতে আসিয়া স্বামীজী ও অথগুনন্দজী জরগ্রন্ত হন। তিন দিন পরে তথা হইতে গাঁচ-ছয় মাইল নীচের দিকে চলিয়া তাঁহারা এক ধর্মশালার

# ঞ্জীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

উপনীত হইলেঁন। জব তথন এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ঠাহাদিগকে প্রদিন ভাণ্ডী করিয়া শ্রীনগরে যাইতে হইল। এখানে ঠাহারা পকাধিক কাল ছিলেন। ইতোমধ্যে স্বামী অথগুনন্দের পুনরায় জব হওয়ায় গিভিল সার্জনকে দেখানো হইল; তিনি বলিলেন যে, ব্রহাইটিস্ হইয়াছে, সমভূমিতে নামিয়া যাওয়া আবশ্রক। তদম্সারে ঠাহাবা দেরাছনে চলিলেন। পথে রাজপুরে তুরীয়ানন্দ স্বামীর সহিত ঠাহাদেব সাক্ষাৎ হইল। ইহার পবে স্বামীজী, স্বামী সাবদানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ হ্বীকেশে চলিয়া গেলেন, অথগুনন্দ মহাবাজের সহিত বহিলেন গুধু সার্ম্যাল মহাশয়।

এইরপ তপংক্রেশ ও ভ্রমণক্রেশের মধ্যেও আনন্দের অভাব ছিল না।
একবার এক সন্ধ্যায় কোন গ্রামে উপস্থিত হইয়া স্বামীজীকে তামাক
থাওয়াইবার জন্ম অথগুনন্দজী গ্রামের মধ্যে আগুনের অন্বেমণে গেলেন।
কিন্তু কেহই আগুন দিল না। ইহাতে সকলেই একটু চিন্তিত হইলেন—
যে গ্রামে আগুনই তুর্নভ, সে গ্রামে ভিক্নার তো কথাই উঠিতে পাবে
না। এমন সময়ে অথগুনন্দজী বলিলেন, "এক প্রবাদ আছে,
'গাড়োয়াল সরীথা দাতা নহীঁ, লঠা বগর দেতা নহীঁ।" (অর্থাৎ
গাড়োয়াল সরীথা দাতা নাই—তবে লাঠি না দেখাইলে তাহারা
কিছুই দেয় না)। প্রবাদ-বাক্যাস্থ্যাবে বিকট চিৎকার-সহকারে তিনি
বলিতে লাগিলেন, "লক্ড়ী লে আও, আগ্লে আও।" অমনি দেখিতে
দেখিতে কাঠিও অগ্নির সহিত কটি, তরকারি, তামাক—সবই আসিয়া
পিছিল।

দেরাত্বনে উকীল পণ্ডিত আনন্দনারায়ণ অথগ্রানন্দ মহারাঙ্গের চিকিৎসাদিব ভার লইলেন। পরে ইনি সমস্ত পাথেয় থরচ দিয়া তাঁহাকে সাহারানপুরের পথে এলাহাবাদে যাইতে বলিলেন। সাহারানপুরে তিনি

ত্ই-তিন দিন উকীল বহুবিহারী চটোপাধ্যায় মহাশয়েব বাটীতে ছিলেন।
সেথান হইতে উকীল বাবুর পরামর্শাহ্যায়ী তিনি এলাহাবাদ না ঘাইয়া
মীরাটে ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ এ্যাসিস্টাণ্ট সার্জন মহাশয়েব বাটীতে আশ্রম
লইলেন। শীঘ্রই স্বামীজী তাহাব মীরাটে অবস্থানেব থবব পাইয়া সদলবলে
তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সেথানেই চারি-পাঁচ মাস থাকিয়া গেলেন।
পরে স্বামীজী একাকী শ্রমণমানসে সকলকে পরিত্যাগ কবিতে উত্তত
হইলে অথগুলিক মহাবাজ বলিলেন, "তুমি যদি পাতালেও যাও, আব
সেথান থেকে তোমায় খুঁজে বার করতে না পাবি, আমাব নাম গঙ্গাধব
নয়।" তাবপব গঙ্গাধব মহাবাজ বৃন্দাবনে গেলেন। তথায় চাবি মাস
অবস্থানেব পব পুন্র্বাব ব্রহাইটিস্ হও্যায় তিনি জুন মাসেব প্রারম্ভে
এটোয়ায় চলিয়া যান, সেথানেও তাহাকে পাঁচ মাস রোগে ভূগিতে হয়।

এই সময়ে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ কিরূপে তীর্থল্রমণোপলক্ষে এটোয়ায় আসিয়া স্বামী অথগুনন্দের সহিত মিলিত হন এবং কিয়ৎকাল একত্র ল্রমণের পর কিরূপে তাঁহারা আজমীত হইতে পরম্পর বিচ্ছিন্ন হন, তাহা আমরা ত্রিগুণাতীতানন্দ-প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছি। অতঃপর নিঃসঙ্গ অথগুননন্দ্রী স্বামীজীর সন্ধানে আহমেদারাদ, আরু, ডাকোর, বরোদা, বরোচ, নর্মদাসঙ্গম, জুনাগড়, দ্বারকা প্রভৃতি স্থান ল্রমণ করিয়া কচ্ছভুজের অভিমুথে চলিলেন। এই সময়ে স্বামীজীকে পাইবার ইচ্ছা তাঁহার নিজ ভাষাতেই স্বম্পন্ত ব্যক্ত হইয়াছে, "স্বামীজীকে এত অন্বেষণেও খুঁজিয়া না পাইয়া আমার আগ্রহ এত বাডিয়াছে যে, এ-সকল তীর্থে দেখালোনা কিছু না করিয়াই মাগুরী যাত্রা করিলাম। দেখানে শোনা গেল, স্বামীজী নারায়ণসরোবর যাত্রা করিয়াছেন। মাগুরীতে এক রাত্রি বাস করিয়া পরদিন পদব্রজে নারায়ণসরোবর গমন করিলাম।"

মাণ্ডবী হইতে নারায়ণসরোবর যাইবার গাড়ির পর্ণটি বড়ই বিপদ্সকুল

# গ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

ছিল—চুরি-ডাকাতি সেথানে প্রায়ই হইত। পায়ে-হাঁটা পথ অল্পতর ও নিরাপদ হইলেও তিনি ভাবিলেন, স্বামীন্দী যথন গাড়িতে গিয়াছেন তথন গাড়িতেই ফিরিবেন। অতএব দীর্ঘতর, জনমানবশৃন্ত ও ভয়াবহ পথেই তিনি অগ্রসর হইলেন—সঙ্গী পাইলেন একজন পশ্চিমদেশবাসী তৈর্থিক 'ভকত'। স্বামী অথণ্ডানল নি:সম্বল, আব তৈর্থিকের থলিতে আটা, লবণ, তাওয়া দবই আছে। ঐ পথের অর্ধেক অতিক্রম করার পূর্বেই চারিজন দহ্য আসিয়া সম্মুথে দাঁড়াইল এবং তাঁহাদের দ্রব্যাদি পরীকা করিয়া দেখিল। ভকত বিপদে সম্ভস্ত হইলেও অথণ্ডানন্দজী অবিচলিত বহিলেন। দস্থারা দেখিল যে, লইয়া যাইবার মতো কিছুই নাই; স্থতরাং তাহারা ফিরিয়া চলিল। তথন অথণ্ডানন্দন্ধী স্বীয় জামা প্রভৃতি তাহাদিগকে দেখাইয়া বলিলেন, "ওরে, এগুলো নিয়ে যা, তোরা গরীব।" কিছ একটি লোক তাঁহার পদ্ধূলি লইয়া বলিল, "হুয়া করো, মহাবাজ; কাপড়া পিন্ন লেও" এবং ঠোটে আঙ্গুল দিয়া ইঙ্গিতে জানাইল, কিছু যেন প্রকাশ না পায়। পরে নাবায়ণসরোববে উপস্থিত হইলে সেথানকার মহাস্ত সব শুনিয়া বলিলেন, "আপনার পুনর্জন্ম হয়েছে। সঙ্গে পাঁচটি টাকা থাকলেও আপনার আর প্রাণ থাকত না।" এত কষ্টের পরেও নারায়ণ-সরোবরে সংবাদ পাওয়া গেল যে, স্বামীজী অন্ত পথে আশাপুরী নামক দেবীস্থানদর্শনে গিয়াছেন। অথগুানন্দজী যথন সেখানে গেলেন স্বামীজী তথন মাওবীতে ফিরিতেছেন। অবশেষে অথণ্ডানন্দলী মাওবীতে সামীজীর সহিত মিলিত হইলে স্বামীজী বলিলেন যে, তিনি একাকী থাকিতে চাহেন, অতএব গঙ্গাধর মহারাজ যেন পশ্চাদ্সসরণ না করেন। গঙ্গাধর মহারাজ উত্তর দিলেন, "তোমার কাজের বিষ্ণ আমি করব না। তোমাকে দেখবার জন্ত ব্যাকুল হয়েছিলাম; সে আকাক্ষা মিটেছে---এখন তুমি একলা যেতে পার।" ইহার পর স্বামীন্দী ভূব্দে গেলেন; গঙ্গাধর

মহারাজ সত্যবাদিতাব পরিচয় দিবার জন্ত একদিন পরে তথায় যাইয়া স্বামীজীর দক্ষে এক পক্ষকাল কাটাইলেন। অতঃপর পোরবন্দর পর্যন্ত •আর তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয় নাই। পোরবন্দরে পুনর্মিলনের পর অথগোনন্দজী একাকী জিৎপুর, গোণ্ডাল এবং রাজকোট হইয়া জামনগরে গেলেন।

ষামী অথগুনন্দের মতে "জামনগরে ( তাঁহার ) সেবারতেব স্চনা, রাজপুতানায় থেতডিতে ক্রমোন্নতি এবং মূর্শিদাবাদে উহার প্রসার ও পবিণতি।" জামনগরে তিনি 'ধরস্তবি-ধাম' নামক ভবনে কবিরাজ মিনিল্কর বিঠ ঠলজীর অতিথি হইয়া তিন-চার মাস ছিলেন। সেথানে তিনি চরক ও স্কুল্রুত-সংহিতাদি অধ্যয়ন শেষ কবেন এবং ধরস্তবি-ধামের সংলগ্ন এক বৈদিক চতুম্পাঠিতে বেদপাঠ শিক্ষা কবেন। ঐ সময়ে এক ঐশ্বর্গপূর্ণ মিন্দিরের বৃদ্ধ ব্রন্ধচারী মহাস্তের সহিত আলাপ হইলে ব্রন্ধচারী তাঁহাকে তাঁহার সমস্ত সম্পতি লইয়া গদীনশীন হইতে বলেন, কিন্ধ বৈরাগ্যবান স্বামী অথগুনন্দ তাঁহাকে জানান, "জল তো চল্তা ভালা, সাধু তো রম্তা ভালা। আমি মহাস্ত হতে পারব না।" জামনগরে উদরাময় হওয়ায় তিনি মিনশ্বরজীর চিকিৎসাধীনে একমাস ছিলেন। ঐ চিকিৎসা ও পথ্যাদির ফলে তিনি হর্বল হইয়া পড়ায় শ্রীযুক্ত শঙ্করজী শেঠ ( ব্যাক্ষার ) তাঁহাকে নিজ বাড়িতে লইয়া গিয়া প্রায় চারি মাস রাখেন।

শেঠভবনে অবস্থান বড়ই বৈচিত্রাময় ছিল। গুণমুগ্ধ শেঠজী অথগুনন্দের
পথ্যের জন্ত তথ্যের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে নিজ পার্যে বসাইয়া
থাওয়াইতেন, অপরাত্নে গাড়ি করিয়া বেড়াইতে লইয়া যাইতেন এবং
মূলজী নামক একজন গায়কের গান শুনাইতেন। শেঠজী প্রত্যহ একজন
সাধুকে ভোজন করাইতেন। একদিন জনৈক সাধু ভোজন প্রার্থনা করিলে
ভূত্য জানাইয়া দিল যে, গৃহে অপর সাধু আছেন, আর কাহারও ব্যবস্থা
হইবে না। শুনিয়া অথগুনন্দ মহারাজ নিজের ভোজা সাধুকে দিতে

# শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

উপ্তত হইলে শেঠজী আদেশ দিলেন যে, অতঃপব কোন সাধুকে বিম্থ করা চলিবে না। শেঠভবনে তিনি বেদ ও উপনিষদাদি দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া অধ্যয়ন করিতেন। পবে চাতুর্মাস্ত শেষ হইলে তিনি অন্তত্র যাইতে চাহিলেন; কিন্তু শেঠজী ছাডিলেন না। এদিকে শেঠজীব উপব সাধুব প্রভাব ও অর্থক্ষয়েব সম্ভাবনা দেখিয়া ঈর্বাপবায়ণ ব্যক্তিবা স্বামী অথণ্ডানন্দেব কফিতে জয়পাল মিশাইয়া প্রাণহবণে উন্তত হইল। বিশেষ প্রয়োগজনিত ভেদ আবস্ত হইলে চিকিৎসার্থে আগত শ্রীঝণ্ড ভট্ বিঠ ঠলজীব বৃঝিতে বাকী বহিল না যে, ইহা বিষেবই প্রতিক্রিয়া, স্থতবাং তিনি সাধুকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন।

সদাশয় ভট্জী অর্থ না লইয়া বহু বোগীব গৃহে যাইতেন, দরিদ্রদিগকে বিবিধরূপে সাহায়া করিতেন এবং অনেককে স্বগৃহে বাথিয়া চিকিৎসা করিতেন। তাঁহার মুথে প্রায়শঃ হুইটি শ্লোক শোনা যাইত , উহার ভাবার্থ এই—"এমন কি কোন উপায় আছে, যাহাতে আমি সকল প্রাণীব অস্তবে প্রবেশপূর্বক সর্বদা তাহাদেব হুঃথভাবেব ভাগী হইতে পাবি ? আমি রাজ্য, স্বর্গ অথবা মুক্তি চাহি না। আমি শুধু হুঃথতপ্ত প্রাণীদেব আর্তিনাশ করিতে চাই।" ভট্জীর জীবনদর্শনে ও তাহাব আলাপশ্রবণে অথগানন্দ শাষ্ট বুঝিয়াছিলেন যে, "মান্থবেব সেবা করা ও মান্থকে ভালবাসা স্ব্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম।"

জামনগরে প্রায় একবংসর থাকিয়া গঙ্গাধর মহারাজ কুণ্ডলাগ্রাম, কাঠিয়াওয়াড় ও বরোদা হইয়া বোম্বাই যাত্রা করেন। ভাবনগরে তিনি

কো মু স্যাছপায়োহত যেনাহং সর্বদেহিনাম্।

অন্তঃপ্রবিশ্য ভবেয়ং সততং দু:খভারভাক্ ।

ন ত্বহং কাময়ে বাজ্যং ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।

কাময়ে ছঃখতগুলাং প্রাণিনামার্তিনাশনম্ ।

#### বামী অথগ্যানক

স্বামীজীর আমেরিকাগমনের সংবাদ পান। পুনা ও বোদাই দেখিয়া তিনি ব্রমানক্ষী ও তুরীয়ানক্ষীর আহ্বানে আবু রোডে গমন করেন (১৮৯৩-এর সেপ্টেম্বর ) এবং তিন জনে এক সঙ্গে আজমীঢ়ে যাইয়া সর্দার হরিসিং লাভ ্থানির গৃহে প্রায় এক মাস অবস্থান করেন। ইহার পরে মহারাজেব উপদেশে অথগুানন্দজী থেতড়িতে যান। থেতড়ি-জীবনের কিয়দংশ আমবা তাঁহার নিজ-ভাষাতেই লিপিবন্ধ করিলাম—"থেওড়িতে প্রথমবার দেড়মাস কাল রাজার অতিথিরূপে অবস্থিতি করিয়া রাজাব পুস্তকাগারে থিওভোর পার্কারের সমগ্র গ্রন্থ পাঠ এবং ভারতেতিহাস ও সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য আলোচনা করি। ক্রেব থেতড়িরাজের জ্ঞাতি সর্দার ভুরিসিং-এর আহ্বানে মালসিসরে গমন করিয়া তাঁহার বাটীতে চাতুর্মাস্ত যাপন করি এবং তুই মাস একটি জৈন সাধুর সমাধিমন্দিরে বাস ও মাধুকরী করি। চাতুর্মাস্তকালে বেদাস্ত, সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষা আলোচনা এবং জৈন সাধুর মন্দিরে পণ্ডিত সীতারামের নিকট নিয়মিত 'শঙ্করদিখিজয়'-ব্যাখ্যা প্রবণ কবিতাম। …এই রাজপুতানা প্রদৈশে আট মাস বাস করিয়া নানা গ্রাম ঘুরিয়া ধনী সর্দার ও গরীব প্রজার অবস্থা প্রত্যক্ষ করি, গরীব প্রজাদের হঃখ দূর করিবার উপায় চিস্তা করিতে থাকি এবং তাহাই মানবজীবনের প্রধান কর্তব্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া সেই কর্তব্যসাধনে পণ করি।"

মালসিসর ছইতে ফিরিয়া তিনি নিত্য খেতড়ি-রাজ্সভায় বেদাস্ত-ব্যাখ্যা করিতেন। মালসিসরে অবস্থানের স্থযোগে তিনি হিন্দী ভাষা শিথিয়া লওয়ায় তাঁহার বক্তব্য সকলেরই নিকট সহজ্ববোধ্য হইত। ইতোমধ্যে দারিদ্রা-মোচন সম্বন্ধে স্বামীজীর নির্দেশ চাহিয়া তিনি তাঁহাকে পত্র লিথিয়াছিলেন। উত্তরে স্বামীজী লিথিলেন, "দরিদ্রদ্বো ভব, মুর্ধোদেবো ভব। দরিদ্র, মূর্ব, জ্ঞানী, কাতর—ইহারাই তোমার দেবতা

# শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

হউক, ইহাদেব সেবাই প্রথধর্ম জানিবে।" কার্যক্ষেত্র সম্মুথেই ছিল; নেতাব নির্দেশে উহাতে প্রবেশ কবিতে তাহাব আর দিধা রহিল না। বাজাব একটি এন্ট্রান্স স্থলে মাত্র আশিটি উচ্চবর্ণের ছাত্র ছিল। নানা আপত্তি সত্ত্বেও তিনি বাজার অহমতিক্রমে গোলা ( অর্থাং বাজপ্রাসাদের ভূত্য ) জাতীয় ছাত্রদিগকেও সেথানে ভর্তি ক্বাইলেন এবং ক্রমে ছাত্রসংখ্যা তুই শততে উঠিল।

থেতড়ি হইতে জয়পুব এবং জয়পুব হইতে উদয়পুব—ইহাই তাঁহার পববর্তী ভ্রমণের ক্রম। উদয়পুবে তিনি বামবাগ নামক বাগানে পালা-গনেশঙ্গীব মন্দিবে আশ্রয় পাইলেন। বাজদরবাব হইতে অক্তান্ত সন্ন্যাসীদেব ক্যায় তাঁহাবও ভোজনাদিব ব্যবস্থাব প্রস্তাব আসিলে তিনি জানাইলেন যে, বাজোব কেহ অভুক্ত না থাকিলেই তিনি মহারানার সিধা লইতে পাবেন। বলা বাহলা, একপ উত্তবে বাজ্যেব অমাতাগণেব শুধু ক্রোধবৃদ্ধিই হইল। আব একদিন এক নিরক্ষব নাগা সাধু তাহাকে প্রশ্ন কবিল, "মহাবাজ, লয়ায় এখন কাব বাজা?" অথণ্ডানন্দ্রী বলিলেন, "কেন, ইংবেজেব।" নাগা বক্তচক্ষ ঘূর্ণিত কবিয়া বলিল, "কভী নহীঁ, ওহ বিভীখন্কা বাজা হায়।" নাগা ধবিয়া লইয়াছিল যে, রামচন্দ্রের ববে অমর বিভীষণ এথনও লঙ্কাব বাজা! এই অকাট্য যুক্তির স্মুখে খ্রীষ্টানী পুস্তকলক বিভা প্রাজয় মানিতে বাধ্য হইল। ফলতঃ তিনি উদয়পুবে প্রতিকৃল পবিবেশের মধ্যে কিছুই করিতে না পারিয়া অন্তত্ত্র চলিলেন। বিদায়কালে স্বামী বামরুষ্ণানন্দেব পত্তে পডিলেন, "স্বামীজী দকল গুরুভাইকে জীবসেবাকার্যে আত্মনিয়োগ কবিতে উপদেশ দিয়াছেন।"

উদয়পুবের পর ৺এক লিক্সদর্শনান্তে শ্রীনাথদারায় পৌছিয়া তিনি রঘুনাথদ্ধী ভাণ্ডারীর গৃহেই অতিথি হইলেন এবং গৃহস্বামীর পুত্রকে

অশিক্ষিত দেখিয়া তাহার শিক্ষাব ভার স্বহস্তে লইলেন। এই একান্ত ব্যক্তিগত অধ্যাপনাকে অবলম্বন কবিয়াই অচিরে দেখানে এক মধ্য ইংবৈজী বিভাল্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। অতঃপব তিনি ওঁকাবনাথ, ইন্দোব, উজ্জয়িনী, বাথ্লাম, চিতোব ও জয়পুব ইত্যাদি দেখিয়া থেতডিতে ফিবিলেন। তাঁহাব থেতডিতে অবস্থানের ফলে স্থানীয় সংস্কৃত পাঠশালাব বিশেষ উন্নতি হয় এবং উহাব নাম হয় 'খেতডি আদর্শ বৈদিক বিভালয়'। বিভালয়ে বেদের অর্থবোধের জন্ম বেদাঙ্গপাঠেবও প্রচলন হয় এবং ছাত্রদেব পুস্তকাদিব জন্য তিনি অর্থসংগ্রহ কবিয়া দেন। বাজ্যেব বাংসবিক মহা-দ্ববারে এয়াবং কেবল উচ্চশ্রেণীব লোকবাই স্থান পাইতেন। সাধাৰণ প্ৰজাবা নিকটে আসিতে উদ্গ্ৰীন, অথচ বারংবাব সান্ত্ৰীদেব দ্বাবা দূবীকৃত হইতেছে দেখিয়া অথণ্ডানন্দ মৰ্মাহত হইলেন এবং অবদ্ব বুঝিয়া বাজাকে সমস্ত জানাইলেন। সন্ন্যাসীব চক্ষে প্রজার জন্ত অঞ্চ দেখিয়া বাজা আদেশ দিলেন, "আগামী বৎসব থেকে আমি সমস্ত প্রজাদেব নিযে দববাব কবে স্বয়ং সকলেব নজর নেব।" রাজ্যেব এইসকল উন্নতি বাতীত তিনি ক্ষবিব উন্নতিবও চেষ্টা কবিতেন এবং বাজাব হাসপাতালে বোগীদেব লইয়া গিয়া সেবা কবাইতেন। পাঁচ-ছয় মাস খেতডিতে অবস্থানাম্ভে তিনি চিড়ারা গ্রামে যান এবং সেখানে একটি বৈদিক বিভালয় স্থাপন করেন। এইরপে রাজপুতানাব আরও কয়েকটি গ্রামেব উন্নতি-সাধনাস্তে তিনি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দেব শেষে জয়পুরে পৌছিলে তথায় উপস্থিত স্বামী অভেদানন্দ ধরিয়া বসিলেন, তাহাকে শ্রীরামকুষ্ণেব আগামী জন্মোৎসবদর্শনের জন্ম আলমবাজারে যাইতে হইবে। তদমুসাবে তিনি সেথানে চলিয়া গেলেন।

আলমবাজারে অবস্থানের স্থাোগে অথগুনন্দজী ও শিবানন্দজী স্বামী অভেদানন্দের নিকট ব্রহ্মস্ত্রভাগ্ত পাঠ করেন। পরে বঙ্গদেশে বেদ-

# জীরামকুক-ভক্তিমালিকা

বিভালয়-স্থাপনের অভিলাষ প্রবল হওয়ার ঐ বিষরে পরামর্শ করার ও উৎসাহ জাগাইবার জক্ত স্বামী অথগ্রানন্দ ভাটপাড়া, মূলাজোড ও নৈহাটীর পণ্ডিতর্ন্দের নিকট গমন করেন এবং কলিকাতার বিষৎসমার্জের সহিতও আলোচনা করেন। মঠে একটি বেদবিস্থালয়স্থাপনের জক্তও তিনি সচেষ্ট ছিলেন; কিন্তু নানা কারণে তথন কোন চেষ্টাই ফলবতী হয় নাই।

এই সময়ে তাঁহার সেবাভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। একদিন
গঙ্গান্ধানান্তে মঠে ফিবিবার পথে একটি বিস্চিকা রোগগ্রস্তা বৃদ্ধাকে
দেখিয়া তিনি তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। কিছুদিন পরেই
খড়দহে ভ্রামস্থলরদর্শনার্থে যাইয়া তিনি যে বাডীতে উঠিলেন, উহাতেই
গোলোক শিরোমণি নামক এক কথক ঠাকুর রাজ্রে ঐ রোগে আক্রাস্ত
হলৈ তিনি সারারাত্রি তাঁহার সেবা করিলেন এবং সকালে রোগীর
দেহত্যাগ হইলে সৎকারেরও স্বব্যবস্থা করিলেন।

একবার ঠাকুরকে নাগেশর টাপাফুল দিবার আগ্রহে তিনি স্বামী স্থবোধানন্দের সহিত পদপ্রক্ষে ভি. গুপ্তের বাগানে আসিয়া জানিলেন যে, উহা সেথানে নাই, মল্লিকদের সাতপুকুরের বাগানে আছে; কিন্তু সেধানেও ফুল ফুটিবে সতর-আঠার দিন পরে। ফুল না লইয়া মঠে যাওয়া চলে না। স্থতরাং আপাততঃ তিনি একাই পলীজীবনের অভিক্ষতালাভের জন্ম বারাসত-অঞ্চলে অবকাশকাল অতিবাহিত করিয়া মধাসময়ে পুশহন্তে মঠে আদিলেন।

আলমবাজারে তাঁহার এক অপূর্ব দর্শন হয়—ইহা তাঁহার "জীবনের এক সম্বানীয় ঘটনা।" ম্যালেরিয়াজ্বে আক্রাস্ত হইয়া তিনি মাধার যন্ত্রণায় কট্ট পাইতেছেন; কিছুতেই উহার উপশম হয় না দেখিয়া তিনি অবৈতিষ্কায় মনকে ভ্রাইয়া দিলেন। সারা রাজি এই ভাবে কাটাইরা শেষ বাজে ষেমন একটু চোখ বুঁজিয়াছেন, অমনি দেখেন "সম্বাধে একটি

#### ৰাষী অৰ্থানন্দ

হাষা-দেওয়া সজীব নাড় গোপাল---যেন একথানি বড় নীলকাভ্যণি কুঁদিয়া গঠিত। কি হুন্দর হঠাম মূর্ডিধানি! গোপালের ঞ্জিখনের বিছুবিত জ্যোতিতে মর আলোকিত।" তাঁহার বোধ হইল তাঁহার অভয়ে অবস্থিতা ও ব্রহ্মবাসিনীদের স্থায় দিব্যবসনভূষণে শোভিতা মা মশোদা গোপালকে হুখাছ দেখাইয়া ডাকিতেছেন, "আয় বাপ গোপাল আমার, যাত্রমণি, নীলমণি, ছ:খিনীর অঞ্জের নিধি, আয়বে।" এইরূপ লীলা চলিতেছে, এমন সময় ঠাকুর তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ দিব্য দৃষ্ট দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ দেখি, এ কি ভাব!" অমনি অথণ্ডানন্দ বলিয়া উঠিলেন, "নিৰ্বাণে আমার কাজ নাই, প্ৰভু! আহা-হা! এই ভাব নিয়ে আমি শত-শত বার জ্মাতে চাই।" এই বলিয়া তিনি ঠাকুর, গোপাল ও মা যশোদাকে আঁকড়াইয়া ধরিতে গেলেন—অমনি চমক ভারিয়া গেল। আর একদিন দ্বিপ্রহরে সকলে ধর্মাক্তকলেববে বিশ্রাম করিতেছেন দেথিয়া স্বামী অথগুনেন্দ পাথা লইয়া সকলকে আধঘণ্টা ধরিয়া হাওয়া করিতে লাগিলেন। সকলেই তথন আরামে নিদ্রিত, কিছ একি ! স্বামী অথতানন্দেরও যে তাপিত অঙ্গ বেশ শীতল হইয়া গেল ! তথন তাহার বোধ হইল, "দশের স্থে-ছ:থে আমারও স্থ-ছ:থ অস্ভব করিবার ক্ষমতা একটু জনিয়াছে।" আনন্দে বুক ভরিয়া উঠিল।

ষামীজীর প্রথমবার দেশে প্রত্যাগমনের কয়েক মাস পরে বামী
রামক্রকানন্দ যথন মাপ্রাঞ্জে যান, তথন স্বামী সদানন্দও তাঁহার সহকারীরূপে সঙ্গে যাত্র। করেন, কিন্তু বিদায়মূহুর্তে একটি কুকুর সদানন্দকে দংশন
করিলে ঐবধসংগ্রহের জন্ম স্বামী অথপ্রানন্দ চন্দননগরের নিকটবর্তী
গোঁদলপাড়ায় যান। ঐবধপ্রেরণাস্তে তিনি তথনই মঠে না ফিরিয়া
নবধীপাদি দর্শন করিতে চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে একদিন জনকরেক পঞ্জিত তাঁহাকে স্বিরিয়া জ্ঞানানন্দ অবধুতের নাম উল্লেখপূর্বক

# জীরাসকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

বলিলেন, "শৃদ্র হয়ে ব্রাহ্মণকে পায়ের ধূলা দেওয়া যায় কি ?" অথগুনন্দজী প্রতিপ্রশ্ন করিলেন, "রাম, রুফ প্রভৃতি অবতার ব্রাহ্মণ না হলেও শত শত শর্কি মৃনি ও ব্রাহ্মণের ইষ্টদেবতারূপে পূজা পেলেন কি করে ?" পণ্ডিতরা বলিলেন, "আরে সব এস, এই আর একজনকে পাওয়া গেছে—ইনিও ঐদলের অথবা জগায়রুর।" বাকাবাণে জর্জবিত অথগুনন্দজী অগতাা রণে ভঙ্গ দিলেন। নবদ্বীপে আর এক মজার ঘটনা হইয়াছিল। হাই স্ক্লের প্রধান শিক্ষক মহাশয়েব গৃহে ঘটনাক্রমে তিনি একরাত্রি যাপন করেন এবং বিবিধ বিষয়ে আলোচনা কবেন অথচ আত্মপবিচয় দিতে অসম্মত হন। ইহাতে লোকের ধাবণা হইয়া গেল যে, ইনিই ছন্মবেশী বিবেকানন্দ। গঙ্গাধর মহাবাজের ইচ্ছা ছিল যে, সেইদিন ভোরেই তিনি অক্সত্র চলিয়া যাইবেন, কিন্তু বাজারে এই গুজব শুনিয়া তাঁহাকে আবার মাস্টার মহাশয়ের বাডিতে ফিরিয়া ভ্রমসংশোধন করিতে হইল।

অতঃপর কাটোয়া হইয়া পদব্রজে মৃশিদাবাদগমনকালে তিনি পথে হুভিক্ষেব প্রতাক্ষ পরিচয় পাইলেন। ক্রমে কালীগঞ্জ ও পলাশী হইয়া দাদপুর আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহা স্বয়ং এইয়পে বর্ণনা কবিয়াছেন— "পুব সকালে গঙ্গায় হাত-মৃথ ধুইয়া বাজাবের দিকে আসিতে পথে দেখিলাম অতিশয় ছিয়মলিনবস্থপরিহিতা প্রায় চৌদ্দ বছরের একটি ম্সলমান মেয়ে হাপুস-নয়নে ডাক ছাডিয়া কাদিতেছে। তাহার কাকালে একটি মাটির কলসী; তলাটি খিসিয়া পড়িয়াছে। আমাকে দেখিয়া সেবলিল, 'বাড়িতে জল তুলিবার দ্বিতীয় পাত্র নাই। মা আমাকে মারবে, সেই ভয়েই কাঁদছি।' আমি তাহাকে লইয়া গিয়া ছই পয়সার একটি মাটির কলসী কিনিয়া দিলাম এবং ছই পয়সার চিঁড়ে-মৃড়কিও দেওয়া হইল। (সঙ্গে আমার মাত্র একটি সিকি অবশিই ছিল)। আমার তিন আনা পয়সা ফেরত লইতে না লইতেই সমীপবর্তী মরাদীঘি গ্রামের প্রায়

দশ-বাব জন ছোট-বভ ছেলে-মেয়ে দোকানে আদিয়া আমার কাছে সকাতবে ভিক্ষা চাহিয়া বলিল যে, তাহারাও অকালেব জগ্য থাইতে পায় না। আমি তথনই সেই দোকানীকে তিন আনার চিঁড়ে-মুড়কি প্রত্যেককে ভাগ কবিয়া দিতে বলিলাম। তাহার পর আমি কপর্দকহীন সন্ন্যাসী।" এই আর্তিব কোন প্রতিকাব না দেখিয়া তিনি প্রদিন প্রাতে অক্সত্র যাইতে উছত হইয়াছেন , এমন সময় এক অর্থব্যস্থা নারী তাঁহাকে বলিল, "প্রায় আশী-নক্ষই বছবেব বুড়ী গয়া বৈষ্ণবীব তুমি যদি একটা কিনাবা করে না যাও, তবে সে ছ-এক দিনেব মধোই মাবা যাবে। স্থতবাং উদরাময়-বোগগ্রস্তা বৃদ্ধার পথ্য, বস্ত্র ও সেবাদিব বাবস্থাব জন্ম তাঁহাকে কিয়ংক্ষণ থাকিতেই হইল। এই কার্যসমাপনান্তে তিনি দাদপুর হইতে যতই অগ্রদর হইতে লাগিলেন ছডিক্ষেব করালমূর্তি ততই তাহার মনকে পীড়া দিতে লাগিল। ভাবগ্রস্ত মন লইয়া বিক্রহন্ত সন্ন্যাসী ক্রমে ভাবতা গ্রামে পৌছিলেন। তথায় বাত্রিয়াপনাস্তে প্রাতে বহরমপুবের পথে চলিতে গিয়া তিনি দেখেন, কে যেন তাহাকে নীচেব দিকে টানিয়া ধবিতেছে। তিন-চাবি বাব এইৰূপ হইলে তিনি ঐ অঞ্চলে থাকিয়া সেবাকার্য করিতে ক্নতসঙ্কল্প হইলেন এবং আলমবাজান মঠে ছর্ভিক্ষেব বিববণসহ পত্র লিখিলেন। অতঃপর তিনি চৈত্র-সংক্রান্তিতে (১৩০৩) চকের মাঠ মছলা হইতে কেদারমাটি বছলায় যাইয়া মঠের নির্দেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ গ্রামে এক শাস্ত্রজ্ঞ তান্ত্রিক সম্যাসী ' কিছুদিন বাস করিয়া ছই-এক বংসব পূর্বে দেহরক। কবেন। গ্রামেব লোকেরা তাঁহাকে 'দণ্ডী ঠাকুর' বলিত এবং স্বামী অথণ্ডানন্দকে ও তদকুরূপ সন্ন্যাসী মনে করিয়া 'দণ্ডী ঠাকুব' নামে অভিহিত কবিতে লাগিল।

১৩-৪ সালের ১লা বৈশাথ হইতে দণ্ডী ঠাকুর প্রত্যহ বৈকালে গাঁতা পাঠ করিয়া জনসাধারণকে শুনাইতে লাগিলেন। "কর্মপ্রেরণায় তাঁহার

# ঞীরামকুক-ভক্তমালিকা

এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, তথন চুপচাপ বসিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে সাধ্যাতীত হয়।" কিছুদিন পরে 'যোগবালি**টে'র প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আ**রুষ্ট হইল—"কর্ম ও পুরুষকার 'যোগবালিঠে'র মেরুদণ্ড। কর্মই মহাসাধন এবং নির্বাণমুক্তির একমাত্র উপায়।" তিনি ব্রাহ্মণগৃহে ভিক্ষান্তে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। অন্ন কিন্তু সবদিন তাঁহার ক্রচিত না; নিকটে উপস্থিত হর্ভিক্ষক্লিষ্টদিগকে কিছু না দিয়া তিনি তৃপ্ত হইতেন না। ভিক্লাস্তে ফিরিয়া আসিয়া অর্গলবদ্ধ গৃহে ঠাকুরকে নি:সহায়েব সহায় হইতে কাতব প্রার্থনা জানাইতেন। প্রার্থনা করিতে করিতে একদিন তিনি শুনিতে পাইলেন---ঠাকুর যেন বলিতেছেন, "ছাখ্না, কি হয়!" এদিকে গুরুলাতাদেব সহিত পত্রবিনিময়েব ফলে স্বল্লদিনেই বিবেকানল প্রম্থ সকলেই তাঁহাব আন্তরিকতায় আরুষ্ট ও চুর্ভিক্ষপীডিতদের করে বিচলিত হইলেন। সাহায্যও আসিল। মহাবোধি সোসাইটীব সেকেটাবী শ্রীচারুচন্দ্র বহু মহাশয় অর্থের ব্যবস্থা কবিলেন এবং স্বামীজী হুই জন সেবককে স্বামী অথগ্রানন্দের সাহায্যার্থে পাঠাইলেন। ইহারা বৈশাধী সংক্রান্তিতে মহলা পৌছিলেন এবং ১৮৯৭ এটাবেব ১৫ই মে সেবাকার্য আরম্ভ হইল। ইহাই রামরুষ্ণ মিশনেব প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ তুর্ভিক্ষ-সেবাকার্য। অথগ্রানন্দজী বা তাহার সহকর্মীরা ছর্ভিক্ষ-ফণ্ড হইতে নিজেদের জন্ম অর্থাদি না লইয়া অক্তরে উহা সংগ্রহ করিতেন। ঐ সময়ে আবার ভূমিকম্পেব ফলে ঐ অঞ্চলেব লোকেব প্রচুব ক্ষতি হওরায় তাঁহারা উহার প্রতিকারকল্পেও যথাসাধা সাহায্য করেন।

ছভিক্ষ শেষ হইল, কিন্তু মহাপ্রাণ মহাপুরুষের জীব্দেবাব্রতের তথন মাত্র প্রারম্ভাবস্থা। ছভিক্ষেব ফলে বহু অনাথ বালককে গৃহবিচ্যুত দেখিরা ভাহার প্রাণ কাদিয়াছিল; জেলা ম্যাজিষ্টেট লেভিক্স সাহেবও ভাঁহাকে বলিলেন যে, এই অনাথদিগকে লইয়া আশ্রম গঠন করিলে দেশের এক

প্রকৃত অভাব দ্রীভূত হইবে এবং এ কার্যে সরকারী সাহাব্যেরও অভাব হইবে না। এইরপ একটি কার্যের জন্মই তথন তাহার প্রাণ আকুল; বতরাং সামী বিবেকানন্দের সম্বতিক্রমে তিনি ১৮৯৭-এর শেষার্থে ছইটি বালকের ভার লইলেন। পব বৎসর মে মাসে দার্জিলিং-এর চারিটি বালক লইয়া অনাধাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৮৯৮-এর শেষ পর্যন্ত আশ্রম মহলায় ভট্টাচার্যদের চালাঘরে থাকিয়া পরে সারগাছি প্রামেব প্রশন্ত পথেব উপর একথানি পুরাতন দ্বিতল গৃহে উঠিয়া আসিল। উহার এয়োদশ বৎসব পরে আশ্রমটি ১৯১৩ অন্দেব মার্চ মাসে সারগাছির বর্তমান নিজ্ঞ ভূমিতে স্থানান্তরিত হয়।

প্রথমাবধিই দণ্ডী ঠাকুব আশ্রমেব সর্বপ্রকার উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ইহাব ফলে বহু অনাথ বালকের প্রাণবক্ষা, স্থশিকা এবং সন্তাবে জীবনযাতানিবাহেব স্থবাবস্থা হইল। আশ্ৰমে বাসাহাবের সহিত সাধাবণ শিকা, শিল্পশিকা ও ধর্মশিকার্বও ব্যবস্থা হইল। এতছ্যতীত পন্নীর উন্নয়ন ও সাহাষ্যকল্পে দাতব্যচিকিৎসাল্ম, নৈশবিভাল্ম ইত্যাদিও স্থাপিত হইল। ফলত: স্বামী অথণ্ডানন্দের **অন্ত**েবর আকুতি-আশ্রমেব বিবিধ কার্যাবলম্বনে ক্রমেই মূর্তি পরিগ্রহ কবিতে লাগিল। এই সকল কার্যে তিনি দীর্ঘকাল একাই ব্যাপত থাকিলেও তাহার মৌলিক চিস্তার বা কর্মোগ্রমেব অভাব পবিলক্ষিত হইত না। খদেশী আন্দোলনেবও পূর্বে তিনি আশ্রমে চরকা এবং তাঁতের প্রবর্তন করেন এবং খাদির মর্যাদা-বৃদ্ধির বহু পূর্ব হুইতে স্বয়ং তাঁতের মোটা কাপড় পবিতে থাকেন। আশ্রমে কাৰ্পাদের চাষ হইতে লব্ধ তুলা গ্রামে বিতরিত হইত। পরে গ্রাম হইতে আনীত স্ভাষারা আশ্রমে বন্ধ প্রস্তুত হইত। ইহার প্রারম্ভে স্বহন্তে একটু কাপড় বুনিয়া এই আদর্শবাদী সম্যাসী বাপাকদ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "আমি একজন সামান্ত সর্যাসী ; এই সামান্ত পলীতে চার আস্থল কাপড

# শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

বুনেছি; কিন্তু এর ধারা তেত্রিশ কোটা ভারতবাদীর নগ্নতা কিঞ্চিং আরত হবে। এতদ্বাতীত তিনি পল্লীবাদীর শিক্ষার জন্ত ছায়াচিত্রসহায়ে বক্তৃতাদিরও ব্যবস্থা কবিতেন। মহারাজ মণীশ্রচন্দ্র নন্দী তাঁহার কার্যে, সন্তুষ্ট হইয়া আশ্রমকে প্রচুর অর্থ দিতেন। এইসকল প্রশংসা ও সাফল্যানাত্রে সন্তুষ্ট না থাকিয়া অথণ্ডানন্দলী সর্বদা স্বীয় আদর্শকে স্প্রতিষ্ঠিত করিতেই তৎপর থাকিতেন। তাই কটিমাত্রবস্তারত হইয়া ও মাথায় ক্রমাল বাঁধিয়া তিনি অপরাত্র চই-তিনটা অবধি রুষকের মত অবিবাম পরিশ্রমান্তে লেরু দিয়া পান্তা-ভাতমাত্র থাইয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন।

একপ নিবল্দ, স্বার্থগন্ধশূন্ত, একনিষ্ট শ্রমকে দফল করিয়া ক্রমে তুইটি কক্ষযুক্ত ও উভয় পার্ষে বাবান্দা-বিশিষ্ট একটি হর্মা নির্মিত হইল। উহারই একটি প্রকোষ্ঠে অথগুানন্দঙ্গী বাস কবিতেন, অপর কক্ষে পুস্তকাবলী বক্ষিত পূজাদি অন্নষ্ঠান হইত। বালকগণও এই বাটীতেই বাদ করিত। মন্দিবনির্মাণ তাঁহাব তেমন মনঃপৃত ছিল না, কারণ শিবজ্ঞানে জীবদেবাই যাঁহাব জীবনেব ব্ৰত, তিনি কেন শুধু প্ৰতিমাতেই দেববৃদ্ধি করিবেন ? আশ্রমেব বালকগণ ক্রীডাচ্ছলে ঠাকুরকে সাজাইয়া পূজাব আনন্দ প্রাপ্ত হউক; কিন্তু তিনি তো পূজা করিবেন বালক-নারায়ণদের। এই ভাবকে নপায়িত করার উদ্দেশ্যে তিনি একবার এক ক্ষতত্ত্ব অনাথ বালককে ঋগেদোক্ত পুরুষস্ক্তের মন্ত্রে স্থান কবাইয়া দেবজ্ঞানে আহার করাইয়াছিলেন। আব একদিন অপব এক বালক রাত্রে লণ্ঠন লইয়া পথ দেখাইয়া চলিতে থাকিলে তিনি আপনাকে সেবাপরাধী মনে করিয়া আলোকটি স্বহস্তে গ্রহণপূর্বক বালকের পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন। এইরূপ ভাবধারাব সহিত মন্দিবের সামঞ্জ না থাকিলেও পঞ্ঞামের ব্রাহ্মণের ইচ্ছায় অবশেষে ইষ্টকনির্মিত দ্বিতল দেবালয় আশ্রমপ্রাঙ্গণ পরিশোভিত কবিল এবং ১৯২৮ ঞ্জীষ্টাব্দের ৺অরপূর্ণা-

পূজাদিবসে উহার প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন হইল। ক্রমে গোশালা, বিছালয়, দাতব্যচিকিৎসালয়, শিল্পশিষ্যতন ইত্যাদি সমস্তই নির্মিত হইয়া গেল।

এই অনাথ-আশ্রমের একটা নিজস্ব পদ্ধতি ছিল। পুঁথিগত বিছাব সহিত হৃদয়েব প্রসাবের জন্য বালকগণ পার্যবর্তী গ্রামসকলে বিবিধ সেবাকার্যে নিযুক্ত হইত। একবাব ঐ অঞ্চলে বিস্কৃতিকার প্রাত্তাব হইলে আশ্রম-বালকগণ সেবাদ্বাবা ও বোগপ্রতিষেধক বা্বস্থাবলম্বনে শত শৃত্র গ্রামবাসীর প্রাণবক্ষা কবিয়াছিল।

মনে বাখিতে হইবে যে, আশ্রমস্থাপনেব পব স্বামী অথগুনন্দেব কার্য আপাততঃ একটি গ্রামে সীমাবদ্ধ হইলেও তিনি অবকাশ ও প্রয়োজন অন্থবায়ী অন্তর হাইতেন এবং তাঁহাব অন্তর সর্বদাই পবছঃথে মিয়মাণ হইত। বিহাবেব ভাগলপুব জেলায় ঘোঘা নদীব বন্তায় পার্থবর্তী গ্রামসকল প্লাবিত হইলে তিনি পঞ্চদশটি গ্রামকে দশ সপ্তাহ যাবং বিবিধ প্রকাবে সাহায়া করিয়াছিলেন এবং স্বহস্তে বছ বিস্টিকাগ্রন্তেব সেবা করিয়াছিলেন। ১৯৩৪ জ্রীষ্টান্দেব ভয়ন্বর ভূমিকম্পে বিহাবের বহু নগর যথন বিধ্বস্ত হয়, তথন তিনি পঞ্চষষ্টি বর্ষেব বৃদ্ধ হইলেও স্বয়ং মৃদ্দের ও ভাগলপুরের ধ্বংসাবলী পবিদর্শন করিয়া সেবাকার্যে নিবত বামকৃষ্ণ মিশনের সেবকদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়া দেবাকার্যে নিবত বামকৃষ্ণ মিশনের সেবকদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। একবার পূর্বক্ষে ছর্ভিক্ষ হইলে উহার বর্ণনাপাঠে তিনি এতই বিচলিত হন যে, ছর্ভিক্ষগ্রন্তদের ন্যায় গাছেব পাতা, শাক ও পটলসিদ্ধ প্রভৃতি আহার করিয়া প্রায় পাঁচ-ছয়মাস অভিবাহিত করেন।

স্বামী অথগুনন্দ ছিলেন আদর্শবাদী নীবব কর্মী, তাই তিনি নগরের কোলাহল ও বৃথা বাস্ততা পরিহারপূর্বক পল্লীব শাস্ত আবেষ্টনীর মধ্যে নিবিষ্টচিত্তে আপন ভাবধারাকে রূপদান করিতেই ভালবাদিতেন। কি স্বাস্থা, কি উচ্চপদ, কিছুই তাঁহার এই তপস্থাভঙ্গে দক্ষম হইত না।

# শ্ৰীদামকৃষ্ণ-ভন্তনালিকা

১৯২৫ এটাবে তিনি শ্রীরামক্ষণ মঠ ও মিশনের উপ-সভাপতি ও ১৯৩৪-এর মার্চমাদে সভাপতি নির্বাচিত হন। এই পদম্বাদাদত্ত্বেও তিনি বালকদের মধ্যে অবস্থানপূর্বক আশ্রমের সর্ববিধ কার্য পর্যবেক্ষণ ও বছয়ত্বে রোপিত ও বর্ধিত বৃক্ষাদির তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত থাকাই অধিক গৌরবজনক মনে করিতেন। বাঁধা-ধরা নিয়মে চলা এই স্বাধীনচেতা মহাপুরুষের পক্ষে তর্বিষহ ছিল। এই প্রকার পল্লীজীবন্যাপনের পশ্চাতে তাঁহাব স্বকীয় আদর্শবাদের সহিত ছিল স্বামীজীব অন্তপ্রেরণা। স্বামীজীর চিস্তায় বিভোব থাকায় তিনি একরাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, স্বামীলী আসিয়া আশ্রমেব গাছেব লঙ্কা-সহ মুডি চাহিয়া লইয়া থাইতেছেন। স্থামীজীব মহাময়, "জীবে প্রেম কবে যেইজন, দেইজন দেবিছে ঈশ্বর," তিনি অক্ষবে অক্ষবে গ্রহণ কবিয়াছিলেন। দেশপ্রেমও তাঁহাব এতাদৃশ সন্ধরেব সহায়ক ছিল। ইটালীর দেশভক্ত ম্যাট্সিনি ও গ্যারিবক্তি, তাঁচাব শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন, ফরেন্স নাইটিন্সেল্ ও নিগ্রোজাতির দেবক বুকাব টি. ওয়াশিংটন তাঁহার আদর্শকে <del>অক্</del>প্রাণিত করিতেন এবং বালগঙ্গাধর তিলক ও দেশবন্ধু চিত্তবঙ্গনেব স্বদেশসেবা ও ত্যাগ তাঁহার চিত্রে সাডা জাগাইত।

দীর্ঘ অধ্যয়নলক জ্ঞান, অত্যাশ্চর্য শ্বভিশক্তি, অপূর্ব প্যবেশ্বন-ক্ষমতা এবং রসবোধের মিশ্রনে তাঁহার বাক্যালাপ অতীব চিন্তাকর্যক হইত। তাঁহার কপর্দকহীন জীবনযাত্রা, বিপদসঙ্গল প্রমণ এবং কর্গম তীর্থপর্যটনের কাহিনী শান্ত্রীয় বাক্য ও অন্তভূতির দহিত মিশ্রিত হইয়া শ্রোভ্বর্গকে কথন রোমাঞ্চিত, কথন হাই, কথন নবভাবে উদ্বোধিত করিয়া দীর্ঘকাল তৎসমীপে বসাইয়া রাখিত। তাঁহার প্রমণর্ত্তান্ত 'উদ্বোধন' ও 'দৈনিক্ষ বস্থমতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া পরে 'তিক্কতের পথে হিমালয়ে' ও 'শ্বভিকথা' নামে গ্রন্থাকারে সর্বসাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার

#### सामी व्यवसानम

বলার ভঙ্গী ষেমন সজীব ছিল, লেখার ধারাও ছিল তেমনি সতেজ ও সাবলীল। বাগ্মী বলিতে যাহা বুঝায় তাহা তিনি ছিলেন না বটে ; কিছ সমন্নবিশেষে স্বীয় বক্তব্য এমনই প্রাণস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করিতেন যে, অভিজ্ঞ বক্তাও চমৎক্ষত হইতেন। একবার নফরচন্দ্র কুণ্ডব<sup>ত</sup> এক শ্বতিসভায় দ্ধীচির ত্যাগমাহাস্ম্য-অবলম্বনে তিনি এমন একটি ভাষণ দিয়াছিলেন যে, গুণমুগ্ধ স্বামী সাবদানন্দ বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "ভাই, তোমাকে আব সাবগাছিতে যেতে দেওয়া হবে না—এথানে তোমাকে দিয়ে অনেক কাত্ৰ হবে।" অথগুানলজী দর্বোপরি ছিলেন বদিক—গুরুগন্তীর নীরদ পরিবেশের মধ্যেও তিনি অকম্মাৎ কোনও হাস্যোদ্দীপক ঘটনাব অবতারণা করিয়া আনন্দের স্রোভ বহাইতে পাবিতেন। একবাব একজন যুবক সাধু তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলে সাধুব বুক-পকেট হইডে পয়সাগুলি চারিদিকে ছডাইয়া পডিল। সাধু ভাবিলেন, এখনই ভং সনা লাভ করিতে হইবে। কিন্তু অথণ্ডানন্দ মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, "ও প্রণামী পড়েছে, ছুঁয়ো না।" গঙ্গাধর মহারাজের এই দিকটার সহিত পরিচিত ছিলেন বলিয়া গুরুভাতারাও তাহার সহিত বঙ্গরস করিতেন। ইহার একটি ঘটনা ব্রহ্মানন্দ-প্রদঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। স্বামীজী তাঁহাকে সঙ্গেহে গঙ্গার ইংরেজী প্রতিশব্দ 'গ্যাঞ্চেন' নামে সম্বোধন করিতেন।

মঠের অধ্যক্ষ হিসাবে তাঁহাকে অনেককে দীকা দিতে হইয়াছিল। প্রথমত: তিনি বিনয়বশত: ইহাতে সমত হন নাই; কিন্তু পরে যথন সমত হইলেন, তথন শিশুদিগকে একটা গতাহুগতিকতা অহুসরণপূর্বক মন্ত্র না লইয়া ব্যক্তিগত জীবনে পবিত্র ও হুসংযত থাকিবার উদ্দেশ্যেই উহা গ্রহণ

ও কলিকাভার নর্দমার ভিতর চুকিরা মরলা পরিকার করার কালে জনৈক ধারত বিবাক্ত বারুতে অজ্ঞান হইরাছে জানিরা ইনি তাহার আগরকার জগু নর্দমার অবেশ করেন, কিন্তু নিজেও প্রাণ হারান। ঐ পথ এখন ভাঁহারই নামে পরিচিত।

# শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিক।

কবিতে বলিতেন। ফলতঃ মন্ত্রদীক্ষা তাহার মতে শুধু একটা বাহ্ম সংস্কাব নহে , উহা জীবনেব আমূল পবিবর্তনেব অমোঘ উপায়।

মহাসমাধিব এক বংসব পূর্বে তিনি বুঝিতে পাবিয়াছিলেন যে, আর বেশী দিন তিনি ইং জগতে থাকিবেন না। শেষ কয়টি দিন ভগবচ্চিস্তায় বায় করার উদ্দেশ্যে তিনি আশ্রমে বামায়ণপাঠেব ব্যবস্থা কবিয়াছিলেন। ৺বাসম্ভীপূজা কবাব স্বপ্লাদেশ তিনি পাইযাছিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে হইত, যেহেতু পূর্ববর্তী অধ্যক্ষদয় ৺বাসম্ভীপূজাব অসম্পূর্ণ সম্বল্প লইয়াই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহাব ভাগোও অন্তর্কপ ঘটিতে পাবে। কাজেই ঐ উদ্দেশ্যে নির্মিত মণ্ডপটি দেখাইয়া আত্রমবাসীদিগকে বলিতেন, "পূজা দেখার সৌভাগ্য যদিই বা না ঘটে, তবু মাথেব জক্ত এই মণ্ডপ করেছি ভেবেই আমাব আনন্দ হয়। বাকী সব তোমবা কববে।" বিদায়েব জন্ম প্রস্তুত হইতে থাকিলেও আন্ধীবন স্বাধীনচেতা স্বামী অথণ্ডানন্দ দীৰ্ঘকাল বোগশযাায শায়িত থাকাব কথা ভাবিতেও শিহ্বিয়া উঠিতেন—তিনি অপবেব সেবা কবিবেন, সেবা লইবাব অধিকাব বা অভিপ্রায় তাহাব নাই। অথচ বার্ধকাজনিত অক্ষমতা ও যুবক ভক্তদেব আগ্রহনিবন্ধন তাঁহাকে শেষ বয়সে বাধ্য হইয়া কিঞ্চিৎ সেবাগ্রহণ কবিতেই হইত। আদর্শ ও বাস্তবেব এই সংঘর্ষে তিনি বাথিতহাদয়ে অনেক সময় বলিতেন, "এই সব বন্ধন থেকে মৃক্ত হয়ে আমি নি:সঙ্গ পরিব্রাজকরপে বিজন দেশে খুরে বেডাব।" সাবগাছিকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন; অথচ ইহাও তাঁহার প্রাণেব আকাজ্জা ছিল যে, গুরুলাতাদের সহস্রস্থতি-বিজ্ঞড়িত এবং বিবেকানন্দাদির পাদম্পর্শে পবিত্তীক্বত বেলুড় মঠে পুণ্যতোয়া জাহ্বীতীরে তাঁহাব দেহপাত হয়। মহাসমাধির পূর্ব রাত্রে তাঁহাকে .বেলুড়ে লইয়া আসায় এই বাহা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। বহুমূতাদি রোগে তাঁহার শরীর অতীব পীড়িত হইয়া পডায় স্থচিকিৎসার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে

কলিকাতায় লইয়া আসা হয়, কিন্তু পথে ট্রেনেই তাহাব বাহ্নসংজ্ঞা লুপ্ত হয় এবং কলিকাতায় পৌছিলে চিকিৎসক বলেন যে, অবস্থা প্রতিকাবেব অতীত। স্বতরাং দ্বিপ্রহর রাত্রে তাহাকে বেলুডে লইয়া আসা হয়। এখানে প্রদিন ৭ই ক্রেয়াবি (১৯৩৭) বিকালে তিনটা সাত মিনিটেব সময় তাহাব লীলাবসান হয়।

# স্বামী সুবোধানন্দ

সার্ধশতাধিক বংসর পূর্বে কলিকাতার তদানীস্তন বৃক্ষলতাগুলাদি-আচ্ছাদিত এক বিজন অঞ্চলে জনৈক ব্ৰহ্মচারী প্সিদ্ধেশরী-কালীমাতার মৃর্ভিস্থাপনপূর্বক সাধনায় বত ছিলেন। এদিকে মহানগরীর কলেবর-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ অঞ্চল লোকাকীর্ণ দেখিয়া ব্রহ্মচারী জগদম্বাকে জানাইলেন, "মা, আমি তো আর এথানে থাকতে পারি না।" ঠিক এমনই সময়ে মায়ের স্বারা প্রত্যাদিষ্ট শ্রীযুক্ত শহর স্বোষ প্রকালীমাতার সেবাভার গ্রহণপূর্বক ব্রন্ধচারীকে অব্যাহতি দিলেন। ঠন্ঠনিয়ার স্থপ্রসিদ্ধা ৺সিন্ধেশরী দেবী তদবধি ঘোষবংশের পূজা গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন এবং ঐ অঞ্চলের শহর ঘোষ লেন এখনও সেই বংশতিলকের নাম বহন করিয়া ধক্ত হইতেছে। স্বামী স্থবোধানন্দের পিতা শ্রীকৃষ্ণদাস ঘোষ ছিলেন শঙ্কর ্ৰোষ মহাশয়ের পৌত্র, আব উাহার মাতাব নাম ছিল নয়নতার।। ২৩নং শঙ্কর ঘোষ লেনে ইহাদের ভদ্রাসন অবস্থিত। ক্লঞ্চাসের ব্রাহ্ম-সমাজে যাতায়াত ছিল এবং সময় সময় তিনি পুত্রদিগকেও তথায় লইয়া যাইতেন। অধিকন্ত উত্তম ধৰ্মগ্ৰন্থ আনিয়া তিনি সম্ভানদিগকে পড়াইতেন। হুবোধানন্দ মহারাজ বলিতেন, "ছেলেবেলায় সাধুদের জীবন-চরিত বেশী পড়তুম, দেখতুম কেমন করে কার জীবনের গতি ফিরে গেল।" ভক্তিমতী মাতা নয়নতারা শ্রীমন্তাগবতাদি গ্রন্থ পাঠ করিতেন এবং সম্ভানদিগকে পোরাণিক কাহিনী শুনাইতেন ও ধর্মে উৎসাহ দিতেন। সম্ভবত: ইহারই ফলে স্থবোধানন্দ শেষ বয়সেও বেলুড় মঠের খিতলের গঙ্গার দিকেব বারান্দায় দীর্ঘকাল অধ্যাত্মবামায়ণাদি-পাঠে নিরত থাকিতেন এবং জিজাসিত হইলে বলিতেন, "বেশ একটা সম্ভাব নিয়ে থাকা যায়।"



স্বামী স্ববোধানন

শ্বামী স্থবোধানন্দের পিতৃদত্ত নাম স্থবোধচন্দ্র ঘোষ। বয়সে তিনি অনেকেরই কনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া গুৰুত্রাতাদেব নিকট তাঁহাব আদবের নাম ছিল থোকা; প্রীবামকৃষ্ণ-সজ্যে 'থোকা মহারাজ' নামেই তিনি স্পরিচিত ছিলেন। তাঁহাব গর্ভধাবিণীর বিশ্বাস ছিল যে, দেবতাব আদীর্বাদরপেই এই পুরুটি তাঁহার ক্রোড অলঙ্গত করিয়াছে, এইজ্যু তিনি তাঁহাকে দেবতা বলিয়া ডাকিতেন। স্থবোধেব জন্ম হয় ১৮৬৭ খ্রীষ্টান্দেব ৮ই নভেম্বর (২৩শে কার্তিক, ১২৭৪), শুক্রবাব, চাক্র কার্তিক শুক্রা হাদেশীতে রাত্রি সাডে দশটায়। তাঁহার জন্মেব পূর্বে কলিকাতায় প্রবল ঝঞ্চাবাত হইয়াছিল বলিয়া বাডিতে কেহ কেহ তাঁহাকে 'ঝড়ো' বলিয়াপ্র সম্বোধন করিতেন।

শৈশব হইতেই স্ববোধেব প্রতি আচবণ ও কথাবার্তায় এমন একটা দবলতা ও তেজপূর্ণ মাধুর্য প্রকাশ পাইত, যাহা সমবয়স্ক এ গুরুজনদিগের চিত্ত সহজেই জয় করিত। অধিকস্ক ছাত্রাবস্থায় তিনি স্বীয় মেধাব জন্য শিক্ষকদিগেব প্রশংসা-অর্জনেও সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রাথমিক বিভালয়ের পাঠসমাপনাস্তে তিনি এ্যাল্বার্ট কলেজিয়েট স্কলে ভর্তি হন; পবে তিনি বিভাসাগ্র মহাশয়েব বিভালয়ে পড়িতে থাকেন। বিভালয়ে অঙ্কশাস্থে তাহার সমধিক বৃৎপত্তি দেখা গিয়াছিল।

এই সময়ে হ্ববোধের পিতা তাহাকে শ্রীরামক্তফের কথা বলেন এবং কেশবচন্দ্রের সহিত ঠাকুরেব কিরুপে মিলন হয়, তাহা সবিশেষ বর্ণনা করেন। কেশবের পত্রিকা পড়িয়াও হ্ববোধ তাহার সহজে অনেক কথা জানিতে পাবেন। পরে পিতার আনীত পুস্তকাবলীর মধ্যে হ্বরেশচন্দ্র দত্তের প্রণীত পরমহংস রামক্তফের উক্তি' নামক পুস্তক-পাঠান্তে ঐ মহাপুক্ষকে দর্শনের আগ্রহ বিশেষ বর্ধিত হওয়ায় তিনি পিতাকে অহ্বরোধ করেন, তিনি যেন তাহাকে দক্ষিণেশবে লইয়া যান। পিতা সম্মত

হইলেন, কিন্তু স্থোগেব অপেক্ষা কবিতে থাকিলেন। স্থবাধেব কিন্তু বিলম্ব অসহ ; স্থতবাং সহপাঠী ও প্রতিবেশীব বন্ধু ক্ষীবোদচন্দ্র মিত্রেব সহিত পরামর্শ করিয়া ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দেব বথযাত্রাব দিন স্থোদয়ের পূর্বে একযোগে দক্ষিণেশ্ববে চলিলেন। পথ উভয়েবই অজ্ঞাত , অতএব গন্ধবাদ্যান অতিক্রমপূর্বক আরিয়াদহে আসিয়া জানিলেন যে, পুনঃ দক্ষিণাভিম্থে যাইতে হইবে। নগবনিবাসী স্থবোধেব এই প্রথম পল্লীগ্রাম ও ধালাক্ষেত্রেব সহিত পবিচয়। ইহাতে আনন্দ-প্রাচ্র্য থাকিলেও বেলা বাড়িতেছে দেখিয়া পিতামাতাব উদ্বেগ ও ক্রোধবৃদ্ধিব ভয়ে স্থবোধ বলিলেন, "ক্ষীবোদ, চল ফিরে যাই , বেলা ছপুব হল, রাত হবাব আগে বাডিতে ফিবে যেতে হবে।" কিন্তু ক্ষীবোদ ধৈর্ঘ ধবিতে বলিলেন এবং তাহাবা শীদ্রই দক্ষিণেশ্বের উপনীত হইলেন।

শ্রীরামর্ক্ষ-সমীপে আগত হ্ববোধ ক্ষীবোদকে আগে ঘরে প্রবেশ কবিতে বলিলেন। ক্ষীবোদ প্রবেশান্তে প্রণাম করিলে ঠাকুব জিজ্ঞাদা করিলেন, "আপনাবা কোথা থেকে আসছ ?" ক্ষীবোদ কহিলেন, "কলকাতা থেকে।" শ্রীরামর্ক্ষ পুনবায় জিজ্ঞাদা কবিলেন, "ও বাবৃটি অত দূরে দাঁডিয়ে কেন ? ওগো বাবৃ, এগিয়ে কাছে এদ না।" হ্ববোধ নিকটে যাইয়া পাদপদ্ম প্রণাম করিলেন। ইহার পরবর্তী ঘটনা স্বামী হ্ববোধানন্দের ২৩।৬।২৫ তারিথের পত্রে লিপিবন্ধ আছে—"ঠাকুর আমায় হাত ধরিয়া নিজেব বিছানার উপর বসাইলেন। আমি বলিয়াছিলাম, রাস্তায় কত লোককে ছুইয়াছি, এই কাপড়ে আর আপনার বিছানায় বিসিব না। ঠাকুর আমাকে এক হাতে জড়াইয়া ধরিয়া রহিলেন; বলিলেন,—তুই এখানকার; কাপড়ে কি আদে যায়! পরে ঠাকুর ভাবে

<sup>&</sup>gt; আমরা 'শ্রীপ্রীমানী স্থবোধানন্দের জীবনী ও পত্র'-অবলম্বনে ইহা লিখিলাম। 'কথামৃতের' মতে ( ৪র্থ ভাগ, ২৯১ ও ৩২৬ পৃষ্ঠা ; ১ম ভাগ, ৬ পৃষ্ঠা ) থোকা মহারাজ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকুন্ধের প্রথম দর্শনলাভ করেন।

অচৈতন্ত হইলেন ও আপনা-আপনি হাসিতে লাগিলেন। আবও কত কথা হইল। ঠাকুর যে বলিয়াছিলেন, 'তুই এখানকাব', তাব মানে আমি তাব। অমি একজনার সহিত দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গিয়াছিলাম; কিন্তু এখন ঠিক জানিয়াছি, অন্ত লোক উপলক্ষ্য মাত্র। যার জিনিস, যাব লোক—সে-ই টানিয়া লয়।" সেদিন ঠাকুর স্থবোধকে বলিযাছিলেন, "যখন ঝামাপুকুরে ছিলুম, তোদেব ৺সিদ্ধেশ্ববী-মন্দিবে, তোদেব বাডিতে কতবাব গেছি। তুই তখন জন্মাস নি। তুই এখানে আসবি, জানতুম। যাদেব হবে, মা তাদেব এখানে পাঠিয়ে দেন।" স্থবোধ জানিতে চাহিলেন যে, তিনি যদি তথাকারই হন, তবে মা আবও আগে আনিলেন না কেন ? ঠাকুব কহিলেন, "দেখ, সময না হলে হয় না।" অতঃপব স্থবোধ ও কীবোদ বিদায় চাহিলে ঠাকুর শনি কি মঙ্গলবাবে আসিতে বলিয়া দিলেন।

পববর্তী শনিবাবে স্থবোধ ও ক্ষীবোদ পদব্রজে দক্ষিণেশ্ববে পৌছিলে স্বকক্ষে ভক্তসহ উপবিষ্ট ঠাকুব তাঁহাদিগকে দেখিয়া ইঙ্গিতে বাহিবে অবস্থান কবিতে বলিলেন এবং স্বয়ং তথায় আসিয়া তাঁহাদিগকে শিবমন্দিবেব সিঁড়িতে লইয়া গেলেন। স্থবোধ ও ক্ষীরোদ সেখানে তাঁহার উপদেশাস্থসারে স্থথোপবিষ্ট হইলে ঠাকুব স্থবোধের বুকে ও মুথে হাত বুলাইয়া দিলেন এবং অতঃপর জিহ্বায় মন্ত্রবিশেষ লিখিয়া দিয়া ধ্যান করিতে বলিলেন। ধ্যানে বিসিয়া স্থবোধের মনে হইল, যেন মেক্রদণ্ড-অবলম্বনে কি একটা তাঁহার মাধায় উঠিয়া তাঁহার বাহ্য সংজ্ঞালোপ করিতেছে। ক্রমে তিনি দেখিলেন, ঠাকুর নাই—তংশ্বলে বহিয়াছে বছ দেবদেবীর মূর্তি; আবার ইহাদের মধ্যে কখন কখন ঠাকুরের মূর্তিরও প্রকাশ হইতেছে। অবশেষে সমস্তই অসীমে বিলীন হইয়া এক অপূর্ব আনন্দ্রগাগরে তাঁহাকে ভাসাইয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে মাধায় ও বুকে

হাত বুলাইয়া ঠাকুর স্থবোধকে প্রকৃতিস্থ কবিলেন এবং কহিলেন, "খুব কি ভয় হয়েছিল ?" স্থবোধ উত্তর দিলেন, "হা।" ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন, "তৃই কি বাড়িতে ধ্যান-ট্যান করতিস ?" স্থবোধ কহিলেন, "বাডিতে ঠাকুব-দেবতার বিষয় যা শুনেছিলাম, তাই একটু-আধটু ভাবতুম।" ঠাকুর বলিলেন, "তাই তোর এত শীগগিব হল।"

ইহার পর হইতে স্থবোধ স্বীয় অধ্যাত্মজীবন পবিচালনেব ভাব শ্রীরামক্নফের হল্তে অর্পণপূর্বক নিশ্চিন্ত হইলেন। দ্বিপ্রহবে ধর্মাক্তকলেববে দক্ষিণেখবে উপস্থিত হইয়া তিনি শ্রীগুরুকে বীজন কবিতে করিতে দেখিতেন যে, তাঁহাব নিজেব আন্তি বিদ্বিত হইতেছে। কোন দিন বা স্থবোধের দাড়াইয়া থাকিতে কষ্ট হইবে মনে কবিয়া ঠাকুব তাহাকে শ্যাায় বসাইয়া পাথা করিতে বলিতেন এবং প্রমূহুর্তেই পার্গে শ্য়ন করাইয়া স্বয়ং পাথা লইয়া স্থবোধকে বাতাস কবিতেন—ইহা এক অভুত স্নেহসিক্ত লীলা। অক্সান্ত সময়ে ঠাকুব তাঁহাকে ক্রীড়া বা গল্লছলে ত্রপ, ধ্যান, ব্রহ্মচর্য এবং অন্য উচ্চাঙ্গের ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিবিধ উপদেশ দিতেন এবং মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন, স্থবোধেব ভক্তি-বিশ্বাস কিরূপ বর্ধিত হইতেছে। স্থবোধ ঠাকুরকে প্রথমে অবতার বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। ঠাকুর যখন একদিন ভাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে তোর কি মনে হয় ?" তিনি বলিলেন, "লোকে কত কি বলে। আমার এখনও ওসব মনে নেয় না। আমি নিজে না বুঝা পর্যন্ত ওসব বিশ্বাস করছি নি।" এতদপেক্ষা উচ্চতর ধারণা ঠিক কবে তাহার হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল জানা যায় না। তবে পূর্বোদ্ধত পত্রেই আছে, "তাঁরা (এএী আমা ও ঠাকুর) যদি ধরা না দেন, কার সাধ্য তাঁদের ধরতে পারে, কিংবা তাঁদের চিনতে পারে 🛉 … · আমাদের ভাল-মন্দ সমস্তই তাঁদের হাতে।" আর ২৫।২।২৮ তারিখের পত্তে আছে, "ঠাকুর আমাদের সকলের জন্ম--ইহকাল ও পরকাল।"

বিশ্বাসের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তরে যিনি যথন যে ভাবেই অধিরত হইয়া থাকুক না কেন, শ্রীগুরুর উপর একাস্ত নির্ভরতা তাঁহার ধর্মজীবনের প্রারম্ভেই মুকুলিত হইয়াছিল। তাই শ্রীরামক্লঞ্চ একবার যথন তাঁহাকে ধ্যান করিতে আদেশ করিলেন, তথন তিনি স্পষ্ট উত্তর দিলেন, "ধ্যান-ট্যান কবতে পাবব না। ওসব যদি কবতে হবে তো অপরের কাছে গেলেই তো চল্ত---আপনাব কাছে আসবার কি দরকাব ছিল?" ঠাকুর তাহার অন্তরেব ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিয়াছিলেন, "আচ্ছা, যা ওসব তোকে কিছুই করতে হবে না, তুই দ্ববেলা একটু স্মবণমনন করে নিস।" এই সঙ্গে ছিল তাহাব শ্রীরামরুষ্ণেব প্রতি আত্মীয়তাবোধন্ধনিত নি:সকোচ ব্যবহার। ঠাকুর একদিন বলিলেন, "তোদেব পাডায় মহেন্দ্র মাদটার আছে। দে এথানে আদে, বেশ লোক। তাব কাছে যাস্, আব এথানে মাঝে মাঝে ত্মাসিস। স্থবোধ দ্বিধাহীনভাবে উত্তর দিলেন যে, তিনি তাঁহার কাছে যাইবেন না ; কাবণ তিনি কি শিথাইবেন ? তিনি শিখাইবাব লোক হইলে নিজে ওরপ এলোমেলো সংসার করিতেন না। তিনি সংসাব ছাডিয়া দিতেন। কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "ও রাথাল, শুনছিদ থোকাশালা কি বলছে ? ওরে, দে-কি আর নিজের বানানো কিছু বলবে? এথানকার কথাই সব বলবে।" অবশেষে শ্রীরামক্ষের আদেশ পালন-পূর্বক তিনি মাস্টার মহাশয়ের নিকট ঘাইয়া যাহা শুনিলেন তাহাতে মৃগ্ধ হইলেন এবং বিনা খিধায় পূৰ্বধারণা পবিত্যাগপূর্বক মাস্টাব মহাশয়কে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। নিরভিমান মাস্টার মহাশয় সব গুনিয়া সেদিন বলিয়াছিলেন, "তাই তো, সমূদ্রে যায় লোকে—কেউ জালা নিয়ে, কেউ কলসী নিয়ে, কেউ ষটি নিয়ে। যার যার পাত্র ভরে জল নিয়ে আসে, আর সবাইকে সেই জলের একটু একটু দেয়। · · লেথাপড়া শিথে মনে হয়েছিল, ছনিয়ার সব

তবাই জেনে ফেলেছি। ওমা, তার সঙ্গে কথা কয়ে দেখলুম, সব বিজ্ঞা অবিজ্ঞা। যে বিজ্ঞায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, অবিজ্ঞা-অন্ধকার দূর হয়, সেই বিজ্ঞাই বিজ্ঞা। তার একটি কথায় সব ভেসে গেল, মনে হল—কি আশ্চর্য, এই বিজ্ঞা নিয়ে মাসুবেব এত অহস্কার!"

শ্রীরামক্বফের ভাবে আকৃষ্ট হইবাব পব স্থবোধ ক্রমধাে একটি জােতি দর্শন কবিতেন। তাঁহার মাতা উহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেন, তিনি যেন উহা কাহাকেও না বলেন। কিন্তু স্থবােধ ইহাতে ছিন্তিয়াব কোনও কাবেণ না দেথিয়া সহজভাবে কহিলেন, "এতে আমাব কী অপকার হবে, মা ? আমি তাে এ আলােটা চাই না, আমি চাই আলাের মূল যে তাকে।"

ঠাকুরের নিকট তিনি ঈশ্ববদর্শন ও প্রার্থনা সম্বন্ধ কিরপ উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন, তথিষয়ে পবে ৬।১২।২৬ তাবিথে জনৈকা ভক্তিমতী শিক্সাকে লিথিয়াছিলেন. "একবাব আমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'কত পুস্তক পড়িয়াছি ও কত লোকের নিকট গল্প শুনিয়াছি, ঠাকুর-দেবতা দেখিতে পাওয়া যায় কি না ?' তিনি বলিলেন, 'যেমন তুই জনে একসঙ্গে বসে, গল্প করে, বেড়াইয়া বেডায়, এই রকম দেখিতে পায়। তবে ঠিক ঠিক অস্তবের সহিত ডাকিতে হয়। ঠাকুরকে কাদাকাটি করিয়া ডাকিতে হয়, তাঁর কাছে আবদার করিতে হয়— যেমন ছোট ছেলেমেয়ে মার কাছে কাদাকাটি করিয়া কোন জিনিসপত্র চায়, সেই রকম ডাকিতে হইবে। মন হইতে অস্তু পাঁচবকম বাসনা-কামনা সমস্তই তাড়াইতে হইবে—'গুধু আমার মা আছেন, আমি আছি।'" অস্তান্ত বিষয়ে ঠাকুরের উপদেশ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন (২২।২।২৮ তারিখের পত্র)—"ঠাকুর বলিতেন, 'যাহাদের ধর্ম-সম্বন্ধে কিছু হইবার, এখানকার হাবভাব তাহাদের সমস্তই ভাল লাগিবে।' আমি ঠাকুরের

কাছে ঐসমস্ত কথা শুনিয়াছি।…ঠাকুর আরও বলিতেন, 'যার হেথায় আছে, তার সেথাও আছে, যার হেথায় নাই, তাব সেথায়ও নাই।'"

্সরল স্থবোধেব মনে কোন প্রশ্ন উঠিলে তিনি দ্বিধান্ত হৃদয়ে প্রশ্ন কবিয়া বসিতেন এবং ঠাকুব ও বিরক্ত না হইয়া যথায়থ উত্তর দিতেন। এক সন্ধ্যাকালে ঠাকুবেব ঘবে কীর্তন জমিয়াছে। অফুপম রসমাধুর্যে বিভোর ভক্তর্নেব সেদিন অপুর্ব হাবভাব—কেহ অফুভ্তিপ্রাচুর্যে আয়হাবা হইয়া উয়াদপ্রায় ক্রন্দন করেন, কেহ আনন্দে তন্ময় হইয়া হাস্ত করেন, কেহ ধাানময় হইয়া পুত্তলিকাপ্রায় স্তন্ধভাবে অবস্থান করেন, কেহ বা অধবাহ্যদশায় ভক্তদের পদতলে লুটাইয়া চবণরজঃ গ্রহণ করেন। ফবোধও সে কীর্তনোৎসবে,উপস্থিত ছিলেন। তিনি এরপ ভাববিহ্বলতা সম্বন্ধে সর্বদাই সন্দিয় ছিলেন; তাই ভক্তগণ চলিয়া গেলেও ঠাকুবকে প্রশ্ন কবিবারই জন্ত তিনি বিসয়া বহিলেন। তথন ঠাকুব জিম্ভাসা করিলেন, "কিবে, তুই এখনও বসে রইলি যে?" স্থবোধ অমনি বলিয়া বসিলেন, "আজকে এই যে কীর্তন হল, এর মধ্যে ঠিক ঠিক ভাব কাব হয়েছিল ?" ঠাকুব কিয়ংক্ষণ মৌন থাকিয়া উত্তর দিলেন, "আজ লেটোবই (লাটু মহারাজেব) ঠিক ঠিক ভাব হয়েছে—আর সব অল্লম্বয়।"

কণ্ঠবোগের নিরাময়ার্থে শ্রীরামকৃষ্ণকে যথন কাশীপুরে আনিয়া রাখা হইয়াছে এবং চিকিৎসক, দেবক ও ভক্তবৃন্দ সকলেই তাঁহার আহাবাদি সর্ববিষয়ে সতর্ক আছেন, তথন সবল স্থবোধ একদিন পরমহংসদেবকে বলিলেন, "আপনি দক্ষিণেশ্বরে যে স্ট্যাৎসেঁতে ঘরে থাকতেন তাই আপনার গলা-ব্যথা হয়েছে। আপনি চা থান। আমাদেব গলা-ব্যথা হলে আমরা চা থাই, আমাদের গলা-ব্যথা সেবে যায়।" ততােধিক সবল ঠাকুর তাহাতেই সম্মত হইয়া বলিলেন, "তবে চা-ই থাই। ও রাথাল, এ বলছে চা থেলে নাকি গলা-বাথা সেবে যাবে।" রাথাল উত্তর দিলেন, "সে কি

আপনার দহ হবে? সে যে গরম জিনিস।" পবমহংসদেব অমনি কহিলেন, "না বাবু, তাহলে আবাব উলটে গবম হয়ে যাবে।" আর স্ববোধকে প্রবোধছলে বলিলেন, "ওবে, সইল না।"

ঠাকুরের দেহত্যাগেব পব বালভক্তদেব অনেকেই গৃহত্যাগপুর্বক ববাহনগর মঠে সমবেত হইলেন। সে আকর্ষণ স্থবোধকেও নিশ্চয়ই চঞ্চল করিয়াছিল, কারণ বৈবাগ্য ছিল তাঁহাব স্বভাবগত জিনিস। জানিতে পারা যায় যে, শ্রীরামরুঞ্চেব সহিত মিলনেব পূর্বেই যথন তাঁহার বিবাহের প্রস্থাব হইয়াছিল, তথন তিনি পিতাকে জানাইয়াছিলেন, তিনি বিবাহ কবিয়া সংসাবে আবদ্ধ হইতে পাবিবেন না। যদি বলপূৰ্বক বিবাহ দেওয়া হয়, তথাপি সংসাবের দায়িত্ব লইয়া গৃহে থাকা তাঁহাব পক্ষে সম্ভব হইবে না। পিতা অবশ্য ইহা ছেলেমান্ত্ৰি হিসাবেই গ্ৰহণ কবিয়াছিলেন, তাই বলিয়াছিলেন, "কেন বিয়ে কববি না ? ভাল কবে লেখাপড়া কর, খুব বড় ঘরে বিয়ে হবে।" পিতা হয়তো এই কথা পাঠে উৎসাহ দিবাব জন্ম বলিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার ফল হইল বিপরীত। স্থবোধেব ধারণা হইল যে, পাঠে উৎকর্ষ দেখাইলে এই অবাঞ্চিত বিবাহ অনিবার্য হইয়া পড়িবে , কাজেই তিনি অভ:পব পাঠে অমনোযোগী হইলেন। তথন ডিনি বিভাসাগর মহাশয়েব বিভালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন; ঐ শ্রেণীতে পড়াব সময়েই তিনি দক্ষিণেখনে প্রথম যান। অধুনা শ্রীরামক্ষেক সান্ধিধ্যের ফলে সে কুমারবৈরাগ্য আরও বর্ধিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ঠাকুরের দেহত্যাগে সংসাব তাঁহাব নিকট শৃক্তপ্রায় প্রতিভাত হইল। অতএব ঐ মর্মান্তিক ঘটনাব পরে কোনও এক সময়ে তিনি গৃহত্যাগ কবিলেন। যাত্রার পূর্বে ঠন্ঠনিয়ার ৺কালীমাতাকে প্রণাম কবিলে তাহার মনে হইল, যেন বরাভয়করা জগদমা শ্রিতহাক্তে বলিতেছেন, "ভয় কি ? আমি তোর দক্ষে আছি। তোর কোন ভয় নাই।"

এই পরিব্রাজক-জীবনের বিবরণ তিনি একখানি পত্রে এইকপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, "আমি যথন বাড়ি-দর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, মন কি করিয়া স্থিব করিব। সেইজন্য টাকা-পয়সা হাতে না বাথিয়া হাটিয়া পশ্চিমদেশে চলিয়া গেলাম। রাস্তায় কিংবা অন্ত জায়গায় যদি কথাবার্তা হইত, ওধু ধর্মসম্বদ্ধে। হৃতরাং মনে বাজে কোন রকম চিস্তা আসিতে পাবিত না, কোথায় থাকিব, কোথায় যাইব, কিছুই স্থিব নাই। কথনও গাছতলায়, কথনও কোন নদীব ধাবে, কথনও ফাকা ময়দানে—এই বকম বাত্রি কাটিত। তৃপুর বেলায় ভিক্ষা যাহা মিলিত, থাইতাম। বৃষ্টি পড়িলে ভিজা কাপড গায়ে ভকাইত। জামা, জুতা, ছাতি কিছুই ব্যবহাব কবিতাম না। স্বতবাং এ অবস্থায় কোন বকম বিপু আর প্রশ্রম পাইত না।"

গ্রাণ্ড ট্রান্ধ বোড ধবিয়া পদব্রজে চলিতে চলিতে তিনি ক্রমে কাশীধামে উপনীত হইয়া গঙ্গাস্থান এবং ৺অশ্পূর্ণা ও বিশ্বনাথ দর্শন কবিলেন। কিন্তু তিনি আর অধিক দূব অগ্রসব হইতে পারিলেন না—আত্মীয়-স্ক্রন সংবাদ পাইয়া তাহাকে ধরিয়া স্বগৃহে উপস্থিত কবিলেন। কিন্তু মন বাহাব গৃহছাড়া, গৃহ তাহাকে বাধিবে কিরপে ? অতএব কিয়ৎকাল পবেই স্থ্বোধ বরাহনগর মঠে যোগদানপূর্বক সন্ধ্যাসী হইলেন।

স্বামী স্থবোধানন্দ বরাহনগরে কিয়ৎকাল অবস্থানানস্তব ১৮৮৯ এটান্দের ডিদেশ্বর মাসে ব্রহ্মানন্দজীব সহিত তীর্থদর্শন ও তপস্থায় নির্গত হন। ইহা আমরা ব্রহ্মানন্দ-প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। মহারাজ্ঞের সহিত বৃন্ধাবনে কিয়ৎকাল তপশ্চর্যার পর তিনি ৺কেদাবনাথ ও ৺বদরীনারায়ণ-দর্শনে নির্গত হন। অতঃপর কিছুদিন হিমালয়ে কাটাইয়া মঠে আসেন এবং পরে দাক্ষিণাত্যের তীর্থপর্যটনে নিক্ষান্ত হন। এই তীর্থদর্শনকালে তিনি বিভিন্ন দেব-দেবী ও মন্দিরাদিব সহিত সংশ্লিষ্ট

কাহিনীগুলি লিখিয়া লইয়াছিলেন এবং উত্তরকালে ধর্মপ্রসঙ্গমধ্যে ঐগুলিব সন্নিবেশ করিয়া উহা অতীব চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিতেন।

তাহার তপস্থা ও তীর্থভ্রমণেব ত্ই-একটি চমকপ্রদ ঘটনা জানিতে পাবা গিয়াছে। একবার তিনি ভাজ মাসে ফর্কনদী পার হইতেছিলেন। নদীতে তথন কোমর জল। একজন পাব হইল দেখিয়া তিনিও অগ্রসব হইলেন এবং তাহার পশ্চাতে আব এক ব্যক্তি চলিলেন। স্বামী স্থবোধানন্দ সম্ভবণপটু নহেন। নদী অতিক্রমেব সময় অকস্মাৎ জলবৃদ্ধিনিবন্ধন তাহার প্রাণসংশয় উপস্থিত হইল। তথন তিনি পশ্চান্ধতী ব্যক্তিকে গুক্তভাতাদেব নিকট সংবাদপ্রেরণেব অক্লবোধ জানাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রণামপূর্বক বলিলেন, "এই লও, ঠাকুব, শেষ প্রণাম।" ততক্ষণে তিনি জলমগ্ন হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু পরে দেখিলেন, কে যেন তাহাকে টানিয়া নিরাপদ স্থলে উপস্থিত করিয়াছে।

আব একবার হবিদ্বাবে তপস্থার সময় তিনি হইমাস অবে ভূগিতেছেন। একদিন এমন হইয়াছে যে, কমগুল্টি ধরিয়া জল থাইবেন এমন সামর্থাও নাই—কমগুল্ ধরিতে গিয়া পডিয়া গেলেন। তাই অভিমানভবে ঠাকুরকে বলিলেন, "তাই তো এমন ভুগছি।—এমন কেউ নেই যে, একট থোজ-থবর করে।" ক্ষীণদেহে তিনি ঘুমাইয়া পডিলেন। স্বপ্নে দেখেন, ঠাকুর আসিয়া বলিতেছেন, "কি চাস ? লোকজন চাস না টাকা-পয়সা চাস ?" স্থবোধানন্দ বলিলেন, "কিছুই চাই না। শরীর থাকলে রোগ হবেই; কিছু তোমায় যেন না ভূলি।" পরদিন হইতে এক সাধু তাঁহার দেখাশোনা করিতে লাগিলেন; অপর এক সাধুর নিকট পঞ্চাশ টাকার মণিঅর্ডার আসিলে তিনি উহা তাঁহার সেবার জন্ত দান করিলেন। স্বামী স্থবোধানন্দ উভয় সাহায্যই প্রত্যাখ্যান করিলেও সাধুত্বয় তাঁহাদের সম্বন্ধ ছাড়িলেন না ('উল্লোধ্ন', মাদ, ১৩৩৯)। রোগ্যম্বণামধ্যে এইরূপ অলোকিক দর্শন

তাঁহার জীবনে বিবল নহে। প্রসঙ্গক্রমে জানা যায় যে, তিনি ষথন জামতাড়া আশ্রমে আমাশয়বোগে ভুগিতেছিলেন, তথনও তিনি শ্রীশ্রীঠাকুব, মাঁ ও মহারাজ প্রভৃতির দর্শন পাইয়া পার্শস্থ সেবককে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার শবীর আরও কিছুকাল থাকিবে ('উদ্বোধন', আযাঢ়, ১৩৪৫)। যাহা হউক, উত্তর ও দক্ষিণে পবিব্রাজক-জীবন-সমাপনাস্তে তিনি ইং ১৮৯৮ সনের ২৩শে মার্চ মাদ্রাজ হইয়া মঠে ফিবিয়া আসেন।

ইতোমধ্যে স্বদেশপ্রত্যাগত স্বামীজী রামক্রম্ফ দত্যকে নব্যুগের নবমন্ত্র-প্রচারের উপযুক্ত যন্ত্রন্ধে গড়িয়া তুলিতেছিলেন। আলমবাজার মঠে বক্তা-শিক্ষার জন্য তথন প্রতিসপ্তাহে অধিবেশন হইত এবং সন্ন্যাসীদিগকে পর্যায়ক্রমে বক্তামঞ্চে দাঁড়াইতে হইত। স্বামী স্ববোধানন্দ তথন মঠেছিলেন। একদিন তাঁহাব পালা আদিলে তিনি অব্যাহতি পাইবার জন্ম বহু চেষ্টা করিলেন, কিন্তু স্বামীজীব মত পবিবর্তিত না হওয়ায় নিরুপায় হইয়া কম্পিতহাদ্য়ে উঠিয়া দাঁডাইলেন। কিন্তু একি । পদতলে ভূমি কম্পমান কেন? আর দ্বে ঐ শহ্মধানিই বা উত্থিত হইল কেন? ক্রমে পুরুবিণীব জল পর্যন্ত তীব অতিক্রম কবিয়া আছডাইয়া পড়িতে লাগিল। ততক্ষণে কাহাবও বুঝিতে বাকী ছিল না যে, ইহা প্রচণ্ড ভূমিকম্প (১২ই জুন, ১৮৯৭)। সভা ভাঙ্গিয়া গেল এবং খোকা মহারাজ নিষ্কৃতি পাইলেন। কিন্তু ইহাতেও গুরুজ্ঞাতার৷ আনল্লোপভোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন না। কম্পান্তে স্বামীজী স্হাপ্তে বলিলেন, "খোকাব বক্তৃতায় পৃথিবী কেঁপে উঠেছিল।" দে মন্তব্যে খোকা মহারাজ পর্যন্ত হাদিয়া আকুল হইলেন।

ষামীজী তাঁহাকে স্নেহ কবিতেন, সময়ে সময়ে তাঁহাকে লইয়া কোতৃকাদিও কবিতেন। সরল খোকা মহারাজেরও স্বামীজীর সহিত ব্যবহারে কোন সংখাচ দেখা ঘাইত না। স্বামীজীকে গন্তীর, চিন্তান্থিত কিংবা বিরক্ত দেখিলে তাঁহার নিকট অপরে অগ্রসর হইতে না পারিলেও

খোকা মহারাজ নি:সঙ্কোচে যাইতেন এবং শ্বেহপাত্রের সন্দর্শনে স্বামীজীর ভাবও সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইত। অতএব বয়োজ্যেষ্ঠেরা অনেকক্ষেত্রে 'খোকার' সাহায্যে কার্যোদ্ধাব করিতেন।

একবার খোকা মহারাজের সেবায় প্রসন্ন হইয়া স্বামীজী বব দিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, "এমন বব দিন যাতে কোন দিন আমার সকালের চা বাদ না পডে।" স্বামীজী ইহাতে সহাস্থে কহিলেন, "তাই হবে।" সে আমার বর নিম্বল হয় নাই। চা-এর প্রতি তাঁহার একটা সহজাত প্রীতি ছিল—ইহা যেন ক্ষুদ্র শিশুব লজেঞ্চ প্রভৃতির প্রতি আকর্ষণেরই অন্তক্ষণ; আব এই ভালবাসা তাঁহার শেষ দিন পর্যন্ত ছিল। চা ছিল তাঁহাব দৃষ্টিতে সর্ববোগহর মহৌষধি সদৃশ। আমরা পূর্বেই উল্লেখ কবিয়াছি যে, ঠাকুবকে পর্যন্ত তিনি চা খাওয়াইতে চাহিয়াছিলেন। কোন বিলাস-প্রবা তিনি চাহিতেন না; কিছু চা না হইলে তাঁহাব চলিত না।

মঠে অবস্থানকালেও থোক। মহারাজ প্রায়ই তীর্থল্লমণাদিতে নির্গত হইতেন। আলমোডা হইতে তাঁহাব লিখিত ১০৮০৯ তাবিথেব পত্রে জানা যায়, "পুনবায় কেদাবনাথ ও বদরিকাশ্রমে গিয়াছিলাম এবং পাহাড়ে (মায়াবতীতে) আমাদের যে মঠ আছে, দেখানেও গিয়াছিলাম।" ঐ বংসর ২৫শে অক্টোবর তিনি মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। পরবংসব স্বামী অদৈতানন্দের সহিত তিনি নবদ্বীপে যান এবং সম্ভবতঃ উহার পরে দার্জিলিং-এ গমনান্তে তথা হইতে ভকামাখ্যা দর্শন করিয়া আসেন। পুরাতন পত্র হইতে জানা যায় যে, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আলমোড়ায় অবস্থান করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ কালাজ্ঞরের প্রতিকারকক্ষেই তিনি তথায় গিয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ কর্তুক বাসকৃষ্ণ মিশন-স্থাপনের পর অপর ভক্তভাতাদের গ্রায় স্বামী স্থবোধানন্দও নবপরিকল্পিত কার্যধারার সাহায্য

করিতে অগ্রসর হন এবং ১৯০১ এটিান্দের ৩০শে জাতুয়াবি বেলুড মঠেব ট্রাস্ট ডিড সম্পাদন করিয়া স্বামীজী যে একাদশ জন গুরুজাতাকে 'ট্রান্ট শনিযুক্ত করেন, স্বামী স্থবোধানন্দও তন্মধ্যে একজন ছিলেন। তদবধি শ্রীরামরুষ্ণ মঠ ও মিশনেব একজন বিশিষ্ট অঙ্গরূপে তিনি নানা কাযে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাহাব মুখে প্রায়ই উচ্চাবিত হইত—

"মন কবো না কাজে হেলা,

সঙ্গী জোটে বা না জোটে—একাই কবো মেনা।"
তাঁহার ২১৮৮২৫ তারিখেব পত্তেও আছে, "সংকর্ম কবিতে কখন পেছ-পা
হইবে না। ভাল কাজের বাধা-বিদ্ধ অনেক। নিজেব পায়েব উপব
দাড়াইয়া কাজ কবা ভাল। মনেব মত সঙ্গী জোটে ভাল, না জোটে
একলাই ভাল। যাহার মন সন্দেহপূর্ণ, তাহাব দ্বাবা ভাল কাজ হইবার
আশা নাই।" শুধু কথায় নহে, কার্যেও শ্রীভগবানের উপব বিশ্বাস
রাথিয়া তিনি অবশিষ্ট জীবন সংকার্যে বায় কবিয়াছিলেন।

পরত্থেমোচনে তিনি সর্বদাই তংপব ছিলেন, কাবণ তাহাব কথাই ছিল এই—"লোকেব আপদে-বিপদে একটু দেখা ভাল।" ১৯০৮-৯ ঞ্জীপ্রান্ধে চিন্ধান্ত্রদ-অঞ্চলে যথন তুর্ভিক্ষ হয় তথন তিনি স্বামী শঙ্কবানন্দ ও ব্রন্ধচাবী জ্ঞান মহাবাজের সহিত তথায় গিয়া সেবাকার্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং ফিরিবার সময় কোঠার হইতে একটি ত্বং বালককে কলিকাতায় আনিয়া তাহার লেখা-পড়াব ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার অনেক পরে বেল্ডের একটি নিংশ্ব পরিবার তাহার নিয়মিত সাহায্যে অনশন হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। বস্তুতঃ আর্তের ত্বংথ তাঁহার হদয়ে সহজেই আঘাত দিয়া উহাকে সক্রিয় করিয়া তুলিত।

২ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ, শিবানন্দ, সারদানন্দ, রামক্ষানন্দ, তুরীরামন্দ, অভেনানন্দ, ত্রিগুণাতীতানন্দ, অথগ্রানন্দ, অবৈতানন্দ, স্ববোধানন্দ।

বোগশ্যা-পার্থে তাঁহাব আবির্ভাব প্রায়ই হইত এবং রোগীও তাঁহার দর্শনে অশেষ সান্ধনা পাইত। এই বিষয়ে সন্ন্যাসী, ব্রন্ধচারী, পাচক-ভূত্য কেইই বঞ্চিত হইত না, তাহাদেব ঔষধ-পথ্যাদিব ব্যবস্থাব জন্ম তিনি সর্বদাই তৎপর থাকিতেন। একবাব এক যুবক ছাত্র বসস্ত বোগে আক্রান্ত হইলে অপর সকলে যথন প্রাণভয়ে দূরে সবিয়া গেল, তথন থোকা মহাবাজ তাহাব নিকট উপস্থিত হইয়া স্যত্মে সেবাদিঘাবা তাহাকে রোগমুক্ত করিলেন। দরিদ্র ও অসহায় বোগীদের জন্ম তিনি অপরেব নিকট ভিক্ষার্থী হইতেন। বেলুড গ্রামেব অনেকে চাল ও অর্থাদির জন্ম তাহাব মুখাপেক্ষী থাকিত। ভক্তদেব অস্থাথেব সময়ও তিনি অপ্রত্যাশিতরূপে তাহাদেব গৃহে উপস্থিত হইয়া সকলকে অবাক কবিয়া দিতেন।

তাঁহাব অনাডম্বব জীবনদর্শনে সহসা কেহ তাঁহাব গভীর আধ্যাত্মিকতাব পবিচয় পাইত না। ইহাতে লাভ ছিল এই যে, সকলেই অকুণ্ঠচিত্তে তাঁহাব নিকট উপস্থিত হইতে পাবিত এবং নিজ নিজ জাগতিক বা আধ্যাত্মিক প্রয়োজন তাঁহাকে জ্ঞাপন কবিয়া তাঁহাক আশীর্বাদলাভে চবিতার্থ হইত। অথচ স্বীয় অধ্যাত্মশক্তি-গোপনেব কোন রূপা প্রচেষ্টা তাঁহার জীবনে ছিল না। তাই সাধারণ আলাপ-পরিচয়ের মধ্যেও অধ্যাত্মস্তবেব যে তোতনা আপনা হইতেই ফুরিত হইত তাহাতেই আগন্তুকগণ ধন্ত হইত। ভাবিয়া স্তন্ত্মিত হইতে হয় যে, এইরূপা উচ্চশক্তিসম্পন্ন মহাপুক্ষ কিরূপে বালক-বৃদ্ধ-যুবক সকলেরই সহিত সমভাবে মিশিতে পারিতেন—তথনকার মত বয়স, বৃদ্ধি ও অফুভূতির পার্থক্যাদি যেন মুছিয়া যাইত।

মঠজীবনের প্রথমাবস্থায় তাঁহার এক প্রধান কার্য ছিল স্বামী অবৈতা-নন্দের সহিত উন্থানের তত্ত্বাবধান করা। অধিকস্থ অক্যান্ত কর্মেও তাঁহাকে সর্বদা ব্যস্ত থাকিতে দেখা যাইত। কথনও তিনি হয়তো অথতানন্দলীর

সহিত ঠাকুরপূজাব জন্ম নাগেশব চাঁপার সন্ধানে ফিরিতেন, কথনও শ্রীরামক্ষোৎসবেব আয়োজনে ঘুরিতেন, কথনও রুশ্ন গুরুজাতাদের দেবায় নিযুক্ত থাকিতেন, আবার কথনও এটোয়ায় ঘাইয়া গুরুজাতা হবিপ্রসন্ধকে (বিজ্ঞানানন্দজীকে) মঠেব অবস্থা বুঝাইয়া অর্থসাহায্যেব ব্যবস্থা কবিতেন।

উত্তরকালেও মঠেব দর্ববিধ বিভাগের সহিত তাঁহার একটা প্রাণেব সংযোগ ছিল। একদিন অপরাত্নে দেখা গেল, তিনি একটা বালতি লইয়া হন হন করিয়া চলিয়াছেন, উহাতে আছে কিছু নারিকেল-ছোবড়া, পাটের দড়ি ও একখানি ছুবি। কাবণ জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলিলেন, "মহাবাজ । ব্রহ্মানন্দজী) অনেক কন্তু করে নানা জায়গা থেকে এই সব গাছ যোগাড় করেছেন। কলম কবে এদেব চারা কবে রাখলে, নানা জায়গায় বসানো যাবে। এই সব গাছ যদি মবেও যায়, তাদের কলমগুলি থাকবে।" কলম তিনি স্বহস্তে বাধিতেন এবং তজ্জ্যু অনেক সময় গাছেও উঠিতেন। বয়স তাঁহাব তথন যাটের উপব।

তাঁহার কর্মজীবনে একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই ছিল যে, তিনি সর্বদা আপনাকে 'থোকা' বলিয়াই ভাবিতেন এবং সকলের সহিত তদক্ষরপ অকপট ও নিরভিমান ব্যবহাব কবিতেন, আর তাঁহার প্রত্যেক আচরণের সহিত মিশ্রিত থাকিত একটা হৃদয়স্পর্শী সরসতা। তিনি নিজেব ব্যক্তিগত সমৃদ্য কার্য নিজেই করিতেন—অপর কেহ সাহায্যার্থে অগ্রসর হইলেও সবিয়া দাড়াইতেন না। তথু বিশেষ ক্ষেত্রেই ইহার অগ্রথা হইত। একদিন অগ্রত্র বস্ত্রাদিতে সাবান দেওয়ার পরে উহা প্রবিশীতে ধুইতে গিয়া তিনি দেখেন, সম্বাপরিসর ঘাটে একজন ব্রহ্মচারী সাবান দিয়া বস্ত্র পরিষার করিতেছে। তাই তিনি ব্রহ্মচারীকে স্বীয় কাপড়গুলিও ধুইয়া দিতে বলিলেন। ব্রহ্মচারী কহিলেন, "মহারাজ,

আপনি রেখে যান, আমি ধুয়ে দেব।" কিন্তু থোকা মহারাজ বলিলেন, "না হে, আমি নিজেই ধুতে পাবতাম, কিন্তু তুমি কাপডে সাবান দিয়েছ। আমি ঘাটে নামতে গেলে তুমি পথ ছেড়ে দেবে, আর তাব ফলে তোমাব সাবান নই হবে, কাজও মাটি হবে। তাই তোমাকে ধুতে বলেছি। এখন তোমার কাছে কাপড ফলে গেলে তুমি গেক্যা বঙ্গ করা প্রভৃতিরও ভার নেবে—আমি তা চাই না।"

তাহাব পোশাক-পরিচ্ছদাদিতে একটা স্বভাবস্থলভ ত্যাগের ভাব সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ কবিত। তাহাব পায়ে চটি ভিন্ন কিছু দেখা যাইত না, একটি গেঞ্জী গায়ে দিযা তিনি ঘুবিয়া বেড়াইতেন, পবনেব কাপড় তুই-চারিখানি মাত্র থাকিত। ময়লা হইলে বন্দ্রাদি নিজেই পরিষ্কাব কবিতেন। কোথাও যাইতে হইলে এই সামান্ত পোশাকেব উপর একটি জামা ও চাদর শোভা পাইত। শ্যাও ছিল অমুরূপ অতি সামান্ত। কিছু মুখখানি ছিল তাহার সদা হাস্তময় ও সারল্যমণ্ডিত।

থোকা মহারাজেব ছেলেমাস্থবি একটি দৃষ্টান্ত এই—তিনি নোকায় উঠিতেন না, পাছে উহা জলমগ্ন হয়। অতএব পূর্বতীববতী কলিকাতার কোনও স্থানে যাইতে হইলে শালকিয়া পর্যন্ত পদত্রজে যাইয়া ট্রামে উঠিতেন এবং এভাবেই প্রত্যাবর্তন করিতেন। এইজন্ম তাঁহাকে চারি-পাঁচ মাইল হাটিতে হইত; কিন্তু সে পরিশ্রমে তিনি কুঞ্জিত ছিলেন না।

বৃদ্ধকালে তাঁহাব মঠপ্রীতি বহুভাবে প্রকটিত হইত। তিনি বলিতেন, "শাকভাত খেয়ে মঠে পড়ে থাকতে পারলে আর কিছুই চাই না।" স্বামীজীর সমাধিস্থল ও বেলতলার প্রতি তাঁহার খুব আকর্ষণ ছিল। অত্যন্ত ত্র্বলশরীরেও তিনি একবার সেথানে ঘ্রিয়া আসিতেন; আর স্বামীজী সন্ধন্ধে বলিতেন, "ঠাকুর বলেছেন, স্বামীজী হচ্ছেন সাক্ষাৎ শিব।"

শেষ বন্ধদে তিনি মঠের দোতলায় মহাপুরুষ শিবানন্দজীর গৃহের পাখে

এক ক্ষুদ্র কক্ষে বাস কবিতেন। মহাপুরুষজীকে তিনি এতই সমীহ কবিয়া চলিতেন যে, পাছে তাঁহার কোন অস্ববিধা হয় এই ভযে অতি সম্ভর্পণে পদক্ষেপ কবিতেন ও কথাবার্তা বলিতেন, মঠ হইতে সম্মাকণের জ্ঞাও কোথাও যাইতে হইলে শুধু জানাইবাব জন্ম নহে, পবস্কু যথাবিধি মঠাধ্যক্ষেব আদেশগ্রহণার্থে তিনি মহাপুরুষজীর নিকট উপস্থিত হইয়া কোথায যাইবেন, কেন যাইবেন, কথন ফিবিবেন ইত্যাদি সমস্ত নিবেদন কবিতেন এবং যেরপ নির্দেশ পাইতেন, বিনা আপত্তিতে সেরপ কবিতেন; অধিকন্ত নিজে যাহা যেৰূপ কবিবেন বলিয়া যাইতেন, তাহাব কিছুতেই অক্তথা হইতে দিতেন না। মহাপুরুষজীও এই ছোট ভাইটিকে অতি স্নেহ কবিতেন এবং তাঁহাব স্বথ-স্থবিধাদি বিষয়ে সংবাদ রাথিতেন। একবার থোকা মহাবাজের জব হইয়াছে। মহাপুরুষজীর শবীর তথন ভাল নহে: তাই ডাক্তার আসিয়াছেন। মহাপুরুষদ্ধী ডাক্তারকে দিজাসা কবিলেন. "ও ছোঁডাকে দেখেছ? ও কেমন আছে?" গৃহে সমবেত সকলে অবাক —কাহাব কথা ইনি বলিতেছেন ? অবশেষে তাহাদিগকে নীবৰ দেখিয়া মহাপুরুষজী কহিলেন, "এ যে পাশেব ঘবে আছে, থোকা ছোঁডা। নেহাত থোকা। নিজেব শবীরের যত্ন নিতে পারে না। ওকে দেখে পথ্যাদি সম্বন্ধে ভাল কবে বলে যেও।" খোকা মহারাজের বয়স তথন একষ্ট্র : স্বতবাং মহাপুরুষের কথার রকম দেখিয়া কেহ হাস্তসংবরণ করিতে পারিলেন না৷ থোকা মহারাজ কিন্তু সবই শুনিয়াছিলেন; অতএব ডাক্তার উপস্থিত হওয়ামাত্র স্থবোধ বালকের মত ডাক্তারকে বলিলেন যে, তিনি যেন মহাপুরুষজীর কথামুসারেই পথ্যাদির ব্যবস্থা করেন, ঐ বিষয়ে তাঁহার নিজের কোনও বক্তব্য নাই।

পরিণত বয়সেও তিদি দীক্ষা দিতেন না; দীক্ষার্থী আসিলে বলিতেন, "আমি কি জানি ? আমি যে খোকা। তোমরা রাখাল মহারাজের কিংবা

মান্নের কাছে নিও--তাঁদের আধ্যাত্মিক ভাব খুব উচু।" খ্রীশ্রীমা অবশ্র ৰলিয়াছিলেন, "থোকা কেন মন্ত্ৰ দেয় না ? যে কদিন তার (ঠাকুরের) ছেলেরা আছে, যে পায় লুটে নিক।" তথাপি খোকা মহারাজ সহজে স্বীকৃত হন নাই। তবে অতি আগ্রহবান কেহ ধরিয়া বসিলে বিরল স্থলে ইহার ব্যতিক্রম হইত। এইরূপে ১৯১৫-১৬ খ্রী: হইতে তুই-চারিটি ক্ষেত্রে হৃদয়ে অহপ্রেরণা লাভ করিয়া তিনি দীক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকাশ্যে দিতে সমত ছিলেন না। এমন কি, ইহারও অনেক পরে দীক্ষার্থী আসিলে শিবানন্দজী বা সাবদানন্দজীর নিকট পৌছাইয়া দিতেন: তাহারা তাহাকেই দীকা দিতে বলিলেও কণমাত্র অপেকা না করিয়া বা কোন উত্তর না দিয়া সরিয়া পড়িতেন। অবশেষে শিবানন্দজী মঠাধাক হুইবার পরে থোকা মহারাজ যেবারে পূর্ববঙ্গে যান (১৯২৫), সেবারে শিবানন্দজী বলিয়া দিলেন, "ও অঞ্চলের লোকেরা ঠাকুরের নাম ভনবার জ্ঞ্য লালায়িত—খুব নাম দেবে; লোকদের বঞ্চিত করো না।" অধ্যক্ষের আদেশ পাইয়া খোকা মহারাজ পূর্ববঙ্গের প্রার্থীদিগকে মুক্তহন্তে कुला कतिया यथन मर्क फिरिटलन, उथन এकि अञ्चरव्रक रामक मौकिङ হইয়াছে জানিয়া মহাপুরুষজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোট ছেলেরা ধ্যান-জ্বপ করবে কি করে ?" থোকা মহারাজ উত্তর দিলেন, "আপনি আদেশ দিয়েছেন, তাই তাদের বঞ্চিত করিনি।"

দীকা-দানকালেও তিনি আপনাকে গুরু মনে করিতে পারিতেন না।
দীকার্থীকে প্রথমে বিরত করিবার জন্ত বলিতেন, "বাবা, আমি মূর্থ,
জানি না। মূথ দিয়ে সংস্কৃত উচ্চারণ হবে না—ভন্ন হবে দেখলে।"
অনেক কাকুতি-মিনতির ফলে দীকালাভে সমর্থা কোন শিক্তা হয়তো
বলিলেন, "মহারাজ, আমি গায়তী জানি না, আফিক জানি না, স্তব
জানি না। লোকে স্থাস করে, গায়তী তিসন্ধ্যা করে। আমায় সব

#### স্থামী সুৰোধানন্দ

বন্ন।" অকপট থোকা মহারাজ উত্তর দিলেন, "মায়ী, আমি ওদব কিছুই জানি না—আমি যে খোকা! তবে আমি যা পেয়েছি, জেনেছি ও যাতে আনন্দে আছি, তাই তোমায় দিয়েছি। তুপুধ্যান, জপ, মনঃসংযম করে যাও।"

পূর্বে তিনি মহিলাদের সহিত কথাবার্তা বলা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগকে দেখিলে মুথ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতেন। স্বামীজী ইহা লক্ষ্য কবিয়া বলিয়াছিলেন, "থোকা, মেয়েরা ঠাকুবেব কথা শুনতে আসে, তুমি বলবে। তোমরাও যদি এরূপ এড়িয়ে চল তবে তারা কার কাছে যাবে? এরা ভজগদন্বার রূপ, মা ও মেয়ের মত এদেব সঙ্গে মিশবে। তদবধি তিনি এই বিষয়ে পূর্বাপেকা উদারতা অবলম্বন কবিয়াছিলেন এবং মাতা অথবা ক্যাজ্ঞানেই তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপ বা পত্রবিনিময় করিতেন। মহিলাদিগকে লিখিত তাঁহার প্রতিপত্রেব আরক্তে থাকিত মধুর 'মায়ী' সন্বোধন।

কাজে ছিল তাঁহার অতীব স্থান্থলা ও নিয়মান্থবর্তিতা। মঠবাটীর বিতবে স্বামীজীর ঘবের পার্থে যথন তিনি থাকিতেন, তথন তিনি প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে অবতরণপূর্বক মঠভবন হইতে অতিথিশালা পর্যন্ত গঙ্গার তীরে কয়েকবার পদচারণ করিয়া নিজের ঘরে ফিরিতেন। একদিন বিপ্রহরে ভোগের ঘণ্টা পড়িতে দেরি হইতেছে দেখিয়া তিনি ভাঁড়ারীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, সেদিন বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা হইতেছে; অমনি বলিলেন, "ঠাকুর রাক্ষমী বেলায়—বার্টার পরে—ধেতে ভালবাসতেন না। তাঁকে ঠিক সময়ে ভাতে-ভাত যা কিছু হয় দিয়ে তার পর বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা কর্লেই পার।"

নবাগত ব্ৰহ্মচারীরাও তাঁহার সহিত অবাধে মিশিতে পাবিত। তাহাদের হুখ-ছ:খের কথা তিনি সম্পূর্ণ সহামুভূতির সহিত ভনিতেন,

প্রয়োজনস্থলে তাহাদেব বক্তবা কর্তৃপক্ষকে জানাইতেন এবং সাধ্যাম্পনারে অস্ববিধাদিব প্রতিবিধান করিতেন। একবাব এক ব্রন্ধচারীকে তাহাব অপরাধেব জন্ম এই শাস্তি দেওয়া হয় যে, তাহাকে মঠেব বাহিরে থাকিয়া ভিক্ষারে উদব-পালন করিতে হইবে। ব্রন্ধচারী ভিক্ষায় যাইয়া ভর্ষু তুইটি ডালভাঙ্গা ছাডা ।কছুই পাইল না। অভুক্ত অবস্থায় সে মঠের প্রবেশদারে উপস্থিত হইল , কিন্তু দাব অতিক্রম কবিতে সাহসে কুলাইল না। থোকা মহারাজ সব জানিতে পাবিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট তাহাব জন্ম ক্রমাপ্রার্থী হইলেন এবং এরপে তাহাকে পুনঃ মঠে লইয়া আসিলেন। নবাগতদের উপব বহু কর্ত্বরা লাহতে বইয়া পিউত। তখন থোকা মহারাজ সম্মেহে অগ্রস্ব হইয়া ঠাকুরের জন্ম পান-সাজা, তামাক-সাজা, তরকারি-কোটা ইত্যাদি শিথাইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহা তাঁহাদেব মনে দৃঢাঙ্কিত করিয়া দিতেন যে, সমস্ত মঠিট ঠাকুবেব এবং সমস্ত কার্যই তাঁহার সেবা।

আহারবিহাব বা সাজসজ্জাদি বিষয়ে প্রয়োজন তাঁহাব অল্লই ছিল;
অতএব কাহাবও নিকট তিনি কিছু চাহিতেন না, অ্যাচিতভাবে যাহা
আসিয়া পড়িত তাহাতেই সম্ভট্ট থাকিতেন। আহারকালে পাত্রে যাহা
পড়িত তাহাই সানন্দে থাইতেন। এই অস্পৃহার সঙ্গে আবার ছিল
তাহার ঈশ্বনির্ভরতা। এই বিষয়ে তাঁহাব মুখে প্রায়ই গীতা-ভাগবতের
টীকাকাব প্রম ভক্ত শ্রীধ্ব স্বামীর জীবনের এই ঘটনাটি শোনা যাইত:

একটি কন্যাপ্রসবান্তে শ্রীধরগৃহিণী গতাস্থ হইলে শ্রীধরেব মনে প্রবল বৈরাগ্যের সঞ্চাব হইল। অথচ তাঁহার ভাবনা হইল সন্যোজাত শিশুকে পালন করিবে কে? অতএব সঙ্কল্প আপাততঃ গোপন রাথিয়া কন্যার রক্ষণাবেক্ষণে তৎপর হইলেন। কিন্তু অচিরে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সমস্থার অস্ত নাই—একটির পর একটি জটিলতার আবির্ভাবে

তাহাব সদ্ধা চিরপ্রতিহত হইতে বসিয়াছে। শ্রীধব চিন্তাক্লিপ্ট-হাদয়ে বসিয়া আছেন, এমন সময় একটি টিকটিকিব ডিম পডিয়া ফাটিয়া গেল এবং উহা হইতে এক শাবক নির্গত হইল। তথনই একটি পোকা উহাব সন্মুখে উপস্থিত হইল আব সেও তাহা গলাধঃকবণ কবিল। তদ্দর্শনে শ্রীধবেব অফভৃতি হইল যে, স্প্রীব পশ্চাতে একটা স্থাচিন্তিত প বিকল্পনা বহিয়াছে এবং জন্মেব পূর্ব হইতে ভগবান সকলের স্থবাবন্ধা কবিয়া বাথিয়াছেন। ছশ্চিন্তানির্ম্ব্র শ্রীধব তথনই সংসাব ছাডিয়া চলিলেন।

খোকা মহারাজেব পূর্বাশ্রমেব অবস্থা তথন বেশ সচ্ছল। একবার তাহাবা প্রস্তাব কবিলেন যে, সম্পত্তিব আয়েব একটা অংশ খোকা মহাবাজকে দিবেন, কিন্তু তিনি উত্তব দিলেন, "আমি সন্নাসী সর্বত্যাগাঁ, আমাব টাকা-পয়সাব প্রয়োজন নেই। ঐ টাকা দিয়ে সাধু-গবীব-তৃঃখীব সেবা কবো।"

স্বোধানক্জীব জীবনাপ্বাহ্ন বায়িত হইয়াছিল জনসাধাবণকে শ্রীরামক্ষেব বাণী শুনাইতে এবং বিশেষ আগ্রহ্বান ভক্তদিগকে ধর্মপথে প্রিচালিত কবিতে। ভগবং-প্রেবণায় অঙ্গীকত এই কঠিন বল্মে চলিয়া তাঁহাকে উৎস্বাদি উপলক্ষে পূর্বভাবতের বহু স্থানে পুনঃপুনঃ গমনাগমন করিতে হইয়াছিল এবং সেবাবৃদ্ধিতে বহু প্রাণে শান্তিবাবি-সিঞ্চনবাপদেশে নিজেকে নিংশেষে বিলাইয়া দিতে হইয়াছিল। বলিতে গেলে প্রায় ১৯১৫ শ্রীষ্টাব্দ হইতেই এই কর্মধাবার স্ত্রপাত হয়। ঐ বংসবের শেষে তিনি বাঁচিতে ঘাইয়া প্রায় চাবি মাস ছিলেন। অভঃপ্র কানী হইয়া মঠে ফিবেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষেও তিনি বাঁচিতে গিয়াছিলেন। ঐ সময়েব একখানি পত্রে (২১।৯।১৬) আছে—"সন্ধ্যা থেকে বাত্রি আটটা অবধি শরৎবাবৃব (শবৎ চন্দ্র চক্রবর্তীর) বাদায় ঠাকুবের দম্বন্ধে কথাবার্তা হয়, যেমন তোমাদের বৈঠকখানায় হইত।" এইবাবে তিনি

মিহিজাম হইয়া মঠে ফিরেন। ইস্থার পরেও তিনি অনেক বার রাঁচি থিয়াছিলেন। বস্তুত: রাঁচির দহিত তাঁহার একটা বিশেষ প্রীতির দখন ছিল বলিয়াই মনে হয়। অধিকস্থ হুযোগ বুঝিয়া তিনি বিভিন্ন সময়ে কাশী, ভুবনেশ্বর, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানেও যাইতেন।

জীবনসন্ধাব কয় বৎসর পূর্ববঙ্গবাসীদের সহিত তাহার বিশেষ সোহার্দ্য জিনিয়াছিল এবং তিনি ঐ অঞ্চলে গিয়া কিছুদিন বাসও কবিয়াছিলেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দেব মধ্যভাগে ঢাকা যাইবার কথা পূর্বেই উলিখিত হইয়াছে। ঐ বৎসরের শেয়ে তিনি পাঁচজন সন্মাসী ও বন্ধচারীকে লইয়া ঢাকা হইতে বালিয়াটী গ্রামে গিয়াছিলেন। পরবংসর জান্তয়ারি মাসে তিনি সোনারগা গ্রামে যান এবং মার্চ মাসে বেলুড়ে ফিরিয়া আসেন।

অধিক পবিশ্রম ও অনিয়মাদির জন্ম এই সময় হইতেই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিতে আবস্ত কবে। সোনারগাঁ হইতে তিনি ৩১।১।২৬ তারিথে লিখিতেছেন, "শরীর ভাঙ্গানহে।" ইহারই পরে ২১।৩।২৬ তারিথে বেলুড হইতে লিখিতেছেন, "পূর্বাপেকা আমার শরীর ভাঙ্গা, এখন তুইবেলা ভাত থাই। ডায়াবেটিগ্, পবে আমালয় হইয়াছিল। তাহাও সারিয়াছে। শারীরিক তুর্বলতা আছে। —আমার অস্থথের কারণ অতিরিক্ত পরিশ্রম। এমন কি, একটু বেডাইবার সময় পাইতাম না। স্নান, আহার ও রাত্রে নিদ্রা—সেই সময় বিশ্রাম। সকাল হইতে রাত্রি দশটা-এগারটা পর্যন্ত লোকের সহিত কথাবার্তা, কখনও শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে পুত্তক পড়িয়া শোনানো—মেয়ে-পুরুষ সমানভাবে দলে দলে অনেকে আদিত।" পাঠকের বোধ হয় বুঝিতে বাকী নাই যে, এরূপ পরিশ্রমের পরিণতি কোথায়? কিন্তু থোকা মহারাজ্বের কার্ম মাত্র আরক্ত হইয়াছে—এখন বিশ্রামের অবকাশ নাই। স্থতরাং পরিণাম জানিয়াও তিনি আরক্ত কার্য-সমাপনেই

নিরত রহিলেন। একদিকে যেমন চিকিৎসকের পরামর্শান্থসারে অরুদ্ধ শরীরের চিকিৎসা চলিতে লাগিল এবং স্বান্থ্যোদ্ধারকয়ে, কাশী, ভূবনেশ্বব প্রভৃতি অঞ্চলে মধ্যে মধ্যে গতায়াত হইতে থাকিল, অক্সদিকে তেমনি চলিতে লাগিল দীক্ষা ও উপদেশদান—বঞ্চিত কেহ হইল না। ইহারই মধ্যে ১৯২৭-এর দ্বিতীয় পাদে কাশীতে একবাব জব ও পৃষ্ঠে ব্যথার দক্ষন কিছুদিন শয্যাগ্রহণ কবিতে হইয়াছিল। এইরপে ভাল-মন্দ লইয়াই শরীব চলিতে লাগিল। কিন্তু সকলেই বৃঝিতে পারিলেন যে, মূল রোগ ক্রমেই দেহকে হর্বলতর ও রুশতর কবিয়া ফেলিতেছে। অতএব এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ছাড়িয়া আযুর্বেদমতে শ্রীযুক্ত শ্রামাদাস কবিবাজ মহাশয়ের চিকিৎসা আবস্ত হইল এবং কিছুদিন উহাতে বেশ স্কুফলও দেখা গেল। কিন্তু ১৯২৯ ইং-তে পুনর্বার আমাশয়ের আবির্ভাব হওয়ায় বাযুপরিবর্তনের জন্য তিনি বথয়াত্রার পরে ভূবনেশ্বরে গ্রমন করিলেন।

এবারে ভ্বনেশ্ব হইতে তিনি অপেক্ষাকৃত উত্তম স্বাস্থ্য লইয়াই ফিরিলেন এবং কিছুকাল মঠে বেশ আনন্দে কাটিল। কিছু ১৯৩০ ইং-এর শেষভাগে তাঁহার শরীব বিশেষ অস্থ্য হইল এবং ১৯৩১ ইং-এর প্রারম্ভ হইতে ক্ষয়রোগের লক্ষণ দেখা দিল। সব বুঝিয়াও তিনি নির্বিকার-চিত্তে লিথিলেন (ধাহাত১), "আরও কতদিন এই শরীরেব খারা কাজ করাবেন, তিনিই জানেন। শরীর থাক বা যাক—আমার কিছুতেই আপত্তি নাই।" ইহারই আড়াই মাস পরে (১৮।৪।০১) তিনি পুন: লিথিলেন, "গত শনিবার হইতে আমার গলা দিয়া বক্ত পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে।" বেলুড়ে বোগের উপশম হইতেছে না দেখিয়া তাঁহাকে একবার জামতাড়ায় পাঠানো হয়। সেখানে তিনি অস্তরে আনন্দে ভরপুর ছিলেন এবং একদিন শ্রীরামক্বক্ষের দর্শনও পাইয়াছিলেন। ইহার পরে

## শ্রীরামকৃঞ-ভক্তমালিকা '

তাঁহাব আমাশয় সারিয়া যায়। কিন্তু ক্ষয়রোগের অবনতি হওয়ায় তাঁহাকে প্রথমে কলিকাতায় এবং পবে বেলুডে লইয়া আসা হয়।

দিন যতই নিকটতর হইতে লাগিল, খোকা মহাবাজ ততই যেন অন্তবে ডুবিয়া ঘাইতে থাকিলেন—একেবাবে মায়ামৃক্ত পুরুষ! মহাসমাধিব কিয়দিবস পূর্বে তিনি বলিয়াছিলেন, "মহাপুরুষ (শিবানন্দঞ্জী) বলছিলেন, 'আমি ঠাকুবের কাছে প্রার্থনা কবি, তুমি ভাল হয়ে ওঠ, আবাে অনেক দিন থাক।' আমাব কিন্তু আব থাকতে ইচ্ছা হয় না। সেদিন ভোর বাত্রে স্বপন দেখছিলুম, দেহটা ছেডে গেছি। রাখাল মহাবাজ, বাবুবাম মহারাজ, যোগীন মহারাজ-—এঁদের সব দেখলুম। কেবল স্বামীজীকে দেখলুম না। ওঁবা বললেন, 'বসো বসো।' আমি বলনুম---'না, আগে বল স্বামীজী কোথায় ?' ওঁরা বললেন, 'তিনি এখানে কোথায়? তিনি যে অনেক দূবে, তিনি ঈশ্বরে তন্ময় হয়ে আছেন।' 'তা হোক অনেক দূরে, আমি চললুম তাঁব কাছে'— এই বলে রওনা হলুম। এব মধ্যে ঘুম ভেঙ্গে গেল। সেখানে দেখলুম কেবল আনন্দ। আনন্দ-নগবে তারা বাস কচ্ছেন, মহা আনন্দে আছেন সব। সেথান থেকে আব আ্দতে ইচ্ছা হয় না। যত কষ্ট এথানে—এই পৃথিবীতে।" এই কষ্টবোধ অব্স তাহার অন্নই ছিল , কাবণ তিনি বলিতেন, "তাব কথা যথন স্মরণ কবি তথন সব দেহযন্ত্রণা ভুলে ঘাই। আব সে শ্বরণ-মনন অবিবাম চলিত। এই সময়ে তাহাব নিকট নিয়মিতভাবে উপনিষ্থ-পাঠ হইত। উহা শুনিতে শুনিতে ভগবৎ-প্রেবণায় তিনি স্বতই বহু আধ্যাত্মাসুভূতির কথা বলিতে থাকিতেন। এইৰূপ এক মৃহূৰ্তে তিনি বলিয়াছিলেন, "জগতে যতই স্থ থাকুক না কেন, সব একটা ছাই-এর গাদা বলে মনে হয়। এ-সবের জন্ম মনে কোন আকর্ষণ নেই।" ফলতঃ দেহরক্ষাকাল সমাগত জানিয়াও এই মায়ামূক্ত পুক্ষপ্রববের আচরণে কোনও উদ্বেগ

দেখা গেল না, ববং মনে হইল, তিনি যেন প্রস্তুত হইয়াই আছেন।
শেষক্ষণের পূর্বাত্রে তিনি কহিলেন, "আমাব এই শেষ প্রার্থনা—ঠাকুব
চিবকাল সজ্যে অধিষ্ঠিত থাকুন।" অনন্তব ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দেব ২বা
ডিসেম্বর (১৬৬৯ সালেব ১৬ই অগ্রহায়ণ) শুক্রবাব বিকাল ৬টা ৫ মিনিটে
তিনি প্রফুল্লচিকে সহাস্থাবদনে মহাসমাধিতে বিলীন হইলেন।

# স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের পূর্ব নাম ছিল হরিপ্রদন্ন চটোপাধ্যায়। তাঁহার পিতা তারকনাথ চটোপাধ্যায়ের আদি বাসস্থান ছিল ২৪-পরগণার অন্তর্গত বেল্ঘরিয়ায়। কর্মবাপদেশে তিনি যথন এটোয়াতে বাস করিতেছিলেন, তথন ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর, শুক্রবার (১৫ই কার্তিক, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ, বৈকুণ্ঠ চতুর্দশীতে ) হরিপ্রসন্ন জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে কাশীধামে পিতৃগৃহে থাকিয়া তিনি বিছাভ্যাস করেন; পরে (১৮৭৮ ?) বেলঘরিয়ায় আদি পিতৃগৃহে আসেন। তাঁহার পিতা ইংরেজ সরকারের কমিশাবিয়েটে কাজ করিতেন , . শ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের সময় ( ১৮৮১ খ্রী: ) কোয়েটাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। বাল্যে পিতৃবিয়োগে হরিপ্রদন্ন বিশেষ কাত্র হইলেও আত্মীয়ন্বজনের যত্নে সান্ত্রনা লাভ করিয়া বেলম্বরিয়া হইতে কলিকাতায় ট্রেনে গমনাগমনপূর্বক বিচ্ছালয়ে পাঠাভ্যাদে রত থাকেন। তিনি ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার হেয়ার স্থূল হইতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং উহার তিন বৎসর পরে সেন্ট্জেভিয়ার্ম কলেজ হইতে প্রথম বিভাগে এফ. এ. পাস করেন। এই কলেজে স্বামী সারদানন্দ, কুমিলার বরদাহন্দর পাল এবং 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন।

বি. এ. পড়িবার জন্ম হরিপ্রসন্নকে পাটনার যাইতে হইল। তথার পাঠ শেষ করিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্ম তিনি পুনার গমন করিলেন। পুনার ব্যরবাহুল্য ছিল না বলিয়া তথন অনেক বাঙ্গালী ছাত্র তথার মেসে অবস্থানপূর্বক অধ্যয়ন কবিতেন। হরিপ্রসন্ন অপর ছয়টি ছাত্রের সহিত সেখানে থাকিয়া জ্যেষ্ঠতাতের প্রেরিত মাসিক পচিশ টাকায় ব্যয়নিবাঁহ



শ্বামী বিজ্ঞানন্দ

#### यामी विद्यानानण

করিতেন। ছাত্রজীবনে তাঁহার ধর্মভাব বিশেষ লক্ষিত হইত। তিনি প্রতাহ গায়ত্রী জপ করিতেন। তাঁহার অর্মপ্রেরণায় ছাত্রগণ স্থির করেন যে, তাঁহারা নিজ প্রয়োজনে যখন যে পুস্তক বা যন্ত্রাদি ক্রয় করিবেন তাহা মেসের অপর সকলেও ব্যবহার করিতে পারিবেন এবং কেহ চলিয়া গেলে পরবর্তী ছাত্রদের জন্ম উহা রাথিয়া যাইবেন।

বাল্যে তিনি অতি সত্যবাদী ছিলেন। একবার তাঁহার মাতা নকুলেশ্বরী দেবী তাঁহাকে মিধ্যাবাদী বলিলে তিনি প্রবল প্রতিবাদ জানাইলেন। ইহাতেও মাতার প্রত্যয় হইল না দেখিয়া কোভসহকারে কহিলেন, "আমি যদি মিধ্যা কথা বলে থাকি, তবে আমি ব্রাহ্মণ নই" এবং তৎকণাৎ শীয় যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করিলেন। মাতা ইহাতে ভীত হইয়া বলিলেন, "কি মহা অকল্যাণ করলি?" দৈব-ছর্বিপাকে ইহার পরদিবসই পিতার মৃত্যুসংবাদ আসিল। তখন সজ্যোবিধবা মাতা দারুণ শোকে বলিলেন, "তোর অভিশাপেই এমনটি হল।" আর এক ঘটনায় তাঁহাব আন্তিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি ভনিয়াছিলেন, বানর মৃত্যুকালে 'রাম'-নাম করে। একদিন তিনি বাড়ির বাঁশঝাড়ের দিক হইতে বন্দুকের শব্দ ভনিয়া ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন, গুলিতে আহত এক বানব নীচে চীৎ হইয়া পড়িয়া করজোড়ে কাঁদিতেছে। তাঁহার মনে হইল, বানর সত্যই 'রাম'-নাম করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে।

পুনা কলেজের এই নিয়ম ছিল, যে ছই জন ছাত্র প্রথম ও বিতীয় স্থান অধিকার করিতেন, তাঁহারা যথাক্রমে বোম্বাই ও ভারত সরকারের চাকরি পাইতেন। মেধারী ছাত্র হরিপ্রসর প্রথম না হউক অন্ততঃ বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন, এই বিষয়ে কাহারও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সহপাঠী রাধিকাপ্রসাদ একান্ত দরিত্র ও তাঁহার চাকরির বিশেষ প্রয়োজন আছে দেখিয়া হরিপ্রসর তাঁহাকে বলিলেন, "ভাই, আমি এ বংসর পরীক্ষা না

দিয়ে আগামী বংসর দেব।" বাধিকাপ্রসাদ তুর্ভাগ্যক্রমে দ্বিতীয় স্থান অধিকাব না কবিতে পারিলেও হবিপ্রসন্নের সহ্বদয়তায় তিনি মৃগ্ধ হইয়াছিলেন এবং উহা শারণ রাথিয়া পঞ্চমুথে তাহার প্রশংসা করিতেন। পরবর্তী বংসবেব (১'-৯২) পবীক্ষায় হবিপ্রসন্ন দ্বিতীয় স্থান অধিকাব করিয়া কলেজ ত্যাগ করেন। তাহার প্রথম না হইবার কারণস্বরূপে জানা যায় যে, তাহাদের কলেজের ভূতত্বেব অধ্যাপক একজন খ্রীষ্টান পাদ্রী হিন্দুধর্মেব নিন্দা কবিতে বেশ পটু ছিলেন। একদিন তিনি জন্মান্তরবাদের বিজ্ঞপ করিলে হরিপ্রসন্ন সমৃচিত উত্তর দিলেন। ইহাতে অধ্যাপক নিরম্ভ হইলেন, কিন্তু ছাত্রের এই উদ্ধত্যেব প্রতিশোধ লইলেন প্রশোত্তর-পবীক্ষার কালে। ভূতবে কম নম্বব পাইয়া হবিপ্রসন্নকে দ্বিতীয় স্থান গ্রহণ কবিতে হইল।

বাল্যে বেলঘবিয়ায় পিতৃগৃহে বাসকালেই তিনি শ্রীবামক্লফেব পুণাদর্শন লাভ করিয়াছিলেন। সেইদিন বিকালে চাবিটাব সময় তিনি সমবয়স্থদেব সহিত এক পরিচিত বালকের বাটীতে খেলা কবিতেছেন, এমন সময় একটি সঙ্গী সংবাদ আনিল, পরমহংস মহাশয় বেলঘবিয়াব উচ্চানে আসিয়া (১৮৭৯ খ্রীঃ, ১৫ই সেপ্টেম্বব) কেশবচন্দ্রেব সহিত মিলিত হইয়াছেন। ক্রীডারত হবিপ্রসন্নেব পরিধানে একখানি মাত্র ধৃতি। ঐ অবস্থায়ই তিনি 'ন্নকোট' খেলা ত্যাগ কবিয়া সঙ্গীদের সহিত পবমহংসকে দেখিতে চলিলেন। তথন পবমহংস সম্বন্ধে কৌতৃক ব্যতীত তাহার কোন স্পষ্ট ধাবণা ছিল না, আব গেক্য়াব প্রতি একটু ভীতিও ছিল। তাই এই দর্শনের স্থতি তাহার মনে অতি অস্পষ্ট ছিল এবং বর্ণনাকালে অস্থান্য দর্শনের সহিত মিশ্রিত হইয়া পডিত। তাহাব দ্বিতীয় দর্শন হয় দেওয়ান গোবিন্দ ম্থার্জিব গৃহে (১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩)। উক্ত দর্শন সম্বন্ধে তিনি বলেন, "গিয়ে দেখি, ঠাকুব সাদা কাপড় পরা, দাঁড়িয়ে আছেন। এক অঙুত দৃষ্ট! ম্থের ভাব যেন কিরকম! পাকা ফুটি যেমন ফেটে যায়,

#### স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

এ যেন সেই বকম। মৃথ বিক্বত বলা চলে না। শবীবেব সব শক্তি যেন উপবেব দিকে উঠে গেছে। মৃথে দিব্যভাব আব ধবছে না। দাত সব বেবিয়ে পডেছে। চোথ যেন কি দেখছে আব বিভোব হযে গেছে। ঠাকুব রামপ্রসাদী গান গেয়েছিলেন। গানেব সঙ্গে সঙ্গে তাব ঐবকম ভাব দেখে মনে হল, তিনি যেন মা কালীকে প্রভাক্ষ দেখতে পাছেন আব আনন্দেতে মেতে আছেন। কিছু পবে ঠাকুব বসলেন। ঠাকুর যথন দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন যেন মা কালীর ভাব, কিছু এখন শ্রীক্ষেবে ভাব।" দেই দিন সন্ধ্যার পবে তাঁহাবা বাড়িতে ফিবিলেন।

অতঃপব ১৮৮৩-র নভেম্বর মাসে তিনি সহপাঠী সারদানক ও বরদা পালের সহিত নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে গমন কবিয়া ঠাকুবেব পদপ্রাস্থে প্রণাম করিবামাত্র তিনি জানাইলেন যে, তিনি তথনই কলিকাতায় যাইতে উন্থত—গাডি আনিতে গিয়াছে। ঘরের মেজেতে মাতৃরেব উপব বসিয়া তাহাবা তথায় উপস্থিত বাবুরামেব নিকট হইতে গস্তব্যম্বানেব ঠিকানা জানিয়া লইলেন এবং ঠাকুরের নিকট ইহাও অবগত হইলেন যে, তাহাদের তথায় যাইতে আপত্তি নাই। তদস্পারে তাহাবা নৌকাযোগে মণি মল্লিকের সিঁত্রিয়া পটিব বাডিতে অপবাহু চাবিটায় উপস্থিত হইয়া ঠাকুরের লীলাবিলাস-দর্শনে তথ্য হইলেন। সেদিন গৃহে ফিরিতে দেরি হইল; তাই জননী হরিপ্রসন্ধকে কাবণ জিজ্ঞাসা কবিলেন। পবমহংসদেবের নিকট গিয়াছিলেন শুনিয়া মাতা ভংগনাপূর্বক বলিলেন, "সেই পাগলার ওথানে গিয়েছিলে, যে সাড়ে তিন শ ছেলের মাথা থারাপ কবে দিয়েছে?" গর্ভধারিণীর এই কথার উল্লেখ করিয়া হরিপ্রসন্ধ মহারান্ধ পবে বলিতেন, "সত্যই মাথা থারাপ বটে—এখনও মাথা গরম আছে।"

তারপর একদিন দক্ষিণেশবে আগত হরিপ্রসন্ন গৃহকোণে বসিয়া ঠাকুরকে দর্শন ও তাঁহার বচনস্থা পান করিতে থাকেন। ক্রমে ভক্তগণ

উঠিয়া গেলেন—ভ্রধু এক কোণে হরিপ্রসন্ন, আর ছোটথাটটিভে উপবিষ্ট ঠাকুর মৃত্হান্তে হরিপ্রসন্নকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। হরিপ্রসন্নও বিদায় লইতে উঠিলে ঠাকুর বলিলেন, "তুই কুন্তি লড়তে পারিস ? আমার সঙ্গে লড়তে পারবি ? দেখি, লডতো এক হাত!" এই বলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। হবিপ্রসন্নের তথন পালোয়ানের মত চেহারা—স্থগঠিত বলি**র্চ** দেহ। তিনি থুব ব্যায়াম করিতেন—২০০ ডন ও ২৫০ বৈঠক দিতে পারিতেন। আর কুন্তি-লডাটাকে তাঁহার ক্রায় যুবকেবই কর্ম মনে করিতেন। তাই অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "ভাল বে ভাল, এ কেমন সাধু দেখতে এলাম---সাধু কুন্তি লড়তে চায়!" প্রকাশ্যে বলিলেন, "লড়তে জানি!" ততক্ষণে ঠাকুর হাস্তসহকারে পালোয়ানের মত তাল ঠুকিতে ঠুকিতে ক্রমেই হরিপ্রদঙ্গেব দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহাব হুই হস্ত ৰীয় করম্বয়ে গ্রহণপূর্বক ঠেলিতে লাগিলেন। অগত্যা হরিপ্রসন্ত্রও তাঁহাকৈ ঠেলিতে ঠেলিতে ক্রমে ঘরের দেওয়ালে চাপিয়া ধরিলেন। ঠাকুরের মূথে তখনও মৃত্র হাসি আর হস্তে হরিপ্রসল্লের করন্বয়। হরিপ্রসল্লের মনে হইল, যেন কি একটা অলৌকিক শক্তি ঠাকুরের দেহ হইতে সিড়সিড় করিয়া ভাঁহার দেহে প্রবেশ করিতেছে! তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত ও অবশপ্রায় হুইল। ঠাকুর তথন তাঁহাকে মৃক্তি দিয়া বলিলেন, "কেমন, হারিরেছিস তো ?" তারপর নিঙ্গের খাটটিতে গিয়া বসিলেন। এক অক্ষাত শক্তির নিষ্কট পরাজিত হরিপ্রসন্ন তথন অনহত্তুত আনন্দে বিভোর। বন্ধকণ প্রে ঠাকুর আসিয়া আন্তে আন্তে তাঁহার পিঠ চাপড়াইছা বলিলেন. "মাঝে মাঝে এথানে আসিস। একদিন একে কি হয় ?" ইত্যাদি।

আরও কয়েকবার ছরিপ্রসন্ন দক্ষিণেখরে গিয়াছিলেন—দুই-একবার নেখানে রাত্রিবাসও করিয়াছিলেন। রাত্রে ঠাকুর অন্নই আহার করিতেন, দুই-একখানি প্রসাদী দুচি, একটু পায়েস ও একটি সন্দেশ। কেহ উপস্থিত

#### স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

থাকিলে সেও উহার কিয়দংশ পাইত। প্রথম রাজে হরিপ্রসন্ধ আহাবেব এইরূপ ব্যবস্থা দেখিয়া থ্বই চিস্তিত হইয়াছিলেন—ভাবিয়াছিলেন, সে রাজি উপবাসেই কাটিবে। কিন্তু ঠাকুর নহবত হইতে রুটি ও তরকাবি আনাইয়া তাহাকে দিলেন, অবশ্য হরিপ্রসন্ধের মত কুন্তিগিবের পক্ষে উহাও যথেষ্ট ছিল না।

হবিপ্রসন্ন মধ্যে মধ্যে ঠাকুরেব নিকট যান , আসিতে দেবি হইলে ঠাকুরও শরৎ প্রভৃতির দ্বারা তাহাকে ভাকিয়া পাঠান। একদিন সংবাদ পাইয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলে ঠাকুর বলিলেন, "কিরে, কেমন আছিন ? আজকাল আদা-যাওয়া একেবারে কমিয়ে দিয়েছিস—ভেকে পাঠালেও কেন আদিদ না ?" উত্তরে হবিপ্রদন্ধ সরলভাবে জানাইলেন যে, ইচ্ছা হয় না বলিয়াই আসেন না ৷ ঠাকুর ইহাতে হাসিলেন মাত্র এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধ্যান-ট্যান করিস তো ?" হরিপ্রসন্ন জানাইলেন যে, খ্যানের চেষ্টা করেন বটে, ধ্যান হয় না। ঠাকুর তথন তাঁহাকে নিকটে ভাকিয়া জিহ্বায় কি একটা লিখিয়া দিলেন এবং পঞ্চবটীতে ধানে করিতে পাঠাইলেন। ঠাকুরের স্পর্ণে সেদিন যেন তিনি বিহ্বল হইয়া গিয়াছিলেন, পা যেন আর চলে না। কোনপ্রকারে তিনি পঞ্চবটীতে গিয়া বসিলেন. তাহার পর আর কোন বাহজান ছিল না। যথন জ্ঞান হইল দেখেন ঠাকুর পার্ম্বে বসিয়া গায়ে হাত বুলাইতেছেন ও মৃচকি মৃচকি হাসিতেছেন। তারপর ঠাকুর তাঁহাকে নিজের ঘরে লইয়া আসিলেন এবং সাধন সম্বন্ধে ৰহ উপদেশ দিলেন। সেদিন সেথানে আর কেহ ছিল না—ভগু ঠাকুর ও হবিপ্ৰসন্থ। ঠাকুব সেদিন উাহাকে আখাস দিয়াছিলেন যে, অভ:পর প্রত্যন্থ ধ্যান হইবে। অধিকম্ভ ত্রীলোকের সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান করিয়া বলিয়াছিলেন, "ছাখ, তোরা হলি মান্তের লোক; তাঁর অনেক কাজ ভোদের করতে হবে। কাকে ঠোকবানো ফল মান্নের পূজায়

লাগে না বে। তাই বলছি খুব সাবধানে থাকবি।… সোনাব মেয়েমান্তব ভক্তিতে গডাগডি গেলেও সেদিকে ফিরেও তাকাবি না।"

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দেব ১৬ই অগস্ট জন্মাষ্ট্রমীব দিনে হবিপ্রসন্ন দক্ষিণেশবে উপস্থিত ছিলেন। সেদিন গিবিশবার স্দল্বলে আসিয়া সন্ধ্যাব পব স্ববচিত "কেশব কুরু করুণা দীনে" ইত্যাদি সঙ্গীতটি গাহিয়াছিলেন। সঙ্গীত ন্তনিয়া ঠাকুরেব ভাব হয় এবং তুই নয়নে প্রেমাশ্রু বহিতে থাকে। তিনি ভাবাবস্থায় গিবিশবাবুকে আলিঙ্গন করেন ও তাঁহাব ক্রোডে উপবেশন করেন। গিরিশবাবু চলিয়া গেলে অনেক বাত্রি হইয়াছে দেথিয়া ঠাকুর হবিপ্রসন্নকে বলিলেন, "রাত অনেক হয়েছে, আব থেয়ে কাজ নেই। আন্ধ এথানেই থেকে যা।" হবিপ্রদন্ন দে বাত্তি কালীবাডিতেই থাকিয়া গেলেন। মাঝ বাত্রে জাগিয়া দেখেন, ঠাকুরের ঘুম নাই, 'মা মা' কবিতেছেন আর মশারিব চাবিপার্শে ঘুবিতেছেন। হরিপ্রদন্ন ভাবিতে লাগিলেন, "ইনি কি পাগল হলেন নাকি ? ঘুম নাই, বিশ্রাম নাই, কেবল 'মা মা' করছেন। লোকে যে বলে পাগলা বামুন, এতো দেখছি সতাই।" প্রদিন বাডি যাইতেই ভাঁচাব এক দিদি জিজ্ঞাদা করিলেন, "কাল রাজে কোথায় ছিলি ?" কালীবাড়িতে ছিলেন ভনিয়া বলিলেন, "ঐ পাগলা বামুনটাব কাছে বুঝি ? ওরে, তাব কাছে যাসনি, যাসনি। নে লোকটা পাগল। আমি প্রায়ই ঐ ঘাটে গঙ্গাম্বান করতে যাই। ভাব সব দেখেছি, সব জানি।" হরিপ্রসন্ন সব শুনিয়া শুধু হাসিলেন।

হরিপ্রসন্ধ প্রথম যেদিন ঠাকুরের মৃথে শুনিলেন, "যে রাম, যে রুষ্ণ, সে-ই এ শরীবে রামক্রম্ব"—দেদিন তাঁহার তেমন বিশ্বাস হয় নাই। মনে বরং এইরূপ চিন্তা উদিত হইয়াছিল, "তা একটু আবোলতাবোল বললেই বা, লোকটি তো ভাল, সরল!" পবে একদিন স্বকক্ষে দণ্ডায়মান ঠাকুর গন্থীরভাবে বাসলীলা ও গোপীদের শ্রীক্রম্বপ্রেমের ব্যাখ্যাচ্ছলে যথন

#### স্থামী বিজ্ঞানানন্দ

বলিলেন, "যে বৃন্দাবনে রাদলীলা করেছিল, সে-ই এই শরীরটাতে আছে," দেদিন ঠাকুরের ম্থ-চক্ষর ভাব ও কথার ভঙ্গিতে এমন একটা সংক্রামক দৃঢ়প্রতায়ের ছাপ ছিল যে, হরিপ্রশন্ধ উহা স্বচক্ষে দর্শন কবিয়া আর অবিশ্বাস কবিতে পাবিলেন না। আর একদিন শ্রীরামক্বফ্লের পদসেবা করিতে আদিই হইয়া হরিপ্রসন্ধ এরূপ সবলে টিপিতে লাগিলেন যে, বাধিত স্বরে ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "ওরে, আস্তে আস্তে।" সম্ভবতঃ ঐ দিনেই কোন্নগর হইতে আগত এক ভদ্রলোক প্রসঙ্গান্তে চলিয়া গেলে ঠাকুর বলিলেন, "আমি সকলেব অস্তব কাচের আলমারির মধ্যে জিনিসপত্র রাখলে যেমন দেখা যায়, ঠিক তেমনি দেখতে পাই।" কথা ভনিয়া ভীতমনে হরিপ্রসন্ধ ভাবিলেন, "তা হলে তো আমার ভেতরও কি সব আছে দেখতে পাচ্ছেন।" এরপ চিন্তা বড়ই অস্বস্তিকর; তবে হবিপ্রসন্ধে এইটুকু ভরসা ছিল যে, ঠাকুর প্রত্যেকের ভালটাই বলিতেন, মন্দটা বলিয়া তাঁহাকে অপ্রস্তুত করিতেন না।

যুবক হরিপ্রসয়েব মনে প্রশ্নের অবধি ছিল না। একদিন জিজ্ঞাসা
করিলেন, "ঈশর সাকার না নিরাকাব ?" ঐগুরু উত্তর দিলেন, "ঈশর
সাকারও নিরাকারও—আবার সাকার নিরাকারেব পারও। যা কিছু
দেখছিল, সবই ঈশর।" সেই অপূর্ব বাণী শুধু শন্ধরাশিরূপেই শিব্যের
কর্ণে প্রবেশ না করিয়া একটা অজ্ঞাতশক্তি-মিপ্রিভ হইয়া তাহার
মনোরাজ্যে প্রবেশপূর্বক সেখানে আবাস স্থাপন করিল। এই জ্ঞানকে
তিনি পরে অতি উচ্চ জ্ঞানের সহিত তুলনা করিতেন এবং ঘটনাটি এইরপ
আবেগভরে বর্ণনা করিতেন যে, স্বভই মনে হইত যেন উহা শুধু
পুনক্রেখমাত্র নহে, পরস্ক অন্থুত্ত সত্যের কিঞ্চিৎ বহিঃপ্রকাশ। মনে
রাখিতে হইবে যে, হরিপ্রসয় কাণ্ট, হেগেল্ প্রভৃতি পাশ্চান্তা দার্শনিকের
মভবাদ অবগত ছিলেন এবং শ্বয়ং তর্ক করিতে ভালবাসিতেন। একদিন

٩

# শ্রীরামকৃঞ্চ-ভক্তমালিকা

ঠাকুরকে বলিয়াও ফেলিয়াছিলেন, "মশায়, আপনি কি জানেন? আপনি কি এসব বই পডেছেন?" ঠাকুর উত্তর দিয়াছিলেন, "তুই কি বলছিদ? বই-টই সব ফেলে দে—ওতে জ্ঞান নেই, ওগুলো সব অবিভা।"

হরিপ্রসন্ধ শ্রীবামক্লফকে শেষ দর্শন করেন এক রাত্রে। তথন ঠাকুবের গলরোগের প্রারম্ভাবন্থা। অতঃপর তিনি বাঁকিপুরে পড়িতে চলিয়া যান এবং দেখানেই ঠাকুরের লীলাবদানের সংবাদ প্রাপ্ত হন। থবর বাঁকিপুরে পৌছিবার পূর্বদিন তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন, ঠাকুর দশরীরে দশ্ম্থে দণ্ডায়মান। অবশ্য তথন তিনি এই দর্শনের তাৎপর্য হ্লয়ক্ষম করিতে পাবেন নাই। প্রদিবদ সংবাদপত্রে স্বিশেষ জানিতে পারিলেন। প্রসন্ধক্রমে বলা যাইতে পারে যে, স্বামীজীব দেহত্যাগকালেও তাঁহার অক্লরপ দর্শন হইয়াছিল। হরিপ্রসন্ন তথন এলাহাবাদে গুভ্স্শেড রোডের উপর 'ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাবে' থাকেন। ঠাকুব-ঘবে ধ্যানকালে তিনি দেখিলেন, স্বামীজী ঠাকুবের ক্রোড়ে উপবিষ্ট। দেখিয়া ভাবিলেন, "এ আবার কি!" যথাসময়ে বেল্ড হইতে সংবাদ আদিল, স্বামীজী মহাসমাধিলাভ করিয়াছেন।

পুনা হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করিয়া হরিপ্রসর ১৮৯৩ এইান্সে
গাজীপুরে ডিব্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হইলেন। গাজীপুরে অবস্থানের
হুযোগে তিনি কয়েকবার পওহারী বাবাকে দর্শন করেন। গাজীপুর
ব্যতীত এটোয়া, বুলন্দ্রেব, মীরাট ও মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি স্থলেও
তিনি কার্যোপলকে অবস্থান করেন। যখন যেখানেই থাকুন না কেন,
তিনি গুরুলাতাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিতেন। এইরূপে একবার
এটোয়াতে তিনি স্বামীজীর দর্শন পান। ১৮৯৭ এইাকে ছুটির শেষে
বাঁকিপুর হইতে কর্মন্থলে ফিরিবার পথে বক্সার স্টেশনে তিনি অকশাৎ
শিবানন্দ্রীর সাক্ষাংকার লাভ করেন এবং পরে কাশীধামে বংশী দত্তের

#### স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

বাটীতে পুনরায় তাঁহাকে দেখিতে যান। গাজীপুরে একবার অভেদানন্দলী তাঁহার অতিথি হইয়াছিলেন। এটোয়াতে এক সময়ে স্থবোধানন্দলী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মঠের আর্থিক অবস্থা বুঝাইয়া দিলে তিনি তদবিধি মঠের সাহায্যকল্পে প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে ৬০ টাকা কবিয়া পাঠাইতে থাকেন। ১৮৯৫ এটো লেখে বিরন্ধানন্দন্ধী ব্রহাইটিস্ ও হাদ্রোগে আক্রান্ত হইয়া বৃন্দাবন হইতে এটো লহরে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হন। পরে প্রেমানন্দন্ধীও সেথানে যান। হরিপ্রসন্ধ স্বভাবতই অর্থব্যয়ে মৃক্তহন্ত ছিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক যতে বিবজানন্দ এক মাসের মধ্যেই পূর্ণবাস্থ্য লাভ করিলেন।

ইহাব স্বল্পকাল পবেই হরিপ্রসন্ধ কর্মতাগ কবিয়া আলমবাজার মঠে গুরুত্রাতাদের সহিত মিলিত হইলেন। মাতাব ভবণপোষণের স্থায়ী ব্যবস্থা ও কনিষ্ঠ ভাতাব পাঠের ব্যয়নির্বাহের জন্ম তাঁহাকে এতদিন চাকরি কবিতে হইয়াছিল। এই সময়ে এই হই প্রয়োজনের অন্তর্মপ অর্থ সঞ্চিত হওয়ায় তিনি সাংসাবিক কর্তব্যভাব হইতে মুক্ত হইলেন। আলমবাজাব মঠে তিনি অতি নম্ম ও দীন ব্রহ্মচারিবেশে থাকিতেন—হঠাৎ দেখিলে কেইই মনে করিতে পারিত না যে, ইনিই একদা উচ্চ রাজকর্মচারীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মঠের আবশ্রকীয় কর্মসমাপনাস্তে তিনি নিজের ঘবে নিবিষ্টমনে ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। ১৮৯৭ অবদ স্বদেশপ্রত্যাগত আচার্য স্থামী বিবেকানন্দ যথন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তথন হরিপ্রসন্ধ মহারাজ তাঁহার আহ্বানে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া দেরাত্বন, রাজপ্রতানা প্রস্তৃতি স্থানে গমন করেন। অতঃপর মঠে প্রত্যাবর্তনের কিয়ৎকাল পরে স্বামীজীর নির্দেশান্তসারে তিনি শ্রীপ্রঠাকুবের সন্মুথে যথাবিধি সন্ধ্যাসগ্রহণপূর্বক বিজ্ঞানানন্দ নামে পরিচিত হন।

আল্মবাজার হইতে মঠ বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানে স্থানাস্তরিত

## ঞীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

হইলে স্বামী বিজ্ঞানানন্দও তথায় আগমনপূর্বক স্বামীজীর আদেশে মঠেব জন্ম ক্রীত ভূমিতে গৃহনির্মাণকার্ধের ভার গ্রহণ করেন। এইজন্ম তাঁহাকে জমির মাপ, বাড়ির নক্সা, আফুমানিক বায়ের পরিমাণ-নির্ধারণ ইত্যাদি সমস্ত কার্যই স্বহস্তে কবিতে হইত; অতএব গল্প-গুজবের বড একটা সময় পাইতেন না, আর তিনি উহা ভালও বাসিতেন না। নীলাম্বববাব্ব বাটীতে অবস্থানকালে তাঁহার জননী তাঁহাকে দেখিতে আসিলে শিশুপ্রায় সরল বিজ্ঞান মহারাজ বডই বিল্লভ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই অভিনব পরিবেশের মধ্যে মানা জানি কি একটা কাণ্ড করিয়া ফেলিবেন; কাজেই আত্মগোপনই কর্তব্য বলিয়া স্থির কবিলেন। এই আত্মরক্ষার প্রচেষ্টাব সহিত মাতার প্রতি শৈশবোচিত ভয় ও শ্রদ্ধা মিশ্রিত হইয়া স্বামী বিজ্ঞানানন্দের চরিত্রকে সেদিন গুরুলাতাদেব নিকট বড়ই চিত্রাকর্ষক কবিয়া তুলিয়াছিল। অবশেষে সকলের একান্ত আগ্রহে তিনি এক নিভৃত স্থানে জননীকে প্রণতি জানাইলেন।

শামীজীকে তিনি যেমন ভালবাঁসিতেন তেমনি ভয়ও করিতেন।
শামীজীকে বিরক্ত দেখিলে তিনি নিকটে না যাইয়া দূবে দূবে
থাকিতেন—আহ্বান কবিলে বলিতেন, "এখন মশায় কাজে খুব ব্যস্ত
আছি, পরে আসব।" বেলুড়ের নবনির্মিত মঠের বিতলে বামীজীর পাশের
হরেই তাঁহার শয়ন-হান ছিল। রাত্রে পদশবে পাছে শামীজীব অহুবিধা
হয়, এই ভয়ে তিনি তিনি পা-টিপিয়া চলিতেন। তাঁহারই হরের সমূধে
গঙ্গার দিকের বারান্দায় শামীজী ভ্রমণ করিতেন। এক রাত্রে তিনি
এইভাবে পদচারণ করিতে করিতে দীর্ঘকাল গুনগুন করিয়া গাহিয়াছিলেন,
"মা দং হি তারা; তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা" ইত্যাদি। এই সকল শ্বতি
বিজ্ঞান মহারাজের মনে এতই আগদ্ধক ছিল যে, পরবর্তী কালেও তিনি ঐ
শানগুলিতে স্বামীজীর উপস্থিতি অহুভব করিয়া বলিতেন; "স্বামীজী এখনও

#### · স্বামী বিজ্ঞানান্দ

তাঁর ঘরে আছেন। আমি তো তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় খ্ব পা-চিপেটিপে চলি, যাতে তাঁর কোন অস্থবিধা না হয়; আর তাঁর ঘরের দিকে বড় একটা তাকাই নে, পাছে চোখা-চোধি হয়ে যায়।" অমনি কোড্হলী কোন শ্রোতা যদি প্রশ্ন করিতেন, "এখনও স্বামীজীকে দেখতে পান ?" তবে নিঃসন্দিশ্ধ উত্তর আসিত, "তিনি রয়েছেন, আর দেখতে পাব না ?"

এইরপ দৃচ বিশাদের পশ্চাতে ছিল আরও বছ অমুভূতি। এক রাজে তিনি উঠিয়া দেখিলেন যেন স্বামীজীর কক্ষে আলো জ্বলিতেছে। প্রথমে তাহার মনে হইল, হয়তো স্বামীদ্দী নিশীথে অধ্যয়নাদি করিতেছেন। ঐৎক্ষাবশতঃ দারের মধ্য দিয়া অভ্যন্তবে দৃষ্টিপাতপূর্বক তিনি দেথিলেন স্বামীদ্ধী ধ্যানস্থ, আর তাঁহারই অঙ্গের আভায় কক্ষ উদ্ভাসিত। আর একটি ঘটনার কথাও তিনি বলিয়াছিলেন। স্বামী বিজ্ঞানাননের ঐকান্তিক পরিশ্রম ও স্থাপত্যকৌশলে মঠের মূল বাটী এবং পূজাগৃহ সমাপ্ত হইলে তাঁহার প্রভাবে স্বামীজী গঙ্গার ধারে পোস্তানির্মাণের ব্যবস্থা কবিতে বলিলেন। এই কার্যে নিযুক্ত থাকা কালে এক দ্বিপ্রহরের ভাঁটার সময় রোজে দণ্ডায়মান বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ পলদ্বর্ম হইয়া নিবিষ্টমনে কার্য পরিচালনা করিতেছেন, যাহাতে জোয়ার আদিবার পূর্বেই আরম্ব কৰ্ম সমাপ্ত হইয়া যায়; তাই জল-পিপাসায় কণ্ঠ 😘 হইলেও স্থানত্যাগ অসম্ভব। উপরে দ্বিতলে অহম্ব স্বামীঙ্গী চিকিৎসকের বিধিমত বরফ দিয়া ত্থ পান করিতেছিলেন; পাত্র নিংশেষিত হইয়া গিয়াছে, এমন সময় পোস্তার দিকে দৃষ্টি পড়ায় সেবকের হস্তে শৃক্ত পাত্রটি দিয়া বলিলেন, "পেদনকে গিয়ে দে।" শ্লাস্টি পাইয়া হরিপ্রসর মহারাজ হঃথিতমনে ভাবিলেন, "এই অবস্থায়ও স্বামীজী ব্যঙ্গ করিতেছেন !" তথাপি আদেশ-পালন ও প্রসাদ্ধারণ করা উচিত, এই বিবেচনায় অবশিষ্ট চুই-চারি ফোঁটা

# শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

যাহা ছিল তাহাই পান করিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, মৃথে যেন কে স্থা ঢালিয়া দিল—পিপাসা তথনই দূর হইয়া গেল এবং শরীর স্লিগ্ধ হইল!

বিজ্ঞান মহারাজ শুশ্রীমায়ের মহিমা প্রথমে তত অক্তব করিতে পারেন নাই। স্বামীজীর নিকটই তিনি উহা শিক্ষা করেন। ঘটনাটি তিনি নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন—"আমি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে বেশী যেতাম না। তা স্বামীজী কি করে জানতে পারেন। একদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মাকে প্রণাম করতে গিয়েছিলে ?' আমি বললাম, 'না, মশায়।' স্বামীজী বললেন, 'এক্ষ্ বি যাও, প্রণাম করে এদ।' আমি তো মাকে প্রণাম করেত চললাম। মনে মনে ভাবছি কোনপ্রকাবে একটা ঢিপ করে প্রণাম করে চলে আসব। মাকে প্রণাম করে উঠতেই স্বামীজী পেছন থেকে বললেন, 'সেকি পেসন। সান্তাঙ্গ হয়ে প্রণাম কর না যে সাক্ষাং জগদন্ব।' আমি আবাব সান্তাঙ্গ হয়ে প্রণাম করে চলে আদি। আমি কিন্ত ভাবতেই পারিনি যে, স্বামীজী আবাব পেছনে পেছনে আসবেন।"

ষামীজীকে এতটা সমীহ কবিয়া চলিলেও উভয়েব মধ্যে সহজ দবল রিসিকতারও অভাব ছিল না। একদিন স্বামীজী বলিলেন, "পেসন, দেশকালেব উপযোগা কবে নৃতন শৃতি লিখতে হবে, বৃন্ধলে? পুবানো শৃতি আব চলবে না।" হবিপ্রসন্ন মহারাজ অমনি উত্তব দিলেন, "মশাই, আপনার শৃতি চলবে কেন, দেশ নেবে কেন?" স্বামীজী যেন অভিমান-ভবে ছোট ছেলেটির মত মহারাজকে ডাকিয়া বলিলেন, "রাথাল, শোন শোন! পেসন বলে, আমার কথা নাকি দেশ নেবে না।" মহারাজ উপযুক্ত মধ্যন্থের মত বলিলেন, "পেসন কি জানে? ও ছেলেমাম্ব। তোমার কথা দেশ একদিন নিশ্চয়ই নেবে।" স্বামীজীব তথন কত আনন্দ! বলিলেন, "শুনলে, পেসন? দেশ আমাব কথা নেবেই।"

মঠের কার্য-সমাপনাস্তে স্বামীজীর আদেশে তিনি ১৯০০ গ্রীষ্টাব্দের

#### স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

শবংকালে তীর্থবাজ প্রয়াগে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে মৃঠিগঞ্চে তাঁহার বন্ধু ডাক্রার মহেক্সনাথ ওদেদার মহাশয়েব অতিথি হন। কিয়ৎকাল তথায় অতিবাহিত হইলে শর্থ চন্দ্র মিত্র প্রমৃথ কয়েকজন যুবকেব অমুবোধে গুডস্শেড রোডের উপর তাঁহাদেব প্রতিষ্ঠিত 'ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাবে' চলিয়া যান। ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাবে তাঁহার যে দশ বংসর অতিবাহিত হইযাছিল, উহা তপস্থা ও সাধনায় পরিপূর্ণ। বন্ধন ও পাত্রাদি পবিষ্কাব প্রভৃতি দৈনন্দিন গৃহকর্ম তাঁহাকেই করিতে হইত; বাটীতে জলেব কল না থাকায় প্রতিবেশীর গৃহ হইতে জল আনিতে হইত। ব্রাহ্ম্যুর্তের পূর্বেই শ্যাতাগান্তে তিনি কয়েক ঘণ্টা ধ্যানে কাটাইয়া পূর্বাহ্নের অবশিষ্টাংশ পূজা ও অধ্যয়নাদিতে বায় কবিতেন। অধ্যয়নে তিনি এতই তন্ময় হইতেন যে সময়ের জ্ঞান থাকিত না বা কাহারও আগমনে উহার ব্যাঘাত হইত না। ইহাবই এক সময়ে তিনি পণ্ডিত ভগবং দত্তের নিকট বেদাধ্যয়ন কবেন। গ্রন্থাদিব জন্ম শ্রীশচন্দ্র বস্থর পুস্তকাগাব তাঁহাব জন্ম সর্বদা উন্মুক্ত থাকিত। অপবাহুও প্রধানতঃ ধ্যানেই ক টাইয়া তিনি সন্ধাায় ক্লাবের কার্যে মন দিতেন এবং ঐ সময়ে আগস্থক বালকদিগকে গীতা পড়াইতেন। ক্লাব তথন তাহাবই যত্ন ও ভিক্ষালব্ধ অর্থে পরিচালিত হইত। উপদেশ চাহিলে স্বল্পভাষী বিজ্ঞান মহাবাজ ছ-চাব কথায় উত্তব দিতেন কিংবা নীরব থাকিতেন। পীডাপীড়ি করিলে বলিতেন, "ছেলেবেলায় 'বর্ণপরিচয়ে' যা যা পড়েছ, তাই জীবনে সাধন কর—অর্থাং 'সদা সত্য কথা কহিবে,' 'পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়'— এই হুইটি নীতি যদি সাধন করতে পার, আব সবই তাহলে সহজ হয়ে যাবে।" আপনাতে ডুবিয়া যাওয়াই ছিল তাঁহার সাধনার উদ্দেশ্য। তিনি প্রতি কার্যে ছিলেন নীরব, নিয়মান্থবর্তী ও একনিষ্ঠ। রূপা গমগুঙ্গবে তিনি শময় নষ্ট করিতেন না, কিংবা বিনা-প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের বা ভক্তদের

# জীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

গৃহে ধাইতেন না। ক্লাবে তাঁহার তিন বংসর বাসের পর গৃহস্বামী উহা হস্তান্তর করিতে উন্নত হইয়াছেন জানিয়া বিজ্ঞানানক্ষীর অক্লজিম বন্ধু মেজর বামনদাস বস্থ তাঁহার প্রয়াগবাস নিক্টক করিবার উদ্দেশ্যে স্বাং গৃহথানি ক্রয় করিয়া সামান্ত ভাডায় ক্লাবকে ব্যবহার করিতে দেন এবং জলের কলের অভাব আছে দেখিয়া তাহাও দ্র কবেন। পরে ইহা স্বরণ করিয়া সামী বিজ্ঞানানক বলিতেন, "শ্রীশবাব্রা (শ্রীশবাব্ ও তাঁহার প্রাতা বামনদাসবাব্) এলাহাবাদে না থাকলে আমার এথানে থাকা অসম্বর হত।"

শ্রীরামক্নফের নির্দেশামুসাবে তিনি স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সর্বদাই অতি সাবধান ছিলেন। আশ্রমের অভাস্তবে তাহাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। একবার তাহাব সহোদ্যা তাহাকে দেখিতে আসিলে আশ্রমের বাহিরে ধর্মশালায় তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। আব একদিন আশ্রমকর্মে নিযুক্ত মেথর শ্বয়ং না আদিয়া ভাহার কন্তাকে পাঠাইলে তিনি মেয়েটিকে বলিয়া দিলেন, দে যেন তাহাব পিতাকৈ জানাইয়া দেয় যে, আশ্রমে আর মেথবের আবশ্রক নাই। পরে মেথর আসিয়া অন্তনয়-বিনয় কবিতে থাকিলে তিনি বলিলেন যে, অতঃপর হয় সে নিজে কাজ করিবে কিংবা পুরুষ কাহাকেও পাঠাইবে। স্তীলোক দম্বন্ধে এই কঠোর নিয়ম তিনি বৃদ্ধ বয়দেও পালন করিয়াছিলেন। দেহত্যাগেব সমকাল পূর্বে জনৈক। ভক্তিমতী মার্কিন মহিলা প্রয়াগে আদিয়া তাহার অন্তপন্থিতিকালে তাহার জন্য আশ্রমেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর যথাকালে উক্ত মহিলা বৃদ্ধ স্বামীজীকে আনিবার জন্ম রেল স্টেশনে উপস্থিত হইতেই তিনি নির্দেশ দিলেন যে, ডিনি আশ্রমে থাকিতে পাইবেন না। লোকাচারে এইরপ অনমনীয় মনোভাব প্রকাশিত হইলেও মাতৃজাতির প্রতি তাঁহার কোন বিষেষ ছিল না; এমন কি, ভগবানের মাতৃভাবেই তিনি সম্ধিক

#### স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

আরুষ্ট হইতেন। আশ্রমে তিনি বছবার ৺কালী, ৺র্গা, ৺জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি দেবীর পূজা করিয়াছিলেন।

স্বামীন্ত্রীব প্রতি তাঁহার যে প্রীতি ছিল, তাহা তদীয় ভক্তদের প্রতিও প্রসারিত হইত। সন্ন্যাসী হইবার পূর্ব হইতেই (১৯০৮) ভক্তরান্ত্র মহাবান্তরে (স্বামী সদাশিবানন্দ) রাত্রিতে আশ্রমে থাকিতে দিয়া বিজ্ঞান মহারান্ত্র বলিরাছিলেন, "স্বামীন্ত্রীর কোন চেলা ঘদি আরামে থাকতে পারে, তা দেখা আমার একান্ত কর্তব্য।" স্বামী সদাশিবানন্দ পরে অস্থ্র হইলে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ পদরক্তে প্রায় ছই মাইল দূরে কর্ণেলগঙ্গে তাঁহাকে দেখিতে ঘাইতেন। তাঁহাব ঐকান্তিক যত্রে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে স্থায়ী মঠ-স্থাপনের জন্ম চারি সহত্র মূলাব্যয়ে মৃঠিগঙ্গে একটি বাড়ি কবা হয় এবং উহাবই সম্থাথে সদ্ব বাস্তার অপর দিকে এক থণ্ড পতিত জ্বমিণ্ড সেবাশ্রম-স্থাপনের জন্ম তিন শত টাকায় ক্রয় কবা হয়। পরে উহার উপর দাতব্য চিকিৎসালয় নির্মিত হয়। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দেব অক্টোবরে উক্ত নিজন্ম ভবনে মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বৎসরই বিজ্ঞানানন্দজীকে কনথল দেবাশ্রমে গৃহনির্মাণাদিব জন্ম তথায় যাইতে হয়।

১৯১৬-১৮ খ্রীষ্টান্দে তিনি বক্তামাশয়ে থ্ব ভূগিয়াছিলেন। অপবকে কট্ট দিতে পরাবা্থ ও সর্বদা আপনভাবে থাকিতে অভ্যন্ত বিজ্ঞান মহারাজের ঐ সময়ের অবহা যেমন কট্টদায়ক তেমনি শিক্ষাপ্রদ। দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণায় ভূগিতে থাকিলেও তিনি কাহারও সেবা গ্রহণ না করিয়া নিজ ককে একাকী শয়ন করিয়া থাকিতেন। কাহাকেও আসিতে দেখিলে ওঠে অঙ্গুলি হাপনপূর্বক ইন্সিতে জানাইতেন, "কথা কহিও না।" আবার অল্প পরেই হস্তসঞ্চালনপূর্বক আদেশ দিতেন, "চলিয়া যাও।" আহার প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। হরে এক কুঁজা জল থাকিত; পিপাসা পাইলে নিজেই জল গড়াইয়া পান করিতেন। প্রথমে

# **এরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা**

এলোপ্যাধিক মতে চিকিৎসা হইয়াছিল; কিছু উহাতে আরোগ্য না হওয়ায় হোমিওপ্যাথি আরম্ভ হয় এবং উহাতেই রোগের উপশম হয়। তদবধি হোমিওপ্যাথির উপব তাঁহাব বিশ্বাস জন্মে। তবে অহ্বথ হইলেও তিনি সহজে ডাক্তারের সাহায্য লইতেন না। এই ভাব তাঁহাব চিরকালই ছিল। শেষ বয়সে তাঁহার পা ফুলিয়াছে দেখিয়া বেল্ড মঠে জনৈক সাধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "একজন ডাক্তার দেখালে ভাল হয়।" তাহাতে তিনি উত্তব দিয়াছিলেন, "আমাব ডাক্তারের উপব মোটেই বিশ্বাস নেই।" সাধৃটি জানাইলেন যে, একজন খ্ব বড ডাক্তাব মঠে যাতায়াত কবেন, তাঁহাকেই ডাকা হইবে। বিজ্ঞানানক্ষী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁর চেয়ে বড ডাক্তাব আছে?" উত্তর হইল, "নীলবতনবাবু তাঁব চেয়ে বড।" আবাব প্রশ্ন হইল, "তাঁব চেয়ে বড়?" উত্তর, "তাঁব চেয়ে বড় এখানে আব কেউ নেই।" বিজ্ঞানানক্ষ মহারাজ তখন বলিলেন, "একজন আছেন, তিনিই হচ্ছেন ঠাকুব; তাঁর চেয়ে বড় আব কেউ নেই।" বস্তুতঃ ঠাকুবেব উপবই তিনি সর্বতোভাবে নির্ভব কবিয়া খাকিতেন এবং কথাবার্তায় উহাই প্রকাশ কবিতেন।

তিনি পূর্বে আশ্রম হইতে বড একটা বাহিবে যাইতেন না। কিন্তু আরোগ্যলাভান্তে তাঁহার ভ্রমণেব মাত্রা এতই বাডিয়াছিল যে, স্থন্থ হইবাব কয়েক মাস পরে তিনি যথন বায়পরিবর্তনেব জন্ম কানীধামে যান, তথন একদিন বেড়াইতে বেডাইতে সারনাথে উপস্থিত হন। সারনাথের মিউজিয়ামে গাইড (প্রদর্শক) বিভিন্নবস্তু-প্রদর্শনব্যপদেশে তাঁহাকে একটি বিশেষ-বৃদ্ধমূর্তির সম্মুথে লইয়া আসিলে তিনি সেখানে এক দিব্যদর্শন লাভ করেন। সেই মূর্তিতে বৃদ্ধের জন্ম হইতে মহাপরিনির্বাণ পর্যন্ত জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত ছিল। বৃত্তান্তটি স্তরে স্তরে অম্থাবন করিতে করিতে তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অন্তর্হিত লইয়া গেল এবং তিনি নিজে

যেন একটি ক্ষুত্র বিন্দুর স্থায় এক নিরাকাব জ্যোতিসম্দ্রের ক্লে দাড়াইয়া ঐ জ্যোতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার সন্তা যেন সেই সম্দ্রে বিলীন হইল—বহিল শুধু শান্তি, জ্ঞান ও আনন্দ। এই ভাব কতক্ষণ ছিল তাহা তিনি জানেন না। গাইড্ তাঁহাকে অগ্রসর হইতে বলিলে তিনি যন্ত্রবং চলিলেন বটে; কিন্তু তথন তিনি এক নেশায় বিভোর। এই ভাবেব নেশা তাঁহাব তিন দিন ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন যে, অন্তর্ত্ত তীর্থাদিতে বহু অন্তভব হইয়া থাকিলেও এই রকমটি পূর্বে কথনও হয় নাই। আব একবাব তিনি দ্বিব কবিয়াছিলেন যে, সারনাথ দেখিয়া পবে তবিশ্বনাথদর্শনে যাইবেন। কিন্তু সারনাথ হইতে কিবিবার পথে মনে হইল, "কি হইবে যাইয়া? বিশ্বনাথ তো এক পাথবেব ঢেলা ছাডা আর কিছুই নন।" যাহা হউক, পূর্ব অভিপ্রায়ান্থসারে শেব পর্যন্ত বিশ্বনাথমন্দিবে যাওয়া হইলে তিনি দেখিলেন, দেখানে বিশ্বনাথ-লিঙ্গ নাই, জীব জগং কিছুই নাই—এক নিরাকাব সন্তা মাত্র বিশ্বমান।

কাশীতে আব এক সময়ে তিনি ৺বিশ্বনাথের দর্শন পান। দেবারে সেবাপ্রমের বাটীনির্মাণের জন্ম তিনি এলাহাবাদ হইতে কাশীতে যান এবং দেইশন হইতে একা কবিয়া দেবাপ্রমের দিকে অগ্রসব হন। পথে এক মোড়ে গাড়ি উলটাইয়া তিনি পড়িয়া যান। তাঁহার এক পা চাকার মধ্যে চুকিয়া যায় ও উহার উপব একটি ভারী বাক্স পড়ে। আঘাত থুবই লাগিয়াছিল। তিনি কোনপ্রকারে সেবাপ্রমে ফিরিযা আসিয়া ভাকাব দেখাইলেন। আঘাতেব ফলে তাঁহার জর হইল এবং বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতে করিতে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "হা বিশ্বনাথ, ঠাকুরের কাজের জন্ম তোমাব রাজ্ব এলাম—নিঃস্বার্থ কাজ। তা এরকম হল ? কাজের ক্ষতি হচ্ছে।" পরে দিপ্রহর রাজে স্বপ্রে দেখেন, জ্বটাকুট্মন্তিত শিব মৃত্যক্ষ-হাল্ডসহকারে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি

# শ্ৰীরামকৃষ-ভক্তমালিকা

ভাবিলেন শিব তাঁহাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। তাই বলিলেন, "কি শিবঠাকুর, আমাকে কি নিতে এসেছেন? এখন আমি যাব না, ঠাকুরের কান্ধ আছে, তাই আগে করতে হবে।" কিন্তু নে কথা কে ভনে? শিব হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিক্ষন করিলেন। সে হিমম্পর্শে তাঁহাব সমস্ত যন্ত্রণা দূর হইয়া গেল। শিবকে তিনি বলিলেন, "এখন তবে এস; ঠাকুরের কান্ধ করতে হবে।" প্রদিন উঠিয়া দেখেন জবও নাই, পায়ের ব্যথাও নাই, সব সারিয়া গিয়াছে।

এই সঙ্গে এলাহাবাদের একটি দর্শনের উল্লেখ করিয়া আমরা প্রসদান্থরে যাইব। তথন শীতকাল। প্রত্যাহ শেষ বাত্রে উঠিয়া তিনি গঙ্গালান করিতেন। সেই দিনও ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নানান্তে গঙ্গার স্তব্ করিয়া আশ্রমে ফিবিডেছেন, এমন সময় দেখিলেন এক দিবাশ্রীমণ্ডিতা বালিকা তিনটি বেণী হলাইয়া তাঁহাব সন্মুখে চলিতেছে। প্রথমে তিনি উহা স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু অকস্মাৎ সেই মূর্তি অন্তর্গিত হওয়ায় তিনি বৃঝিলেন, ইনিই ত্রিবেণী-মায়ী—অন্তগ্রহপূর্বক তাঁহাকে দর্শন দিয়া গেলেন।

১৯১৮ অবে তাঁহার মাতা প্রয়াগে পূর্বস্থান করিতে আদেন।
সেইবার পুরেব সেবায় প্রীত হইয়া তিনি তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ
কবেন। মায়ের আশীর্বাদ কত হুমূল্য তাহা বিজ্ঞানানন্দজী জানিতেন।
তিনি বলিয়াছিলেন, "গর্ভধারিণী খুশী থাকিলে ঠাকুরও শীম্ভ রূপা করেন।"
কুম্ভ হইতে ফিরিবাব অল্পকাল পবেই ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জননী
দেহত্যাগ করেন।

বেলুড়ে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কেবল বিশেষ কার্যোপলক্ষেই আসিতেন এবং ঐ ভাবেই কালী ও কনখলে যাইতেন। এতছাতীত তাঁহার সন্ন্যাস-জীবনের অধিকাংশ সময়ই প্রয়াগে অতিবাহিত হইয়াছিল। সে জীবনে

#### স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

বৈচিত্রা না থাকিলেও গভীরতা ছিল—ধ্যান, জপ, তপস্তাও বিস্থান্থশীলনে উহার প্রতিমূহুর্ত পবিপূর্ণ ছিল। প্রয়াগেব গবমে দ্বিপ্রহরে 'ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাবে'র দোতলাব এক কক্ষে বিদিয়া তিনি বাঙ্গলাতে 'জলসরববাহের কারথানা' ও 'স্ব্যিদ্ধান্ত' লিখিয়াছিলেন। ঐ সময়েই স্বরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়েব 'শ্রীশ্রীরামক্ষেত্র জীবনী ও উপদেশ'-এর হিলী অফুবাদ এবং উহার কয়েক বংসব পূর্বে 'দেবী ভাগবত' ও 'বৃহজ্জাতক' ইংরেজীতে অস্থবাদ করিয়া ছাপাইয়াছিলেন। শরীরতাাগেব দশ-বার দিন পূর্ব পর্যন্ত তিনি 'বামায়ণের' ইংরেজী অফুবাদে ব্যাপ্ত ছিলেন এবং উহার কিয়দংশ প্রকাশিতও হইয়াছিল। কার্যটি অসমাপ্ত বাথিয়াই তিনি চলিয়া গিয়াছেন। এই অফুবাদ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, "য়থন আমি রামায়ণ লিখতে বিদি, তথন জগৎ ভূল হয়ে য়ায় , আব সামনেই বাম, লক্ষণ, সীতা ও মহাবীবকে প্রতাক্ষ দেখিতে পাই।"

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মানন্দ মহারাজের আহ্বানে তিনি স্বামীজীর মন্দির-নির্মাণার্থে বেলুড়ে আগমন করেন। স্বামীজীব প্রতি অসীম ভক্তির সহিত মহারাজেরও প্রতি অসপম শ্রদ্ধা-ভালবাসা মিশ্রিত হইয়া তাঁহাকে এই কার্যে প্ররোচিত কবিয়াছিল। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন যে, মহারাজের সহিত তাঁহার ভাবগত সাদৃশুও ছিল—তাঁহাদের উভয়েরই বছ দশনাদি হইত। কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই আধুনিক অবিশাসীদের প্রতি কটাক্ষ করিয়াই যেন রহশুপ্রিয় বিজ্ঞান মহারাজ মৃচকি হাসিয়া কহিয়াছিলেন, "তবে কি জান, ছজনেরই রাত্রিতে ঘুম কম হত কিনা —তাই ঐ রকম দেখতাম। তোমরা Young Bengal (তরুণ বাঙ্গালা) ওসব বিশ্বাস করো না।"

জীবনের অন্তিমভাগে তাঁহাকে দান্দিণাত্য, সৌরাষ্ট্র, পেশোমার, সিংহল, ব্রহ্ম প্রভৃতি অঞ্চলেও যাইতে হইন্নাছিল; এতহাতীত পূর্ববঙ্গেও

# শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

তাঁহাব পদার্পণ হইয়াছিল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্বের শেষভাগে তিনি দক্ষিণভ্রমণে গমনপূর্বক ক্রমে কাঞ্চী ও মাত্রা-দর্শনান্তে ত্রিবান্ত্রম হইয়া কন্তাকুমারীতে উপস্থিত হন। দেখানে স্বামীঙ্গীর এক গভীর অন্তভ্তির সহিত্র চিরবিজ্ঞডিত ভারতের শেষ প্রস্তব্যানিকে তিনি প্রায় অর্ধঘন্টা যাবৎ নির্নিমেষনয়নে নিরীক্ষণান্তে মন্দিবে দেবীকে দর্শনপূর্বক পুনর্বার ত্রিবান্ত্রম হইয়া ৺রামেশ্বরদর্শনে গমন করিলেন। রামেশ্বর হইতে প্রত্যাবর্তনান্তে তিনি এই যাত্রায় বাঙ্গালোর, মহীশ্ব এবং উতকামণ্ডেও গিয়াছিলেন। পববৎসব সেপ্টেম্বর মাসে তিনি চিত্রকূট দর্শন করিয়া তাঁহাব দীর্ঘকালেব একটি সাধ মিটাইলেন। অতঃপব ঐ বৎসরই শীতকালে ছাবকাধাম-দর্শনান্তে বাজকোট আশ্রমে গমন কবেন এবং তথা হইতে বোয়াই নগত্রে উপনীত হন।

১৯৩৩ অব্দের অপ্রিল মাদে তিনি দিল্লী ও লাহোর হইয়া পেশোয়ার ও লাণ্ডিকোটালে গমন কবেন। তিনি সিংহলভ্রমণেও গিয়াছিলেন ঐ বংসবই। সিংহলে অবস্থানকালে তিনি কেলানিয়া মন্দির, কাণ্ডিব দস্ত-মন্দিব এবং অন্তরাধাপুবমের বোধিরক্ষ—বৌদ্ধদেব এই তিনটি প্রধান তীর্থ, সিংহলের গ্রীমাবাস ন্থারা ইলিয়া এবং বাটিকালোয়া ও ত্তিন্কোমলীতে রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলী দর্শন কবেন।

১৯৩৫ অব্দেব মার্চ মাসে তিনি প্রয়াগ হইতে বেল্ড হইয়া ভুবনেশরে গমন করেন এবং তথা হইতে মোটবে কোণারকের প্র্যান্দির দেখিয়া আসেন। এতহাতীত ঐ বংসর তিনি দিনাজপুর, তমল্ক, কামাবপুকুর, জয়রামবাটী প্রভৃতি স্থানেও গিয়াছিলেন। ঐ বংসরই ২৭শে অক্টোবর নিজম্ব ভূমিতে কানপুরের রামক্বফ মিশন সেবাশ্রমের ভিত্তিম্বাপন করেন। ঢাকা, বরিশাল ও পাটনায় ১৯৩৫ অব্দেই তাহার ভভ পদার্পণ হয়। এই সমস্ক মলে দীক্ষা ও উপদেশাদি হারা তিনি বহু ভক্তকে ক্রপা করেন।

#### স্থামী বিজ্ঞানানন্দ

পববংসর তিনি ঘাটশিলা ও জামশেদপুরে গমনপুর্বক অমুরূপ রূপা বিতরণ করেন। ঐ বংসরের বিশেষ ঘটনা রেঙ্গুনগমন। বেঙ্গুন হইতে তাঁহাকে পেগু শহরে শায়িত বৃদ্ধমৃতি দেখাইতে লইয়া যাওয়া হয়। সেই মৃতিসমক্ষে তিনি বিহ্বলচিত্তে দীর্ঘকাল দণ্ডায়মান রহিলেন। এদিকে সকলেই ফিরিতে উদ্গ্রীব; কিন্তু ধ্যানমগ্ন মহাপুরুষ তথন কালাতীত! অতঃপর তিনি অকশ্বাৎ বলিয়া উঠিলেন, "চল, চল, তাড়াতাড়ি যাই। মোটরে উঠিয়া তিনি আপনমনে নীরবে বিদয়া রহিলেন, অপর এক বৃদ্ধমৃতি দেখিতে লইয়া গেলেও গাড়ি হইতে নামিলেন না। রেঙ্গুনেব পথে অনেক পীডাপীড়িতে বলিলেন, "বৃদ্ধদেব রূপা করে আজ আমায় দর্শন দিয়েছেন। দেখলুম শায়িত বৃদ্ধমৃতিটি যেন জীবস্ত। তার সৌলর্থেব কি অপুর্ব বিভা।"

ষামী বিজ্ঞানানন্দের জীবনেব একটি প্রধান ঘটনা বেলুডে খ্রীরামকৃষ্ণমন্দিবেব ভিত্তি-পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পবে ঐ মন্দিবে মর্মবম্তিতে ঠাকুরপ্রতিষ্ঠা।
১৮৯৭ খ্রীষ্টান্দেব শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দেব সহিত বিজ্ঞানানন্দ যথন
ভারতেব উত্তব-পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তথন তাঁহারা ভাবতেব
স্থাপত্য-শিল্প পুঝাহপুঝারপে পর্যবেক্ষণ ও শ্রীবামকৃষ্ণের ভাবী মন্দির কিরূপ
হওয়া উচিত তাহা আলোচনা করিতেন। যথাকালে বেলুড়ে ফিরিবার
পব স্বামীজী নীলাম্বব ম্থার্জির বাগানে গঙ্গাতীরে ভ্রমণকালে একদিন
স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে ভাকিয়া মন্দিবটি কোথায় কিভাবে হইবে সেইসব
কথা সবিস্তারে বলিতে লাগিলেন। মন্দিরের বর্ণনা শেষ করিয়া স্বামীজী
তাঁহাকে একটি নক্ষা প্রস্তুত করিতে নির্দেশ দিলেন এবং কহিলেন, "এ
দেহটা তত্ত দিন থাকবে না; তবে স্বামি উপর থেকে দেখব।"

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে শিবানন্দজী মন্দিরের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু পরে মন্দিরের স্থান কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হওয়ায় বিজ্ঞানানন্দজী ১৯৩৫ অব্দের

> -

## শ্ৰীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

গুরুপূর্ণিমাতে নিরূপিত স্থানে পুন: তাম্রফলক স্থাপন করেন। পর বংসর ১০ই মার্চ হইতে মন্দিরের নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়। মন্দিরটি যাহাতে স্থচাকরপে অথচ শীঘ্র সমাপ্ত হয়, এই বিষয়ে বিজ্ঞানানন্দী বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেন এবং বেলুড়ে বাসকালে কার্য কিন্নপ অগ্রসর হইতেছে স্বয়ং দেখিতে যাইতেন। ১৯৩৭ অব্দের জগদ্ধাত্রীপূজার দিনে মন্দিরপ্রতিষ্ঠার কথা হইয়াছিল এবং তিনি ঐ জন্ম বেলুড়ে আসিয়াছিলেন; কিন্তু গর্তমন্দিরেব কার্য সমাপ্ত না হওয়ায় তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমরা বাপু বড় দেবি কর! যত শীঘ্র পার প্রতিষ্ঠার কার্য শেষ করে ফেল; আব বেশী দেবি করো না।" তিনি আবও বলিয়াছিলেন, "স্বামীজী মন্দিরের প্ল্যান্ করেন, কিন্তু মন্দির হয়নি। রাজা মহারাজ চেষ্টা করেন, তিনি করতে পারলেন না। মহাপুরুষ মহারাজ ভিত্তিস্থাপন করেন, তিনি করতে পারলেন না। সবাই একে একে চলে গেলেন। তাই বল্ছি, যত শীত্র পার তোমরা কাজ শেষ কবে নাও, দেবি করে। না।" এই কথার তাংপর্য সকলেই বুঝিতে পারিলেন; স্থতবাং নাটমন্দিরের সমাপ্তি পর্যস্ত অপেকা না করিয়া গর্তমন্দিরে শ্রীরামরুষ্ণের মর্মরবিগ্রহ স্থাপনপূর্বক ১৯৩৮ প্রীষ্টাব্দের ১৪ই জান্তয়ারি পৌষ-সংক্রান্তিব দিনে মন্দিরপ্রতিষ্ঠা-কার্য সমাপনের সঙ্কল গৃহীত হইল। প্রতিষ্ঠার হইদিন পূর্বেই তিনি এলাহাবাদ হইতে আসিলেন। অতঃপর শুভদিনে ব্রাক্ষমূহুর্তে 'আত্মারামের কোটা' পুরাতন ঠাকুর-ঘর হইতে নীচে নামাইয়া আনা হইল এবং উহা লইয়া অতিবৃদ্ধ বিজ্ঞান মহারাজ মোটরগাড়িতে উঠিলেন। গাড়ি লাল সালুর উপর দিয়া ধীরে ধীরে নৃতন মন্দিরের সিঁড়ির নীচে উপস্থিত হইলে ডিনি নামিলেন এবং 'আস্মারামের কোটা' লইয়া মন্দিরে প্রবেশপূর্বক বেদীডে স্থাপন করিলেন। পরে পূজা, ভোগনিবেদন ও আর্ডি সমাপ্ত হইলে ্তিনি নিজ ককে ফিরিবেন। ককে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, "বাষীজীকে

#### স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

বলনাম, 'ৰামীজী, আপনি উপর হতে দেখবেন বলেছিলেন; আজ দেখুন, আপনারই প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর নৃতন মন্দিরে বসেছেন।' তথন আমি শাই দেখতে পেলাম, স্বামীজী, রাখাল মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, শবং মহারাজ, হরি মহারাজ, গঙ্গাধর মহারাজ প্রভৃতি সকলেই দাড়িয়ে আছেন।" কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন, "এবাব আমাব কাজ শেষ হল। স্বামীজী আমাব উপর যে কাজের ভাব দিয়েছিলেন, সেভার আজ আমার মাধা থেকে নেমে গেল।"

১৯৩৪ ঞ্জীষ্টাব্দে তিনি বেলুড় মঠের ট্রাক্টি এবং সমগ্র মঠ ও মিশনেব ভাইস্-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন , অতঃপর স্বামী অথগুনন্দের দেহতাাগের পবে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেণ্ট হন। ১৯৩৮ অব্দে শ্রীরামক্লফ-উৎদবেব সময় তিনি শেষবাব বেলুড় মঠে আগমন কবেন। উৎসবাচ্ছে ৮ই মার্চ এলাহাবাদে ফিবিয়া যাইবার পর হইতেই তাহার শরীব ক্রমে অস্তুত্ত হইতে থাকে। চিবকাল স্বাবলম্বী ও ঈশ্ববপরায়ণ তিনি জাগতিক প্রতিকার ও চিকিৎসাদিতে বিশ্বাস কবিতেন না, স্থতরাং প্রতিদিন অবস্থার অবনতি হইতে থাকিলেও কাহাবও সেবাগ্রহণ বা কোনব্রপ চিকিৎসায় সমত হইলেন না, বরং বাহিবের লোকের আসা বন্ধ করিয়া দিলেন। এদিকে আবার যথাসময়ে চেয়াবে বসিয়া দৈনন্দিন কার্যেব নির্দেশও দিতে থাকিলেন। কিন্তু ৯ই এপ্রিল তাঁহাকে শ্যাাগ্রহণ করিতে হইল। তথন দেবকদের একান্ত অমুরোধে তিনি সামাগ্র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় সমতি জানাইলে ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, বেরী-বেরী হইয়াছে। 🗳 সময়ে বাত্রে প্রায়ই তিনি 'মা মা' শব্দ উচ্চারণ করিতেন। আহারাদি সমস্তই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল—মধ্যে মধ্যে জল পান করিতেন মাতা। অবশেষে ২৫শে এপ্রিল সোমবার অপরায় ৩টা ২০ মিনিটের সময় জিনি লীলাসংবরণ করিলেন। প্রদিন কাশী, হরিছার ও অক্তাক্ত স্থান হইতে

#### শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

আগত সন্ন্যাসীরা শোভাষাত্রাসহকাবে তাঁহাব পৃতদেহ ত্রিবেণীসক্ষমে লইয়। গিয়া সেথানে সলিল-সমাধি দিলেন।

বিজ্ঞানানন্দলীব অনাডম্বব সাধুবৃত্তিতে সকলেই আরুষ্ট হইতেন। এইরপে মদনমোহন মালবা, অধ্যাপক উমেশচন্দ্র বস্থ, মেজর বামনদাস বস্থ প্রভৃতি বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ তাঁহাব সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইযাছিলেন। আবাব বালকদিগের সহিতও তিনি প্রাণ খুলিয়া মিশিতেন। কিন্তু ছেলেদেব সহিত হাসি-ভামাসা ও ক্রীড়াদি কবিলেও তিনি কথনও নিজেকে হাবাইয়া ফেলিতেন না: অনিচ্ছান্তলে তাহাব গান্তীৰ্য দেখিয়া বালকেবা সমন্থমে দূবে সবিয়া যাইত। বৃদ্ধবয়সে দীক্ষিত শিষ্যদেব সহিত বাবহাবকালেও তাঁহাব এইরূপ চবিত্র সকলেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবিত। তাহাব উপদেশগুলি অনেকক্ষেত্রে হাস্থবসসমন্বিত হ্ইয়া বড়ই চিতাকর্ষক হইত। বিজ্ঞান মহাবাজেব উপদেশ শুনিতে শুনিতে হয়তো কোন শোতা কথাচ্ছলে সাহসভরে বলিয়া ফেলিলেন, "আমবা আর আপনার কথাব মূল্য কি বুঝব ? আমাদের কাছে ওদৰ গল্পই বটে--ঠাকুবমাব গল্প।" অমনি তিনি উত্তব দিলেন, "হাা হে, সবই গল্প, বাস্তবিকই গল্প। পৃথিবীটাকে যদি গল্প মনে করে নেওয়া যায় তাহলে কত আনন্দ! আর ঘাই এটাকে বাস্তবিক মনে করলে, অমনি কষ্ট!" ধর্মজগতে বিখাসের প্রয়োজন আছে শুনিয়া একজন বলিলেন, "কিন্তু মহারাজ, আমাদের যে বিখাদের অভাব।" এই উক্তির ভ্রম দেখাইয়া তথনই বিজ্ঞান মহারাজ বলিলেন, "জগতে এমন কোন মানব নাই, যার বিখাস আদৌ নাই। বিশাস বাতীত আপনি একটি নিংখাসও নিতে পাবেন না।" জনৈক ভক্ত আদিয়া বলিলেন, "মহাবাজ, আপনার এখানে এলে আমাদের আনন্দ হয়, তাই আসি।" অমনি তিনি উত্তর দিলেন, "আমারও তো আপনাদের দেখলে আনন্দ হয়, তিনি ভো আপনাদের ভেতবও আছেন।" এক

#### कामी विकासनम

শিষ্যকে বিজ্ঞাসা করিলেন, "ভূত দেখেছ ?" শিষ্য 'না' বলাতে তিনি বলিলেন, "তোমার শবীরেই পঞ্জূত আছে। ভয় নেই, রামনাম কববে—ভূত পালাবে। যেখানে বাম-নাম হয় সেখানে আৰ ভূত থাকতে পাবে না।"

স্বামী বিজ্ঞানানন্দেব সাধাবণ ব্যবহাবাদি-দর্শনে মনে হইত, তিনি যেন অভ্যন্ত থামথেয়ালী লোক। কিন্তু চেষ্টা কবিয়া মিশিলে তাহাব অন্তবেব মহন্ব, উদার্য ও কোমলতা দেখিয়া আশ্চর্য বোধ হইত। স্বেচ্ছায় অবলম্বিত তাঁহাব অন্তব্ত বেশভ্ষাদি সম্বন্ধে তিনি নিজেও সচেতন ছিলেন। তাঁহাব অপূর্ব বিশাল জামা, কান-ঢাকা টুপি, মোজা ইত্যাদি দেখিয়া পথিক কথনও কৌত্হলে চাহিয়া থাকিলে তিনি বলিতেন, "ক্যা দেখতা হায় ? হাম্ বান্দব ই্যায়, বামজীকা বান্দব"—কথাগুলি কত সবল, অপচ আধ্যাত্মিক বন্দে ভবপূব। সীতাবামেব প্রতি তাঁহাব একটা প্রাণেব টান ছিল। একবাব এক ব্রন্ধচায়ীকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, "বামায়ণ পডেছ, সীতাব হৃথেব কথা কিছু জানো ?" এই বলিয়া সীতাব হৃথেব কথা এমন আবেগভবে বলিতে লাগিলেন যে, অবশেষে নিজেই কাঁদিয়া আক্রল।

উচ্চ আত্মরাজ্যে বিচবণ কবিলেও তিনি দেশেব স্বাধীনতা-আন্দোলনের নৈতিক দিকটাব প্রতি উদাসীন ছিলেন না। দেশসেবকদের ত্যাগ ও সক্তাবদ্ধভাবে অহিংস যুদ্ধ তাঁহার প্রাণে সাডা জাগাইত। ১৯৩১ অব্দেব শেষাংশে পণ্ডিত জ্বওহরলাল বন্দী হইলে ভারতব্যাপী হরতাল হয়। সেইদিন নিদ্রাত্যাগ করিয়া বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ্ঞ বলিয়াছিলেন, "এইমাজ্র স্বপ্নে স্বামীজীকে দেখলাম; তিনি অস্থিরভাবে পায়চারী করছেন।" দেশনেতার অবমাননায় স্বামী বিজ্ঞানানন্দের মন তথন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার বছ পূর্বে তিনি ১৯২৫ অব্দের কংগ্রেস দেখিতে

# শ্রীরামকৃষ-ভক্তমালিকা

কানপুরে গিয়াছিলেন। ঐ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, "ষেথানে সংকাজের জন্ত এত লোকসমাগম হয়, জানবে সেথানে নিশ্চয়ই ঈশবের পূজা হয়। সভ্যবদ্ধ হয়ে কাজ করাও ঈশবের পূজা। তাজার হোক, দেশের মঙ্গলবিষয়ে চিন্তা তো হচ্ছে! একডায়ই ভগবানেব শক্তির বিকাশ হয়। আমাদের দেশ আবার উঠবে মনে হয়।"

সদা সচ্চিস্তায় মগ্ন বিজ্ঞানানন্দজী অপবের গুণরাশিই দেখিতেন—এমন কি নিজের যশ:-কীর্তনকেও অপবের সদ্গুণেরই পরিচায়ক মনে করিতেন। বেশুনে জাহাজঘাটে বহু গণ্যমান্ত ব্যক্তি তাহার অভ্যর্থনার জন্ত উপস্থিত হইলেন এবং তাহার থাকাবও স্ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইহাব কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া একজন যখন বলিলেন, "আপনি মিশনের ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট, আর বেশুনে মিশনের বড় কেন্দ্র," তখন বিজ্ঞানানন্দ বলিলেন, "না হে, না। আমি তো ভারী একটা লোক! এখানকার লোকেরাই ভাল। ''আবে ভায়া, আমরা সাধ্-সন্ন্যাসী। আমাদের যে এরা যত্ন করে, এরা ভাল লোক বলেই তো করে!"

ব্রহ্মানন্দজী একবার বলিয়াছিলেন, "হরিপ্রসন্ন হচ্ছেন গুপ্ত ব্রহ্মজ্ঞানী। 'গুপ্ত ব্রহ্মজ্ঞানী' বিজ্ঞানানন্দ বৃদ্ধ বন্নস পর্যন্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। শিবানন্দজী সন্ন্যাস-রোগে আক্রান্ত হইবার করেক মাস পরে তিনি হঠাৎ একদিন এলাহাবাদ হইতে মঠে আসিলেন। তিন দিন মঠে বাসের পর তিনি মহাপুরুবজীর নিকট বিদায় লইতে যাইলে মহাপুরুবজী স্বীয় সক্রিয় বাম হস্তথানি তাঁহার মন্তকে রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন। ইহাতে তাঁহার যে অহভূতি হইল তাহা তিনি নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন, "সেদিন থেকে মনের ভাব একেবারে বদলে গেল। তাঁর ভাবটা যেন আমার ভেতর চুকিরে দিলেন। এখন মনে হচ্ছে, যে পর্যন্ত আমার গায়ে এক ফোটা রক্ত

# স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

থাকবে সে পর্যস্ত যে আসবে তাকেই ঠাকুবেব নাম দিয়ে যাব।" তাই তিনি মৃক্তহন্তে বহু ধর্মপিপাস্থকে রূপা করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ জীবনের অবলম্বন ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা। তিনি বলিতেন, "সব রকমই করা গেল; এখন ঠাকুর আব মা-ই সম্বল। তাঁদেব উপর নির্ভব করে পড়ে আছি।"

# পূৰ্ণচক্ৰ যোৰ

জীবাসকৃষ্ণ বাঁহাদিগকে 'ঈশবকোটি' বলিয়া নির্দেশ করিতেন. তাঁহাদের মধ্যে পূর্বচন্দ্রের স্থান্ট উল্লেখ না থাকিলেও শ্রীরামকৃষ্ণ-সংকর ঐতিহে তিনি ঈ্বরকোটি বলিয়াই স্বীকৃত হন। সভেষর প্রাচীনগণ <del>ঈখরকোটিদের মধ্যে এই ছয়জনকৈ গণনা করিয়া থাকেন—স্বামী</del> বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ এবং শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। 'লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'কথামৃতের' বিভিন্ন উক্তিতে পূর্ণের এই উচ্চাধিকারেরই সমর্থন পাওয়া যায়। 'লীলাপ্রসঙ্গে' আছে—ঠাকুর "আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'পূর্ণ নারায়ণের অংশ, সত্ত্তণী আধার--নরেক্রের নীচেই পূর্ণের এই বিষয়ে স্থান বলা ষাইতে পারে। এখানে আসিয়া ধর্মলাভ করিবে বলিয়া যাহাদিগকে বহু পূর্বে দেখিয়াছিলাম, পূর্ণের আগমনে সেই থাকের ভক্তসকলের আগমন পূর্ণ হইল—অত:পর ঐরপ আর কেহ এখানে আসিবে না।'" ('লীলাপ্রসঙ্গ'—দিব্যভাব ও নরেক্রনাথ, ১৬৮ পৃ: )। 'কথামৃতে'ও আছে—"পূর্ণর বিষ্ণুর অংশে জন্ম" ( ৪র্থ ভাগ, ২৪৮ পু: ) ; "অংশ শুধু নয়, কলা" (ঐ, ২৪৭ পৃ:); "ওদের কেমন জান? ফল আগে, তারপরে ফুল। আগে দর্শন, তারপর মহিমা-শ্রবণ। তারপর মিলন" ( ঐ, ২৬৯ পঃ )।

এখানে ঈশবকোটি সহজে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করিলে মন্দ হইবে না। ঠাকুর ভক্তদিগকে ছই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেন—ঈশব-কোটি ও জীবকোটি। ঈশবকোটি—যেমন জীচৈডকাদি অবভারপ্কয, কিংবা প্রফোদাদি ভল সন্তথ্যী, ভক্ত বা লীলাসহচর। ঈশবকোটি না হইলে মহাভাব, প্রেম হয় না; ইহারা ইচ্ছা করিলেই মুক্ত হইতে পারেন

うシャ





भूषेऽङ (१।

—ইহারা প্রারন্ধের অধীন নহেন; ইহাদের বিশাস কডাসিদ্ধ, যেমন প্রহলাদের; এবং ইহাদের কোনও অধ্বাধ হয় না। ঈশরকোটির প্রেম হইলে জগং মিখা বোধ তো হরই, অধিকন্ত শরীর যে এত ভালবাসার জিনিস, তাহাও ভুল হইরা যায়। ' "যাহারা পূর্বে বদ্ধ ছিলেন, পরে সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল কোনওরপ ভগবড়াবে কাটাইতেছেন, তাঁহাদিগকেই জীবসুক্ত কহে। যাহারা ঈশরের সহিত এরপ বিশিষ্ট সম্বদ্ধের ভাব লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং এ জন্মে কোন সময়েই সাধারণ মানবের গ্রায় বদ্ধনমুক্ত হইয়া পড়েন নাই, তাঁহারাই শাল্পে 'আধিকারিক পুরুব', 'ঈশরকোটি' বা 'নিত্যমুক্ত' প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। আবার একদল সাধক আছেন, যাহারা অবৈতভাব লাভ করিবার পরে এজন্মে বা পরজন্মে সংসারে লোককল্যাণ করিতেও আর ফিরিলেন না—ইহারাই জীবকোটি বলিয়া অভিহিত হন" ('লীলাপ্রসঙ্গ'—গুরুভাব, পূর্বার্ধ, ৪৪ পৃঃ)। 'লীলাপ্রসঙ্গে' (দিরাভাব, ১৭৪ পৃঃ) ইহাও উল্লিখিত আছে যে, ঠাকুর "ছয়জন বিশেষ ব্যক্তিকে ঈশ্বকোটি বলিয়া জগদ্ধার কুপায় জানিতে পারিয়াছিলেন।"

<sup>&</sup>gt; 'কথাস্ড'—২র ভাগ, (৯ম সং) ১৫৯ পৃঃ, ওর ভাগ (৮ম সং), ৭৩, ১৩১, ২০৪, ৩১৫ পৃঃ; ৪র্থ ভাগ (৬৮ সং), ১৩৬ পৃঃ। 'কথাস্ত'—১ম ভাগ (১৫ল সং), ১২০ পৃঞ্চার আছে—"নরেক্স, ভবনাথ, রাখাল এরা সব নিত্যসিদ্ধ, ঈখরকোটি। এদের শিক্ষা কেবল বাডার ভাগ।"

 <sup>&#</sup>x27;শ্রীরামকৃক্ষ-পু'ষিতে অন্তরণ বিবরণ আছে ('৬০৪ পৃঃ )—
 কোন্ কোন্ ভবা শুন নিবরণ নাছে ।
 শ্রীপ্রভুর আবির্তাবে দ্য়ীনার হাজির ।
 নিরপ্রন বাবুরার হোট শ্রীনভাগে ।
 শ্রীরাধান শ্রীর হোট শ্রীনভাগে ।
 শ্রীরাধান শ্রীর হোট শ্রীনভাগে ।

# ঞ্জীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

পূর্ণচন্ত্র পূর্ণজ্ঞান লইয়াই জন্মিয়াছিলেন; তাই বলরাম বস্থ মহাশয় ঠাকুরকে যথন একদিন প্রশ্ন করিলেন, "মহাশন্ন, সংসার মিখ্যা একেবারে ক্সান পূর্ণের কেমন করে হল ?" তথন ঠাকুর উত্তর দিলেন, "জন্মান্তরীন ---পূর্ব পূর্ব জ্বেম সব করা আছে। শরীরই ছোট হয়, আবার রুদ্ধ হয়---আত্মা সেইরপ নয়।" •পূর্ণের প্রেমের পরিচয় দিতে গিয়া ঠাকুর আরু একদিন বলিয়াছিলেন, "পূর্ণ উচু সাকার ধর--বিষ্ণুর অংশে জন্ম। আহা, কি অমুবাগ!" আর একদিন ডিনি মাস্টার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "পূর্ণর কেমন অহুরাগ দেখেছ ?" মাস্টার অহুমোদন করিয়া বলিলেন, "আক্রা হা, আমি টামে করে যাচ্ছি—ছাদ থেকে আমাকে দেখে রাস্তার मित्क मोए এम, जाद बार्क्स इरा महेथान श्वतक नमस्राद कदल।" ঠাকুর অমনি সাশ্রনয়নে বলিয়া উঠিলেন, "আহা! আহা!—কি না, ইনি আমার প্রমার্থের সংযোগ করে দিয়েছেন। ঈশরের জন্ম ব্যাকুল না হলে এইরূপ হয় না। এ তিন জনের পুরুষসন্তা—নরেন্দ্র, ছোট নরেন আর পূর্ণ। ... পূর্ণর যে অবস্থা এতে হয় শীন্ত দেহনাশ হবে—ঈশবলাভ হল, আর কেন ় বা কিছুদিনের মধ্যে তেড়ে ফুঁড়ে বেরুবে। দৈব স্বভাব, দেবতার প্রকৃতি। এতে লোকভয় কম থাকে। যদি গলায় মালা, গায়ে চন্দন, ধৃপধুনার গদ্ধ দেওয়া যায়, তাহলে সমাধি হয়ে যায়। ঠিক বোধ হয়ে যায় যে, জন্তবে নারায়ণ জাছেন—নারায়ণ দেহধারণ করে এনেছেন ('কথামৃত', ৪র্থ ভাগ, ২৪৬-২৪৭ পৃ:)। পূর্ণ আবার দীলাসহচর। ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন, "কেন পূর্ণ, নরেন্দ্র এদের এড ভালবাসি ?

বরাহনগরে বাড়ি ভবনাথ আর।
শীতারক বেলবরিরার বর বার॥.
প্রভুর বরেজ্র বিধি সর্বজ্ঞে বীর।
স্বর্কাটির থেকে অভ্যুক্ত ভেশীর॥

# পূৰ্ণচন্দ্ৰ বোষ

জগন্নাথের দক্ষে মধুরভাবে আলিঙ্গন করতে গিয়ে হাত ভেঙ্গে গেল— জানিয়ে দিলে, তুমি শরীরধারণ করেছ, এখন নরব্রপের সঙ্গে সখ্য, বাৎসল্য এই ভাব নিয়ে থাক।"

উপরের উদ্ধৃতিতে পূর্ণচন্দ্রের জীবনের তুইটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ আছে; প্রথম, মাস্টার মহাশয়ের সাহায্যে তাঁহার শ্রীরামরুষ্ণের সহিত মিলন এবং দিতীয়, ঞ্রিরামকুষ্ণের তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ। অধুনা আমরা ঐ ছুই ঘটনারই বিস্তৃত আলোচনায় অগ্রস্ব হুইব। পূর্ণ যথন ঠাকুরের নিকট প্রথম আগমন করেন তথন তাঁহাব বয়স তের বৎসর হইবে; ঐ সময়ে তিনি বিভাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান বিভালয়ের শ্রামবান্ধার শাখায় তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন ৷ বিন্থালয়ের প্রধান শিক্ষক মহেন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ইত:পূর্বেই বহু ভক্তিমান বিদ্বার্থীকে শ্রীরামক্লচরণে আনয়নপূর্বক 'ছেলে-ধরা মাস্টার' খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন; এখন পূর্ণচন্দ্রের মিষ্ট ভাষা, স্থন্দর মধুর স্বভাব, উজ্জন নয়ন, স্কঠাম দেহ ও উজ্জন খামকান্তি-দর্শনে তাঁহার প্রতিও আরুষ্ট হইলেন: অধিকত্ত আলাপ করিয়া যথন জানিলেন যে, বালক আবালা ভগবন্তক্ত, তথন তাঁহাকে 'ঐচৈডন্ত-চরিতামৃত'-পাঠের উপদেশ দিলেন এবং একান্তে ভাকিয়া নানা ধর্মকথা শুনাইতে লাগিলেন। অবশেষে কেত্র প্রস্তুত দেখিয়া একদিন বলিলেন, "চৈতক্তদেবের মতো একজনকে যদি দেখতে চাও, তবে আমার সঙ্গে চল।" পূর্ণচন্তের মন তো ইহারই জন্ত আকুল; অতএব তিনি সাগ্রহে সম্বত হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই প্রশ্ন করিয়া যখন জানিলেন যে, সেই মহাপুরুষ দক্ষিণেশরের কালীবাড়ীতে থাকেন এবং সেথানে যাতায়াতে প্রায় সমস্ত দিন কাটিয়া যাইবে, তথন তিনি অতীব চিন্তিত হইলেন। কারণ পূর্ণচন্তের পিতা বাম বাহাছর দীননাথ ঘোৰ মহাশয় ভারত সরকারের রাজ্যবিভাগে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং পারিবারিক

## **জীরামকৃষ্ণ ভ**ক্তমালিকা

হুপ্থলার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল। আভিজাত্যের গৌরবও তাঁহার কম ছিল না; কারণ সিম্লিয়ার প্রসিদ্ধ ঘোষবংশে জন্মগ্রহণ করার এবং রাজ্ব-সরকারে সম্মানলাভ হওয়ার তিনি তদানীস্তন কলিকাতা-সমাজে স্বনামধন্ত লোকদের মধ্যে অন্ততম ছিলেন। এমন সন্ত্রান্ত পিতার পুত্র পূর্ণচক্র যথেক্ত ব্যবহার করিবেন, ইহা হইতেই পারে না। পূর্ণ পিতার এই মনোভাব জানিতেন বলিয়াই চিন্তাকুল হইলেন। পরে তাঁহার স্মরণ হইল যে, দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার একজন আত্মীয় আছেন—তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সেখানে যাওয়া চলে। প্রয়োজনস্থলে ভাবী বিপদ হইতে আত্মরক্ষার উপার উদ্ভাবিত হইয়া গেলে ফাল্কন মাসের এক শুভদিনে মাস্টার মহাশরের সহিত গাড়ি করিয়া তিনি শ্রীবামকৃক্ষ-সমীপে উপনীত হইলেন।

হবৃহৎ দেবালয়-দর্শনে মৃশ্ধ এবং দিব্যপুরুষের সাক্ষাৎকারলাভে চরিতার্থ পূর্ণচন্দ্র ভক্তিবিহ্বলচিত্তে প্রমহংসদেবের শ্রীচরণে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। ৺জগদম্বা এই উচ্চকোটি ভক্তটির আগমনের কথা ঠাকুরকে পূর্বেই জানাইয়া বাথিয়াছিলেন। এখন তিনি তাঁহাকে সাদরে আপনার নিকটে বসাইয়া ফল-মিষ্ট খাওয়াইলেন। এদিকে স্নেহম্ম পূর্ণচন্দ্র চিত্রপুত্তলিকার ক্যায় বিসিয়া নীরবে একদৃষ্টে সেই সৌম্যা, শাস্তা, মাধুর্যধন, প্রেমময় মহাপুক্রকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্তে কি তখন অকন্দাৎ পূর্বন্দ্রতি জাগিয়া তাঁহাকে অতীক্রিয় ভাবরাজ্যে লইয়া গেল এবং এই লোকোত্তর মহামানবের সহিত তাঁহার দিব্যসম্বন্ধ জানাইয়া দিল ? নিবিষ্টমনে দেখিতে দেখিতে তিনি অলোকিক আনন্দে বিভোর হইলেন

ত "পূর্ণ যথন ঠাকুবেব নিকট প্রথম আগমন করে, তথন তাহাকে নিতান্ত বালক বলিলেই চলে: বোধ হয়, তথন তাহার বর্ষস সবেমাত্র তের বংসর উত্তীর্ণ হইরাছে" ('লীলাপ্রসঙ্গ'-দিব্যভাব, ১৬৬ পৃঃ)। ইহা ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের কথা; অন্তএব পূর্ণের জন্ম ১৮৭১-এর শেষে কিংবা ১৮৭২-এর প্রারম্ভে ধরা বাইডে পারে।

# পূৰ্ণচজ্ৰ বোষ

এবং তাহার নয়নদ্বয় হইতে প্রেমাশ্র বিগলিত হইয়া কপোল্বর ভাসাইয়া দিল। সে অপার্থিব লীলায় চমৎকত মান্টার কিয়ৎকণ সভ্কনয়নে উহা নিরীকণ করিলেন এবং অবশেষে পূর্ণকে জানাইয়া দিলেন ষে, গৃহে ফিরিবার সময় হইয়াছে। প্রত্যাগমনের জন্ম পূর্ণ হপ্তোভিতবং উঠিয়া দাড়াইলে ঠাকুর জননীর ক্রায় তাহাব চিবুক ধরিয়া ক্রেহার্রস্বরে বলিলেন, "তোর যখন হবিধা হবে এখানে চলে আসবি—গাড়িভাড়া এখান থেকে নিবি।" কোন প্রকারে নিজেকে সামলাইয়াধীরে ধীরে অনিজ্পুক পদ্বরকে টানিয়া লইয়া পূর্ণ গাড়িতে উঠিলেন এবং যথাসময়ে গৃহে পৌছিলেন—অভিভাবক জানিতেও পারিলেন না যে, আজ পুত্রের নবজীবনেব স্থ্পভাত হইয়া গিয়াছে।

পূর্ণচন্দ্র এখন হইতে কখনও মাস্টার মহাশয়েব সহিত, কখনও একাকী দক্ষিণেশরে যান। প্রথম পরিচয়ের পর ঠাকুরকে দেখিবার জন্ম যেমন পূর্ণের প্রাণ ইাপাইয়া উঠিত, বাডির শাসন বা তিরস্থাবের ভয় অকক্ষাং তিরোহিত হইত, সহপাঠাদের সঙ্গও বিষবং মনে হইত এবং অবিরাম নির্জনে ভগবানের নাম করিতে ভাল লাগিত, ঠাকুরও তেমনি পূর্ণকে দেখিবাব জন্ম বাাকুল থাকিতেন, স্বিধা পাইলেই নানাবিধ খাল্মব্য লুকাইয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিতেন, সময়ে সময়ে দয়দরিতধারে চক্ষের জল ফেলিতেন এবং কেহ এইয়প ব্যবহারে বিশ্বয় প্রকাশ করিলে বলিতেন, "পূর্ণের উপর এই টান দেখেই তোরা অবাক হয়েছিস, নরেক্রের জন্ম প্রথম প্রথম প্রাণ যে-রক্ষ ব্যাকুল হভ ও যে-রক্ষ ছটকট করতাম তা দেখলে না জানি কি হতিস!" অথবা বলিতেন, "পূর্ণকে স্মার একবার দেখলেই ব্যাকুলতা একটু ক্ষ পড়বে! কি চতুর! আমার উপর শ্বুর টান! পূর্ণ বলে, 'আমারণ্ড বুক কেমন করে আপনাকে দেখবার জন্ম।'"

# ঞীরামকৃষ-ভক্তমালিকা

<del>দক্ষিণেখ্যে পূর্ণচন্ত্র</del> একদিন আসিলে ঠাকুর ভাঁহাকে নহবতে **অশ্রিমাতাঠাকুরানীর কাছে লই**য়া গিয়া বলিলেন যে, পূর্ণকে যেন মাল্য ও চন্দনাদিতে ভূবিত করিয়া থাওয়ানো হয়। মাতাঠাকুরানীও ঠিক তাহাই করিলেন। পূর্ণ ঐ ঘটনা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন—"আমাকে নহবতখানার ভিতর নিমে গিমে একজন স্ত্রীলোককে বললেন, 'এই পূর্ণ, একে থাওয়াবার কথা বলেছিলাম।' জীলোকটি আমার ঠিক মায়ের মতো স্বেহভরে কাছে ডেকে নিয়ে আসন পেতে বসিয়ে খাওয়াতে লাগলেন। ঠাকুর একবার বাইরে যাচ্ছেন, আবার তাড়াতাড়ি এসে তাঁকে ডেকে বলছেন, 'ওগো, এই তরকারিটা বেশী করে দিও।' স্থাবার যান, স্থাবার আসেন—দাঁড়িয়ে ভাবে যেন কি দেখছেন! আমার আহার শেষ হলে ঠাকুর তাঁকে হাতে মুখ-ধোয়ার জল ঢেলে দিতে বললেন। পরে তাঁকে টেচিয়ে বলে উঠলেন, 'ওগো, যোল আনা দিও।' স্ত্রীলোকটি একটি টাকা আমার হাতে গুঁজে দিলেন। আমি তথন ভেবেছিলাম, স্ত্রীলোকটি বোধ হয় ঠাকুরের কোন মেয়ে-ভক্ত। পরে যথন মাঠাককুনকে প্রণাম করতে যাই তথন দেখি--সেই তিনি, আমাদের মা!" পূর্ণ না বলিলেও ঠাকুরের পূর্বোদ্ধত কথা ( 'কথামৃত', ৪র্থ ভাগ, ২৪৭ পু: ) হইতে অমুমান করিতে পারি যে, মাল্যচন্দনপরিহিত পূর্ণ সেদিন ভাববিহ্বল হইয়াছিলেন।

পূর্ণচন্দ্র সম্বন্ধে ঠাকুর অক্তসময়ে একটি অলোকিক দর্শনের উল্লেখ .
করিয়াছিলেন—"এতকণ ভাবাবস্থার কি দেখছিলাম জান ? তিন-চার কোল ব্যাপী শিওড়ে যাবার মেঠো রাস্তা। সেই মাঠে জামি একলা! সেই যে পনর-যোল বছরের ছোকরার মতো পরমহংস বটতলার দেখেছিলাম, জাবার ঠিক সেই রক্ম দেখলাম। চারদিকে জানকের কুয়ালা। তারই ভিতর থেকে তের-চৌদ বছরের একটি ছেলে উঠল। মুখটি দেখা যাচ্ছে—পূর্ণের রূপ! তৃজনেই দিগধর। তারপর জানকে মাঠে

# পূৰ্ণচন্দ্ৰ যোষ

ত্ই জনেই দৌড়াদৌড়ি আর খেলা! দৌড়াবার পর পূর্ণর জলপিপাদা পেল। সে একটি মাসে করে জল পান করলে। পরে আমাকে দিতে এল। আমি বললাম, 'ভাই, ভোর এঁটো খেতে পারব না।' তখন সে হাসতে হাসতে গিরে ধুরে নিয়ে আর এক মাস জল এনে দিলে।"

পিতার ভয়ে পূর্ণ ইচ্ছামত দক্ষিণেশবে ঘাইতে পারিতেন না; তাই ঠাকুর প্রাণের টানে স্বয়ং কলিকাতায় আসিতেন। এইরূপে একবার এক ভঙ্কগৃহে মিলিত হইয়া তিনি স্বহস্তে পূর্ণকে থাওয়াইয়া দিলেন এবং জিজ্ঞানা করিলেন, "আমাকে তোর কি মনে হয় বল দেখি ?" অপূর্ব প্রেরণায় অবশহদয় পূর্ণ ভক্তিগদগদস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আপনি ভগবান, সাক্ষাৎ ঈশর।" অবাক হইয়া ভাবিতে হয়, বালক পূর্ণ প্রথম পরিচয়ের অব্যবহিত পরেই ঠাকুরকে কিরূপে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে পারিলেন! ইহার উত্তর ঠাকুর দক্ষিণেশবে প্রত্যাগমনাস্তে স্বয়ং দিয়াছিলেন, "আচ্ছা, পূর্ণ ছেলেমামুর, বৃদ্ধি পরিপক্ষ হয়নি—সে কেমন করে ঐ কথা বৃষল, বল দেখি! 

• নিশ্চয় পূর্বজন্মকৃত সংস্কার। এদের ভদ্মাত্মিক অন্তর্গের সত্যের ছবি স্বভাবতঃ পূর্ণ পরিস্কৃট হয়ে ওঠে।"

একদিন বলরাম-মলিরে পূর্গকে নিজম্বকাশে ভাকাইয়া শ্রীরামরুষ্ণ জিজাসা করিলেন, "ম্বপ্লে কি দেখিস ?" পূর্ব উত্তর দিলেন, "আজে, জাপনাকে দেখেছি—বসে আছেন, কি বলছেন।" ঠাকুর শুনিয়া সোৎসাহে বলিলেন, "খ্ব ভাল। ভোর উন্নতি হবে, ভোর ওপর আমার টান আছে।" একরাত্রে পূর্বচন্দ্র পাঠগৃহে বনিয়া একাকী পড়িভেছেন—সহসা মান্টার আদিয়া জানালার সম্পূথে দাঁড়াইলেন। অমনি পূর্বচন্দ্র বাহারে আদিলে মান্টার মৃত্ত্বরে বলিলেন, "ঠাকুর শ্রামপুকুরের রাজার রোড়ে ভোমার জন্ত প্রতীক্ষা করছেন—সঙ্গে এস।" পূর্বচন্দ্র কর্ণপ্রস্থালিস ক্রিটের উপর বাস করিভেন। সেখান হইতে মান্টারের সহিত শ্রামপুকুর

## শীৰামক্তঞ-ভক্তমালিকা

ও কর্ণওয়ালিস ফ্লীটের মোড়ে উপস্থিত হইলে তথায় অপেকারত ঠাকুর তাঁহাকে আলিকন করিয়া ক্ষেহার্ড্রকণ্ঠে বলিলেন, "তোর জন্ম সন্দেশ এনেছি, তুই থা।" এই বলিয়া মুখে তুলিয়া দিলেন। পরে তিনজনে পলীর মধ্যে মাস্টারের গৃহে গেলেন এবং ঠাকুর সেখানে পূর্ণকে সাধনসম্বন্ধে নানা উপদেশ দিলেন। অপর একদিন দেবের মজুমদারের হাতে পূর্ণের জন্ম কয়েকটি আম পাঠাইয়া ঠাকুর বলিলেন যে, তাঁহাকে থাওয়াইলে লক্ষ ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফল হইবে।

আর একদিন মাস্টাবের সহিত কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর জানিতে চাহিলেন যে, দক্ষিণেশরে যাতায়াতেব পর পূর্ণের কোন উন্নতি হইতেছে কি-না। মাস্টার কহিলেন, "সে চার-পাঁচ দিন ধরে বলছে, ঈশ্বরচিন্তা করতে গেলে আর তাঁব নাম করতে গেলে চোথ দিয়ে জল পড়ে—রোমাঞ্চ এই সব হয়।" অতঃপর ঠাকুর বলিলেন, "থুব আধার। তা নাহলে ওর জন্ম জপ করিয়ে নিলে! ওতো ঐসব কথা জানে না।" আবাব সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আছা, পূর্ণব অবস্থা কি রকম দেখছ ? ভাব-টাব হয় কি ?" মাস্টার যথন জানাইলেন যে, বাহিরে ঐরপ কোন প্রকাশ দেখেন নাই, তথন ঠাকুর কহিলেন, "বাইরে তাব ভাব তো হবে না—তার আকব আলাদা। আর আর লক্ষণ সব ভাল।"

পূর্ণ বিছালয় হইতে পলাইয়া দক্ষিণেশবে যান এবং ইহাতে প্রধান শিক্ষকের সমর্থন আছে—এ সংবাদ অভিভাবকের অবিদিত রহিল না; হুডরাং বিছালয় পরিবর্তিত হইল। তথাপি দেখা গেল যে, অক্স সর্ববিষয়ে পিতার বাধ্য হইলেও ঠাকুরের কলিকাতায় আগমনের হুযোগে পূর্ণ অভিসংগোপনে তাঁহার সহিত মিলিত হন এবং বসৃহে পূর্ববং সাধনায় রজ থাকেন। অধিকন্ধ ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে যুবক ভক্তদিগকে সম্মাদী সাজিতে দেখিয়া পিতার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। কাজেই অপরিণত্ত

# পূৰ্ণচন্দ্ৰ যোষ

বয়সেই পুত্রের উদ্বাহ-বন্ধনের আয়োজন চলিতে লাগিল। ঠাকুরেব দেহত্যাগের তুই বংসর পরে যোল বংসর বয়সে এক রকম জোর করিয়াই তাঁহাকে গৃহস্থ সাজানো হইল। যথাকালে ভাবত সরকারেব অধীনে চাকরির ব্যবস্থাও হইয়া গেল। পূর্ণ এখন পুবা সংসাবী! স্বভারতঃ গন্ধীবপ্রকৃতি পূর্বের অধ্যাত্ম-বিকাশের পথ সহসা সন্ধীর্ণতর হইয়া পড়িল। সর্বপ্রকার বিরাট সম্ভাবনা লইয়া আগত যে ঈশ্বরকোট মহাপুরুষ সরগুণের আধিক্যে স্বামী বিবেকানন্দের পরেই স্থান পাইবার উপযুক্ত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয়মাধুর্যেব অভিব্যক্তির ক্ষেত্র এইভাবে সঙ্কৃচিত হইতে দেখিয়া ভাবিতে হয, "এ কী দৈবী মায়া! ইহা কি পারিপার্শিক বিরুদ্ধ পরিবেশেব নিকট অন্ত:শক্তির পবাজয়, অথবা ভগবল্লীলার সমস্ত অংশ মানববুদ্ধির অতীত ?" শাস্ত্রপাঠে জানা যায় যে, অবতাব যথন যুগধর্মপ্রবর্তনের জন্ত ধরাধামে আগমন করেন, তথন তুই শ্রেণীর নিতাসিদ্ধ ভক্ত তাঁহাব অন্তগমন করেন। একদল তাঁহার যুগধর্ম-প্রচাবে ব্রতী হন, অপবেরা ভুধু লীলা আস্বাদন করেন বা লীলাবিলাসের সহায় হন—বাউলের দলের স্থায় আপন মনে নাচিয়া-গাহিয়া চলিয়া যান! পূর্ণ কি এই দিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত ?

দে ষাহাই হউক, পূর্ণের পরবর্তী জীবন ভক্তের নিকট যেমন উপভোগ্য, সদ্গৃহত্বের নিকট তেমনি শিক্ষাপ্রদ। 'লীলাপ্রসঙ্গ' কার সভাই লিখিয়াছেন, "ঘটনাচক্র পূর্ণকে দারপরিগ্রহ করিয়া সাধারণের স্থায় সংসার্থাত্রা নির্বাহ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যাহারা সম্বন্ধ হইয়াছিল তাহারা সকলেই তাঁহার অলোকিক বিশ্বাস, ঈশ্বরনির্ভরতা, সাধনপ্রিয়তা ও সর্বপ্রকার আত্মত্যাগের সম্বন্ধ একবাক্যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে ('লীলাপ্রসঙ্গ'-দিবান্তাব, ১৬৯ পঃ)।" তাঁহার দেহত্যাগের সংবাদ ঘোষণা করিছে গিমা

# . **প্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালি**কা

'উদ্বোধন'-সম্পাদকও লিখিয়াছেন ('উদ্বোধন', পৌব, ১৩২০)—
"সন্ন্যাসপ্রবণ অস্তর লইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়া কর্মবিপাকে হাঁহাদিগকে
সংসার করিতে হয়, গার্হস্থাজীবনে তাঁহারা কথনও স্বখলাভে সমর্থ হন
না। ঈশরের অভিন্তা ইচ্ছায় শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্রকে তাহাই করিতে হইয়াছিল
এবং ফলও তজ্জাভাতদহরপ হইয়াছিল। সমগ্র চিত্তবৃত্তি ঈশরে অর্পণ
করিয়া নিরস্তর অবস্থান করিতে পারিতেছেন না বলিয়া আজীবন তিনি
যেন সকলেয় নিকট অপ্রতিভ ও কুন্তিত হইয়া থাকিতেন।"

পূর্ণচন্দ্র সরকার বাহাছরের অর্থবিভাগের কর্মচারী ছিলেন; সেজক্ত বংসরের অর্থেক সময় তাঁহাকে সিমলা শৈলে থাকিতে হইত। ভারত-রাজধানী দিলীতে স্থানাস্তরিত হইবার সঙ্গে পূর্ণচন্দ্রের কর্মন্থলও তথায় চলিয়া বায়। দিলীতে অবস্থানের কাল হইতে তাঁহার হুর হইতে থাকে এবং সিমলা শৈলের বিশুদ্ধ স্লিগ্ধ বায়্সেবনেও সে হুরের হ্রাস না হইয়া দিন দিন উহা রন্ধি পাইতে থাকে। সিমলা হইতে তাঁহাকে কলিকাভায় আনা হয়। এথানে তিনি প্রায় ছয় মাস শ্যাগত থাকিয়া দেহত্যাগ করেন। অস্তরে সন্ন্যায়ী পূর্ণচক্র এই সময়ে সহধর্মিণীকে চিন্তিতা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "আমরা কি সংসারের অক্তলোকের ক্রায়? আমরা যে সর্বতোভাবে ঠাকুরের; আমার জন্মিবার পূর্বে যিনি ভোমাদের আহার দিয়ে রক্ষা করেছেন, আমার মৃত্যু হলে তিনিই তোমাদের বক্ষা করবেন, দেখবেন।" অশেষ রোগযন্ত্রণার মধ্যেও তাঁহার দেহমনে একটা অপূর্ব শান্তি বিরাজিত থাকিত; তিনি বলিতেন যে, তাঁহার শ্ব্যাপার্থে শীয়াকক্ষণের সর্বদা বিস্থা আছেন।

গৃহস্থীবনের কর্তব্য তিনি যথাবিহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন—
পূত্রকল্পাদের শিক্ষা ও লালনপালন, কল্পাদিগকে সংপাত্রে দান,
বন্ধুবান্ধবদের যথোচিত সাহায্য ও সম্বর্ধনা এবং কনিষ্ট ভ্রাডাদের স্বেছ—

ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই ভিনি নিখুঁতভাবে করিয়া গিয়াছেন। !কিঙ্ক আশ্বাস্টর্যের বিষয় এই যে, বছরূপে কার্যব্যাপত থাকিয়াও তিনি শ্রীরামক্ক বা গুৰুজাতাদিগকে ভুলেন নাই। ঞীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন লিখিয়াছেন, "কি প্রাত:কালে, কি সন্ধ্যাকালে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একসঙ্গে থাকিয়া দেখিয়াছি, তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসঙ্গ লইয়াই থাকিতেন। **আবার** অধিকাংশ সময়ে তিনি গম্ভীরভাবে শ্রোতার মতো থাকিতেন—মাঝে মাঝে ছই-একটি কথা বলিয়া প্রসঙ্গের মাধুর্যবৃদ্ধি করিতেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে পূর্ণ বাবু প্রতি রবিবারে বেলুড় মঠে যাইতেন.। সেধানে প্রায়ই একাকী বসিয়া হাসিমুখে চুকট টানিতেন-মাঝে মাঝে কাহারও সহিত হুই-একটি বাক্যালাপ করিতেন—তাও ভাসাভাসা। লক্ষ্য করিলে দেশা যাইত, যেন অস্তম্থভাবে বদিয়া আছেন। তাঁহার বাড়িতে অধিকাংশ যাঁহার। আসিতেন, তাঁহারা ঠাকুরের ভক্ত। শ্রীযুক্ত মান্টার মহাশয় অনেক যুবক ছাত্ৰভক্তকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতেন এবং পূর্ণবাবু তাঁহাদের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে বিশেষ ভাল বাসিতেন। বিশেষ যে-স্ব যুবক সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীরামরুষ্ণ মঠে সন্ম্যাসী হইবার জন্ম দৃঢ়চিত্ত হইতেন, তাঁহাদের দেখিলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না" ('উঘোধন', ১৩৫৪, ৩৬১ পৃ: )।

শ্রীতাক্রের অন্তর্গ সন্ন্যাসী সন্তানগণ পূর্ণবাব্কে বিশেষ প্রদানকারে এবং নবাগতদের নিকট তাঁহার পরিচয়প্রদানকারে পূর্বকণা শ্বরণ করিয়া অভিভূত হইয়া পড়িতেন। স্থামীন্দীর স্থামেরিকা-বিজয়ের সংবাদে যথন দেশ উন্নসিত, তথন পূর্ণবাবু প্রত্যহ অপরাত্নে বলরাম মন্দিরে যাইয়া সংবাদপত্রগুলির থ্রর স্থামী ব্রদানন্দ প্রভূতিকে সাগ্রহে তনাইতেন এবং জানান্য প্রান্তির প্রান্তিন। এ প্রদান প্রান্তির প্রদ্ধির ক্রেক্তিনে। এ প্রদান প্রান্তির প্রান্তির বিশ্ব ব্রান্তির প্রান্তির প্রান্তির ব্রান্তির ক্রেক্তির ব্রান্তির ক্রিক্তির ব্রান্তির ক্রিক্তির ব্রান্তির ক্রিক্তির ক্রিক্তির ব্রান্তির ক্রিক্তির ক্রিক্তির ব্রান্তির ক্রিক্তির ক্রেক্তির ক্রিক্তির ক্

# 🎒 শানশৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

বক্তবা পেশ করিতে চাহিলেন; অমনি মহারাজ প্রভৃতি বাধা দিয়া কহিলেন, "পূর্ণ যখন কথা বলবে, ভোমরা চুপ করে শুনবে।" ১৮৯৭ শ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী কলিকাতার ফিরিলে তাঁহাকে যখন শোভাষাত্রা সহকারে লইয়া যাওয়া হটুভেছিল, তথন তিনি কর্ণওয়ালিস খ্রীটে পূর্ণবাবুর গৃহের সম্মূধে গাড়ি থামাইয়া পূৰ্ণবাবুকে ডাকিতে স্বামী ত্ৰিগুণাতীতানন্দকে পাঠাইলেন। পূর্ণবাবু সকালে শিয়ালদহ ফেশনে ভিড়ের এক পার্ষে দাড়াইয়া অভ্যর্থনার আড়ম্বর ও স্বামীজীকে দর্শনাস্তে গৃহে ফিরিয়া আফিনে যাইবাব আগে স্নান করিতেছিলেন। স্বামীজীর আহ্বানে ঐ অবস্থায়ই বাহিবে আসিলে স্বামীজী সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। দিল্লী ও সিমলায় থাকা কালেও তিনি গুরুত্রাতাদের স্থিত যোগাযোগ রাখিতেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ একবার কাশ্মীর-ভ্রমণাস্তে ভাহার সিমলার বাড়িতে অতিথি হইয়াছিলেন। এতঘ্যতীত অপর অনেকেও তথায় গিয়াছিলেন এবং অনেকের সহিত তাঁহার প্রালাপ ছিল। কাহাকেও অর্থাদি দারা তিনি সাহায্য করিতেন। গিরিশবাবুর দেহতাাগের কিছু পূর্বে পূর্ণ তাঁহার শ্যাপার্শে উপস্থিত হইলে গিরিশ করজোড়ে বলিলেন, "ভাই, আশীর্বাদ কর, যেন প্রতিমূহুর্তে ঠাকুরকে স্মরণ করতে পারি। জয় রামক্ষণ।" পূর্ণ কোমল-স্বরে উত্তর দিলেন, "ঠাকুর আপনাকে সর্বদাই দেখছেন--আপনি আমাদের আশীর্বাদ করুন।"

বিবৈকানন্দ সমিতির সদস্তবৃদ্দের অন্থরোধে তিনি ১৯০৭ ঐতিকা উহার সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেম। কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি প্রান্থই সম্বাসমাগমে শব্দর ঘোষের লেনে সমিতি-ভবনে যাইয়া স্বয়ং ক্রান্থর-মরে খ্যানে বসিতেন এবং অপর সকলকে ঐ বিষয়ে উৎসাহ শিক্তিন। তাহার ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকা কালেই মাদাধ্ কাল্ডে কলিকাতার আসেন। পূর্ণবার্ সমিতির মুখপাত্র হিনাবে সভাগণসহ

## न्निक्षं विशेष

প্র্যাও হোটেলে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং শ্বামীজীর বিভিন্ন ভাবের ফটো তাঁহাকে উপহার দেন। ঐ পদে তিনি এক বংসর শ্বামিষ্টিত ছিলেন; শতঃপর সিমলা চলিয়া যাওয়ায় উহা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন।

আফিসের ছুটির পর তিনি সিমলা পাহাড়ের কোন নিভৃত স্থানে ধাানে মগ্ন হইয়া বসিয়া পাকিতেন—গৃহে ফিরিভে অনেক রাত্রি হইয়া যাইত। দেখানে গুরুভাতারা ছিলেন না, আশ্রমাদিও ছিল না ; হতরাং শ্রীগুরুর শ্বরণ-মননের উপায় এতম্ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? তবে বাহিবে ভাবের প্রকাশ না থাকিলেও অন্তরে উহা দর্বদাই ফল্ক নদীর স্থায় প্রবাহিত হইত এবং কোন কারণে উপরের আবরণ একটু সরিলেই স্বচ্ছ ব্দলধারা বাহিব হইয়া পড়িত। দুষ্টাস্তম্বরূপে বলা ঘাইতে পারে যে, প্রফুলকুমার ব্যানার্জী মহাশয় একদিন সিমলার বাড়িতে উপস্থিত হইয়া দেখিয়াছিলেন যে, শ্রীযুক্ত পুলিন মিত্র ভগবৎ-সঙ্গীত করিতেছেন এবং পূর্ণবাবুর তুই চক্ষে ধারা বহিতেছে। ইহার পরেও অনেকক্ষণ তাঁহার চকু লাল হইয়াছিল। অপর একদিন অমণের সময় তাঁহাকে স্থানমনা দেখিয়া পাৰ্যস্থ এক ব্যক্তি জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, তাঁহার দেহবোধ আছে কিনা। ইহার উত্তরে পূর্ণবাবু গলায় হাত দিয়া বলিয়াছিলেন যে, উপরের অংশটিই শুধু আছে, নিমের কোন বোধ নাই। ফলত: তিনি অধ্যাত্মভূমিতেই নিত্যপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন! তবে ব্যবহারিক ষ্টিতে দৈনন্দিন জীবনেরও একটা ধারা ছিল। অবসর সময়ে তিনি পড়াশোনা যথেষ্ট করিতেন এবং স্থন্দর প্রবন্ধ ,লিখিতে পারিতেন। वाशिभाषित करन छाङ्गित भन्नीत द्यम भवन ७ इन्हे हिन ; निमना भारास्क्र গোরাদের অপ্তান্ন অভ্যান্নাবের প্রতিধাদকরে তাঁছাকে ছই-একবার এই শক্তিপ্রয়োগও করিতে হইরাছিল এখং ঋর হইরাছিল তাঁহারই।

## ক্ষীরামকৃষ ভক্তমালিকা

প্রত্তিশ-ছত্তিশ বৎসর বরসে কঠিন রোগে পূর্ণবাবুর জীবনসংশয় উপস্থিত হইলে স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহার শ্যাপার্শ্বে বসিয়া এক দিবাভাবে আবিষ্ট হন। তদবধি রোগের গতি পরিবর্তিত হইতে থাকে এবং তিনি শীস্ত্রই হুন। প্রেমানন্দ মহারাজ পরে বলিয়াছিলেন, "ছেলেমেয়ের। খুব কম বয়সী বলে ঠাকুর ওঁর পরমায় বাড়িয়ে দিলেন।"

পূর্ণ দেশপ্রেমিক ছিলেন এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামের মর্যাদা বুঝিতেন। যাঁহারা দেশের অশু কারাবরণ করিতেন, তিনি তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসীর তুল্য মনে করিতেন। তাঁহার আর একটি সদ্গুণ ছিল দোষদর্শন না করিয়া গুণগ্রাহী হওয়া। ধনী জমিদার ও স্থপুরুষ ভাম বস্থ মহাশয়ের সর্বপ্রকার বৈষ্ণবোচিত বাহ্ন সদাচারের সহিত চরিত্রগত তুর্বলতাও ছিল। তিনি পূর্ণ বাবুর নিকট খ্বই যাতায়াত করিতেন এবং তাঁহাকে 'গুরুজী' विनिमा मरबाधन कविराजन। अदेनक यूक्तिवामी यथन भूर्व वावूरक क्रेम्स অসঙ্গতির কথা শারণ করাইয়া দিলেন, তথন তিনি উত্তর দিলেন, "খাম বাবুর দোষ আছে বটে; কিন্তু সে যা করে একাই করে—দল নিয়ে করে না। কিন্তু তার যা গুণ আছে, তা খুব কম লোকের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়—দেটা সত্যাহরাগ। সে যদি কোন বিষয়ে কোন কথা দেয়, তা সে রাখবে—হিমালয়ের মতো অচল অটল! আর কেউ বিপদে পড়লে বা কারুর কষ্ট দেখলে সে সাহায্য করে-- অবজ্ঞা করে না।" পূৰ্ণবাবুৰ সাহচৰ্ষে এই গুণরাশি বর্ধিত হইয়া শ্চামবাবুর চরিত্রে মপূর্ব बैंबिवर्जन जानिश्राहिण এবং তাঁহাকে জীরামক্ষের প্রতি অধিকতর जाकृष्टे কবিয়াছিল।

পূর্বার সমসে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "পূর্ণ অয় বয়নে দেহত্যাগ করবে, তা না হলে সম্মাস নিমে সংসারক্ষাগ করবে;" "ওকে মদি সংসাহে আবদ্ধ করা হয়, ওর বেশীদিন দেহ থাকবে না!", ১৩২০ ব্লারের

## পূৰ্ণচন্দ্ৰ ঘোষ

কার্তিক সংক্রান্তি, (৩০শে কার্তিক ; ১৬ই নভেম্বর ১৯১৩ ) রাজি দশ ঘটিকার সময় তিনি মাত্র বেয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ বংসর বয়সে দেহরকা করেন। উহার এক বৎসর পূর্ব হইতেই অবে ভুগিয়া তাহার শরীর অতি জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া যায় এবং তিনি শয্যাগ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ঐ সময়ে তাঁহার আফিদের অধস্তন কর্মচারী আন্তবাবু একদিন তাঁহার বোগঙ্গিষ্ট দেহ দেখিয়া আক্ষেপসহকারে বলেন, "ঠাকুর যদি এখন থাকতেন, তা হলে আপনার এই অবস্থায় তিনি কী করতেন! এই কথা শুনিয়াই পূর্ণবাবু বিছানায় উঠিয়া বসিলেন এবং আশুবাবুর উপর তাঁহার জ্ঞলম্ভ ছুইটি বড় বড় চকু রাখিয়া সতেজে বলিলেন, "তিনি গেছেন কোথায় ?" অপ্রস্তুত আন্তবাবু তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরিয়া শোয়াইয়া দিলে তিনি একটু শাস্ত হইয়া মৃত্কণ্ঠে বলিলেন, "দেখুন, কাল বাত্ৰে প্রত্রাব করতে বারান্দায় কোনরকমে দেয়াল ধরে ধরে গেছলাম। ঘরে অবশ্য লোক থাকে; কিন্তু সে ঘুমিয়েছিল বলে তাকে আর জাগাই নি। একাই ঐ ভাবে বারান্দায় যাই। কিন্তু ফেরার সময় উঠে দাঁড়াতেই মাথাটা ঘুরে গেল, আর একটু হলেই পড়ে যেতাম। ঠিক সেই সময় ঠাকুর এলে আমায় ধরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে গেলেন।"

দেহত্যাগ তাঁহার অতি শান্তভাবেই হইয়াছিল—বাড়ির কেহ
বুঁঝিতেই পারেন নাই। মুখে তথন তাঁহার দিব্য কান্তি ও শান্তি—
বন্ধতালু তথনও গরম। ডাক্তার আদিয়া দেখিয়া বলিলেন, হই-তিন
ঘণ্টা আগে দেহত্যাগ হইয়াছে। ঠাকুরের দীলা বেমন অভুত—তাঁহার
সহচর্বন্দের দীবনও তেমনি অপূর্ব ও মানববুঁদ্ধির অগ্যা!

## মধুরানাথ বিশ্বাস

'শ্রীশ্রীরামরুঞ্জীলাপ্রসঙ্গ' (গুরুভাব—পূর্বার্ধ ও সাধকভাব) সবিস্তারে মথুরানাথের চুরিত্রান্ধনে নিয়োজিত হওয়ায় সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রীরামরুঞ্জ-জীবনবেদের যাহারা জন্ধ্যান করিতে চাহেন, তাহাদিগের পক্ষে এই ভক্তপ্রবরের সহিত পরিচিত হওয়া একান্ত আবশ্রক। আমরা 'লীলাপ্রসঙ্গ'-অবলম্বনেই ইহার সংক্ষিপ্ত জীবনী-সংকলনে অগ্রসর হইলাম।

সাধনকালে একসময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের মনে শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট প্রার্থনা জাগিয়াছিল, "মা, আমাকে শুকনো সাধু করিস নি, বসেবসে রাথিস।" মধুরানাথের সহিত ঠাকুরের যে অদৃষ্টপূর্ব সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহা উক্ত প্রার্থনারই পরিণতিবিশেষ। কারণ এই প্রার্থনার উত্তরম্বন্ধপে ৺জগন্মাতা শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখাইয়া দেন, তাঁহার দেহরক্ষাদি প্রয়োজনসিদ্ধির জন্ম চারিজন বসদদার তাঁহার সহিত প্রেরিত হইয়াছেন এবং মধুর অবচ চমকপ্রদ ছিল। পৃজ্যপাদ 'লীলাপ্রসঙ্গ'-কার দেখাইয়াছেন যে, একদিকে মধুর মেমন ঠাকুরের দৈবশক্তির উপর নির্ভর করিতেন, অপর দিকে তেমনি' আবার তিনি ঠাকুরকে অনভিক্ত বালকপ্রায় জানিয়া সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণাদিতে তৎপর থাকিতেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, মধুর শ্রীশ্রীঠাকুরকে ইহকাল ও পরকালের সম্বল ও গতি বলিয়া দৃঢ় ধারণা করিয়াছিলেন; অন্তপক্ষে আবার ঠাকুরের ক্ষপাও মথুরের প্রতি

<sup>়&</sup>lt;sup>া</sup> ১ 'লীলাপ্রসঙ্গে' সধুরানাথ নামের বহল প্রয়োগ দেখা যায়; স্থলবিশেষে সধুরামোহন শামও ব্যবহৃত হইরাছে।

## মথুরানাথ বিশাস

অপরিমিত ছিল। স্বাধীনচেতা ঠাকুর মধ্রের কোন কোন ব্যবহারে সময়ে বিরক্ত হইলেও অচিরে উহা ভূলিয়া গিয়া আবার জাঁহার সকল অমরোধ রক্ষাপূর্বক ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের চেষ্টা করিতেন। বস্তুত: ইহাদের সম্বন্ধ দৈবনির্দিষ্ট এবং অতীব প্রেমপূর্ণ ও অবিচ্ছেত্ত ছিল, এবং দৈবনির্দিষ্ট ছিল বলিয়াই দক্ষিণেশরের মন্দির-প্রতিষ্ঠার কয়েক সপ্তাহ পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সৌম্য দর্শন, কোমল প্রকৃতি, ধর্মনিষ্ঠা ও অল্লবয়স মথ্র বাবুর নয়নাকর্ষণ করিয়াছিল।

মথ্র রাব্ রানী বাসমণিব তৃতীয়া কলা করণাময়ীকে বিবাহ করিয়া রানীরই গৃহে বসবাস করিতে থাকেন। কিন্তু অল্পকাল পরে একমাত্র পুত্র ভূপালকে রাখিয়া করুণাময়ী পরলোকগমন করিলে রানী এই উপযুক্ত জামাতাকে পরিবারের সহিত চিরসম্বদ্ধ রাখিবার জল্প তাঁহার হল্তে কনিষ্ঠা কলা শ্রীমতী জগদপাকে অর্পণ করেন। অতঃপর রানীর পতি শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দাস দেহত্যাগ করিলে বিষয়কর্ম-পরিচালনের জল্প মথ্র বাব্ বানীর দক্ষিণহস্তম্বরূপ হইলেন। কিন্তু বর্তমান প্রবদ্ধে আমরা মথ্র বাব্র জাগতিক অভ্যুদ্যের দিক লক্ষ্য না করিয়া প্রধানতঃ তাঁহার ধর্মজীবনের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিব।

মথুর বাবু প্রীরামক্বফকে যতই দেখিতেছিলেন, ততই অধিক আকৃষ্ট হইতেছিলেন। একদিন ঠাকুরের প্রীহস্তে গঠিত এক হন্দর শিবমূর্তিদর্শনে তিনি চমৎকৃত হইলেন এবং রানীকে উহা দেখাইলেন। তদবধি তাঁহার মনে সঙ্কল্প জাগিল, প্রীরামক্বফকে দেবপূজার লাগাইতে হইবে। এইরূপে মথুরেরই আগ্রহৈ তিনি ভতবতারিণীর পূজকপদে ব্রতী হন। ইহার পরে তিনি কির্নপে. পরাধাগোবিন্দের মন্দিরে পূজা করিতে আরম্ভ করেন, তাহা আমরা রাসমণি-প্রসঙ্কে বলিব।

বিবাহান্তে পূর্ণযৌবন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর ফিরিয়া আসিয়া মেভাবে

#### **জ্বিশানকৃত্ত-ভক্তমালি**কা

গৃহসম্ভ ভূলিয়া গিয়া দিব্যোন্মাদে সাধনায় ভূবিলেন, ভাহা দেখিয়াৎ মধ্রবাবু মুগ্ধ হইলেন। ভাদৃশ আধ্যাত্মিক ব্যাক্লভার মর্মোপলন্ধিতে অসমর্থ কর্মচারীরা অবশ্র অভিযোগ জানাইলেন, "ছোট ভটচাজ সব মাটি করলে! মার পূজা-ভোগ-রাগ কিছুই হচ্ছে না; ওরকম অনাচাং করলে মা কি কথন পূজা-ভোগ গ্রহণ করেন ?" ইহাতেও মধুর বিচলিত না হইয়া চকুকর্ণের বিবাদ-ভঞ্জনের জন্ম একদিন অস্তরালে দাঁড়াইয় ঠাকুরের ভাববিহ্বলতা দেখিলেন এবং যাইবার সময় আজা দিলেন "ছোট ভটচাজ মশায় যেভাবে যাই ককন না কেন, তোমরা তাঁকে বাধ দিবে না। আগে আমাকে জানাবে, পরে আমি যেমন বলি তেমনি করবে।" ইহারও পরে ঠাকুর আরও কিছুদিন পূজা চালাইলেন; কিছ পরে স্বীয় ভাবাবেগকে বৈধীভক্তির সীমার ভিতর রুদ্ধ রাখিতে অক্ষম হইয়া একদিন ভাগিনেয় হৃদয়কে পূজাসনে বসাইয়া মথুর বাবুকে লক্ষ্য কবিয়া বলিলেন, "আজ থেকে হুদয় পূজা করবে। মা বলছেন, আমার পূজার মতো হৃদয়ের পূজা তিনি সমভাবে গ্রহণ করবেন।" বিশাসী মণুর ঠাস্কুরের ঐ কথা দেবাদেশ বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং সাধনাদির জন্ম শ্রীরামক্বফকে কর্তব্যনিমুক্তি দেখিয়া আনন্দিত হইলেন।

তথ্ তাহাই নহে; ঠাকুরের প্রয়োজন জানিয়া তিনি তাঁহার জন্ত মিছরির শরবতের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন এবং জন্ত বিধিরূপে তাঁহার সাধকজীবনের সহায়ক হইয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুর যেদিন বানী রাসমাণর অঙ্গে আঘাত করিলেন' সেদিন মণ্রেরও মনে সন্দেহ জাগিল যে, ঠাকুরের আর্থ্যাত্মিকতার সহিত উন্মন্ততার সংযোগ ঘটিয়াছে। অতএব কবিরাজ সমার্থানাদ সেনের ঘারা তাঁহার চিকিৎসার বন্দোবন্ত করাইলেন। জ্বিকত্ত তর্ক্যুক্তিসহায়ে ঠাকুরের মনকে অধিকতর স্থসংঘত করিতে সচেই

হ 'রালী রাসন্দি' প্রবন্ধ জটবা ।

## মথুৱানাৰ বিশাস

হইলেন। পরস্ক এই ক্ষেত্রে মণ্রেরই পরাক্ষয় ঘটিল। একদিন ঘৃষ্টিবাদী মণ্ট্রাব্ বলিলেন, "ঈশরকেও আইন মেনে চলতে হয়। তিনি যা নিয়ম একবার করে দিয়েছেন, তা রদ করবার তাঁরও ক্ষমতা নেই।" জীরামকৃষ্ণ তাহাতে উত্তর দিলেন, "ও কি কথা তোমার? যার আইন, ইচ্ছে করলে দে তথনি তা রদ করতে পারে বা তার জায়গায় আর একটা আইন করতে পারে।" মণ্র দে কথা না মানিয়া বলিলেন, "লাল ফুলের গাছে লাল ফুলেই হয়, সাদা ফুল কখনও হয় না; কেননা তিনি নিয়ম ক'রে দিয়েছেন। কই লাল ফুলের গাছে সাদা ফুল তিনি এখন কর্মন দেখি।" পরদিন শৌচে গিয়া ঠাকুর দেখিলেন, একটা লাল জ্বাফুলের গাছে একই ভালে হইটি ফুল—একটি লাল, অপরটি ধপধপে সাদা। অমনি উহা আনিয়া মণ্রকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই দেখং" মণ্রও স্বীকার করিলেন, "হঁয়া বাবা, আমার হার হয়েছে।"

এই-সকল উপায় ছাড়া মণুরবাবু অক্সভাবেও প্রীক্রীঠাকুরের তথাকথিত রোগের চিকিৎসার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার এক সময়ে ধারণা জন্মিয়াছিল যে, অথও ব্রহ্মচর্যপালনের ফলে ঠাকুরের মন্তিকবিকার ঘটিয়াছে। তাই ব্রহ্মচর্যভলের জন্ম একদিন কলিকাতার মেছুয়াবাজার পর্নীস্থ এক ভবনে তাঁহাকে বারনারীকুলের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। পরস্ক ঠাকুর "মা, মা" বলিতে বলিতে বাহ্ম চৈতন্ম হারাইলেন এবং ব্রসকল নারীর হৃদয় তাদৃশ পবিত্রতা-দর্শনে বিগলিত হইল; তাহারা সশস্কচিত্তে সে মহাপুক্ষের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া বিদায় লইল।

মণ্র বাব্ ধনী অথচ উচ্চপ্রকৃতিসম্পন্ন, বিষয়ী হইলেও ভক্ত, হঠকারী হইয়াও বৃদ্ধিমান, ক্রোধপরারণ হইলেও ধৈর্যশালী এবং ধীরপ্রভিত্ত ছিলেন। তিনি ইংরেজী-বিছাভিত্ত ও তার্কিক, কিন্তু কেহ কোন কথা বৃশাইরা কিন্তে পারিলে উহা বৃদ্ধিয়াও বৃদ্ধিব না—এরপ অভাবসম্পন্ন

#### ঞ্জীপ্লামকুক্ম-ভক্তমালিকা

ছিলেন না। তিনি ঈশরবিশাসী ও ভক্ত ছিলেন; কিন্তু তাই বলিয়া ধর্মসম্বন্ধে যে যাহা বলিবে, তাহাই যে চোথ-কান বৃজিয়া অবিচারে গ্রহণ করিবেন তাহা ছিল না, তা তিনি ঠাকুরই হউন আর গুরুই হউন বা অক্ত যে-কেহই হউন। এইরূপ স্বাতন্ত্রাবিশিষ্ট ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস ও ভক্তির অভিব্যক্তি ও পরিপৃষ্টির ইতিহাস অতীব শিক্ষাপ্রদ। ঠাকুর সম্বন্ধে তাঁহার ধারণাও এই মনোভাবের আশ্রয়েই পরিণতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার সম্বন্ধে মথ্র বাবু প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বাব কুপা হইয়াছে বলিয়াই উহার ঐ প্রকার উন্মন্তবং অবস্থা হইয়াছে। কিন্তু ক্রমে তিনি ঠাকুরকে ঈশ্বরাবতার বলিয়াও বৃক্তিতে পারিয়াছিলেন। পূর্বোক্ত এবং অক্তান্ত ঘটনাবলী ঐ বিষয়ে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল।

একদিন শিবমন্দিরে প্রবেশান্তে ঠাকুর শিবমহিয়্মন্তোত্র পাঠ করিতে করিতে সম্পূর্ণ বিহরল হইয়া পড়িলেন এবং অবশেষে ভাবাধিক্যে স্তবপাঠে অসমর্থ হইয়া সম্প্রনয়নে কেবলই বারবাব উচ্চৈঃয়রে বলিতে লাগিলেন, "মহাদেব গো! ভোমার গুণের কথা আমি কেমন ক'রে বলব!" মন্দিরের কর্মচারীরা ভাবিলেন যে, ছোট ভট্টাচার্যের পাগলামি আরম্ভ হইয়াছে—হয়তো শিবের উপর চড়িয়া বসিবেন; স্কতরাং হাত ধরিয়া সরাইয়া দেওয়াই ভাল। গোলমাল শুনিয়া মণ্র বাবু তথায় আদিলেন এবং ঠাকুরের ভাবদর্শনে মৃথ্য হইয়া আদেশ দিলেন, "যার মাথার উপর মাথা আছে, সেই যেন এখন ভট্টাজ মহায়কে স্পর্ল করতে যায়।" শুর্থ তাহাই নহে; ঠাকুরকে পাছে কেহ বিরম্ভ করে, এইজন্ত তিনি বাঞ্ছ্মিতে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

্রিদিনের পর দিন তখন ঠাকুরের গুরুভাবের অধিকাধিক বিকাশ ছইতেছে এবং ভৈরবী ব্রাহ্মণী বিবিধ ভান্তিক সাধনে তাঁহার অভ্তপূর্ব সাফল্য দেখিয়া ও শান্তের সহিত সমস্ত লক্ষণ মিলাইয়া লইয়া দৃদ্ধাত্যয়

#### মথুরানাথ বিশ্বাস

হইয়াছেন যে, ঠাকুর অবতার। ব্রাহ্মণীর নিকট উহা প্রবণপূর্বক বালকস্বভাব শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরকে বলিলেন, "ব্রাহ্মণী বলে যে, অবতারদের যে-সকল লক্ষণ থাকে, তা এই শরীর-মনে আছে।" মথ্র শুনিয়া সহাক্ষে বলিলেন, তিনি যাই বলুন না, বাবা, অবতার তো আর দশটির অধিক নাই। স্বতরাং তাঁর কথা সত্য হবে কি করে ? তবে আপনার উপর মা কালীর রূপা হয়েছে, একথা সত্য।" বলিতে না বলিতেই ভৈরবী তথায় উপস্থিত! অমনি সরলতার প্রতিমূর্তি ঠাকুর তাঁহাকে মথুরের অবিখাসের কথা জানাইলেন। ভৈরবী তথন ভাগবতাদি শাস্তাবলম্বনে প্রমাণ করিলেন যে, অবতারের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই; অধিকন্ত ইহাও বলিলেন যে, ঐীচৈতন্তের সহিত ঠাকুরের দেহমনে প্রকাশিত লক্ষণসমূহের সৌসাদৃশ্য আছে। সমস্ত শুনিয়া মথুরকে দেদিন নিরস্ত হইতে হইল। কিন্ধু ঠাকুর উহাতেই নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি এই বিষয়ে শাস্ত্রস্ক্র পণ্ডিতদের অভিমত জানিবার জন্ম ঔৎস্থক্য প্রকাশ করিতে থাকায় মণ্রবাবু অগত্যা পণ্ডিতসভার আহ্বান করিলেন। তাহাতে বৈষ্ণবচরণাদি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের সন্মথে ব্রাহ্মণী শাস্ত ও যুক্তি-অবলম্বনে এমনভাবে স্বপক্ষ প্রতিপাদন করিলেন যে, অবশেষে তাঁহারই জয় হইল। মথুরের মতো বৃদ্ধিমান ব্যক্তির অভ:পর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, কথাটার একটা গুরুত্ব আছে—উহাকে সহজে উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

মণ্রবাবৃ শুধু পরীক্ষা করিয়া, যুক্তিতে পরাজিত হইয়া বা জানী ও সিদ্ধদের কথা শুনিয়া ঠাকুরের প্রতি উদ্ধ ধারণা পোষণ করেন নাই। ঠাকুরের অসাধারণ ত্যাগ-বৈরাগ্যাদিও তাঁহার মনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তিনি ঠাকুরের সঙ্গে দীর্ঘকাল কাটাইবার জন্ম মাঝে মাঝে তাঁহাকে নিজ বাদীতে লইয়া যাইতেন এবং নানাভাবে তাঁহার সেরা করিতেন। কোন দিন হয়তো তিনি, স্বর্ণ ও রোপ্যের এক প্রক্ষ বাসন

## জীপাশকৃষ-ভক্তমালিকা

গড়াইয়া তাহাতে ঠাকুরকে অন্ধ-পানীয় দিলেন এবং মৃল্যবান বস্তাদি পরাইয়া বলিলেন, "বাবা, তুমিই তো এই সকলের (বিষয়ের) মালিক; আমি তোমার দেওয়ান বই তো নয়।" কোন দিন হয়তো তিনি সহস্র মৃদ্রাব্যয়ে এক জ্যোড়া বেনারদী শাল জন্ম করিলেন এবং "এমন ভাল জিনিস আর কাহাকে দিব" ভাবিয়া নিজের হাতে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে উহা জড়াইয়া দিয়া মহানন্দ লাভ করিলেন। শালখানি পরিয়া ঠাকুর প্রথম বালকের স্থায় আহলাদে এদিক-ওদিক ঘুরিতে লাগিলেন। কিন্তু বালকেরই স্থায় পরক্ষণে ভাবিলেন যে, ঐ শালখানি পঞ্চভূতের বিকার বই কিছুই নহে, উহাতে সচিদানন্দলাভ হয় না; ববং অভিমানের রৃদ্ধিবশতঃ মন ঈশর হইতে দ্বে সরিয়া যায়। অমনি উহাকে ভূমিতে ফেলিয়া থ্তু দিতে ও ধ্লিতে ঘসিতে লাগিলেন; এমনকি, পোড়াইবারও উপক্রম করিলেন। এমন সময় কে একজন আসিয়া উহা রক্ষা করিল। মথ্রবার্ যথাকালে শালের ঘূর্দশার সংবাদে কিছুমাত্র ঘূংখিত না হইয়া বলিলেন, "বাবা বেশ করেছেন।" তিনি বিষয়ী হইলেও ঠাকুরের সান্ধিয়গুণে তখন বৈরাগ্যের মহিমা উপলব্ধি করিয়াছেন।

ঠাকুরের গুরুভাবে অপার করুণার কথা সন্ত্রীক মধ্র বাবু প্রাণে প্রাণে বে কওদ্র অহভব করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে যে কওদ্র আত্মমর্পণ করিয়াছিলেন তাহার বিশেষ পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি—
ঠাকুরের নিকট তাঁহাদের উভয়ের কোন কথা গোপন না রাখায়।
উভয়েই জানিতেন ও বলিতেন, "বাবা মাহ্য নন; ওঁর কাছে কথা প্রকিয়ে কি করবে? উনি সকল জানতে পারেন, পেটের কথা সব টের পান।"
ক্রিট্রা উভয়ে যে ঐ প্রকারে কথার কথা মাত্র বলিতেন তাহা নহে—
ক্রিট্রেও সকল বিষয়ে ঠিক ঠিক ঐরপ অহ্নান করিতেন। বাবাকে
ক্রিট্রা একত্রে আহান্ব-বিহার এবং এক শ্রায় কভিদিন শ্রম প্রস্থ উভরে

মথুরানাম রিশ্বান

করিয়াছেন। বলা বাছলা, শ্রীরামরুক্ষের প্রতি মণ্রের এই প্রকার একান্ত বিশ্বাস গভীর আধ্যাত্মিক অহত্তির ফলেই উৎপন্ন হইয়াছিল। এই অহত্তির ইতিহাস 'লীলাপ্রসঙ্গ'-কারের নিপুণ লেখনীমুখে স্করভাবে বিবৃত হইয়াছে।

সন ১২৬৭ লালের শেষভাগে পুণ্যবতী রানী রাসমণির দেহত্যাগের পর ভৈরবী শ্রীমতী যোগেশ্বরীর দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে হইয়াছিল। ঐ কাল হইতে আরম্ভ করিয়া সন ১২৬৯ সালের শেষভাগ পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর তন্ত্রোক্ত সাধনসমূহ অন্নষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ের প্রারম্ভ হইতেই মথ্রবাবু ঠাকুরের সেবাধিকার পূর্ণভাবে পাইয়া জীবন ধক্ত করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে ডিনি বারংবার বিবিধভাবে পরীক্ষা করিয়া ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব ঈশ্বরাজ্রাগ, সংযম ও ত্যাগবৈরাগ্য সম্বন্ধে দুঢ়-নিক্ষ হইয়াছিলেন। কিন্তু আধ্যান্মিকতার সহিত তাঁহাতে মধ্যে মধ্যে উন্মন্ততারূপ ব্যাধির সংযোগ হয় কিনা, তদ্বিষয়ে তিনি তথনও একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই ৷ ঠাকুরের তন্ত্রসাধনকালে মণ্রের মন হইতে ঐ সংশয় সম্পূর্ণরূপে দ্রীভূত হইয়াছিল। ওধু তাহাই নহে, এই সময়ে অলৌকিক বিভূতিসকলের বারংবার প্রকাশ দেখিতে পাইয়া তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা জনিয়াছিল, তাঁহার ইষ্টদেবী তাঁহার প্রতি প্রদলা হইয়া প্রীরামক্রফবিগ্রহ-অবলম্বনে তাঁহার সেবা লইতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া ভাঁছাকে সর্ববিষয়ে রক্ষা করিতেছেন এবং তাঁহার প্রভুত্ব ও বিষয়াধিকার সর্বতোভাবে অকুল রাখিয়া তাঁহাকে দিন দিন অশেষ মর্যাদা ও গৌরবের অধিকারী করিতেছেন। নিয়োক দর্শনটি মণ্বের মনে এপ্রকার বিশালোৎপাদনে বিশেষ সহায়ক হট্যাছিল।

ाज्यम् । क्विताम शकाक्षमाम् स्मातन निकृषे शक्रावन हिकिशमा इतिरक्षम् । भवत् स्वाम कामके वाणिका इतिवादः । भवनस्थर निकृशाम्

#### শ্রীরামকৃঞ্চ-ভক্তমালিকা

কবিরাজ বলিয়া দিয়াছেন, "ইছার দিব্যোশ্মাদ-অবস্থা বলিয়া বোধ হইতেছে; উহা যোগঞ্জ ব্যাধি; উষধে সান্নিবান নহে।" এই সময়ে ঠাকুর একদিন তাঁহার ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে যে লম্বা বারান্দাটি পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত আছে, তথায়ু গোঁভরে পদচারণ করিতেছিলেন আর এদিকে কুঠির একটি প্রকোষ্ঠে মধুর বাবু আপনমনে বসিয়া কথনও বিষয়চিন্তা করিতে-ছিলেন, কখনও-বা ঠাকুরকে দেখিতেছিলেন। অকক্ষাৎ তিনি দৌভাইয়া আসিয়া ঠাকুরের পদম্ম জড়াইয়া ধরিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে শাস্ত করিতে চাহিলেন; কিন্তু মথুর সঞ্জলনয়নে বলিতে লাগিলেন, "বাবা, ভূমি বেড়াচ্ছ, আর আমি শাষ্ট দেখলুম, যথন এদিকে এগিয়ে আসছ, দেখছি তুমি নও---আমার ঐ মন্দিরের মা। আর যাই পেছন ফিরে ওদিক ধাচ্ছ, দেখি কি যে সাকাৎ মহাদেব। প্রথম ভাবলুম চোখের ভ্রম হয়েছে; চোখ ভাল ক'রে পুঁছে ফের দেখলুম—দেখি তাই। এইরূপ যতবার করলুম দেখলুম তাই।" ঠাকুর তাঁহাকে যতই বুঝান, মথুর ততই কাঁদেন। সেদিন অনেককণ ধরিয়া বহু চেষ্টায় তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিতে হইয়াছিল। এই ঘটনার উল্লেখান্ডে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "মথুরের ঠিকুজীতে কিন্তু লেখা ছিল, বাপু , তার ইষ্টের তার উপর এতটা ক্বপাদৃষ্টি থাকবে যে, শরীরধারণ করে তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে, রক্ষা করবে।"

পূর্বোক্ত অন্তত দর্শনের দিন হইতে প্রীযুক্ত মথ্রানাথ ঠাকুরের দৈনন্দিন জীবনের বহু ঘটনাবলীর সহিত বিশেষভাবে জড়িত। একবার ঠাকুরের মনে প্রীপ্রাণাধকে পশ্চিমী স্ত্রীলোকেরা যেমন পাইজর প্রভৃতি অলমার ব্যবহার করেন, সেইরূপ প্রাইবার সাধ হইলে মথ্রবার তৎক্ষণাৎ তাহা গড়াইয়া দিলেন। আর একবার বৈক্ষরভন্তোক্ত স্থাভাব-সাধনকালে ঠাকুরের মনে স্ত্রীলোকদিগের জায় বেশকুষা করিবার ইচ্ছা জাগিলে প্র্রানাধ তৎক্ষণাৎ এক প্রক্ষ ভার্মনকার্টা অলমার, বেনার্নী শার্ডী,

#### সধ্রানাপ বিশাস

ওড়না প্রভৃতি আনাইরা দিলেন। পাণিহাটির উৎসব দেখিবার ঠাকুরের সাধ জানিয়া তিনি তৎকাৎ তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াই যে কাস্ত থাকিলেন তাহা নহে, পাছে দেখানে ভিড়ে-ভাড়ে তাঁহার কই হয় ভাবিয়া নিজে গুপুভাবে দারোয়ান সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের শরীররকা করিতে যাইলেন। এইরূপে প্রতি ব্যাপারে তাঁহার অভুত দেবার কথা যেমন আমাদিগকে চমৎকৃত করে, তেমনি আবার অপরদিকে নইস্বভাবা স্ত্রীলোকদিগকে লাগাইয়া ঠাকুরের মনে অসৎভাবের উদয় হয় কিনা পরীক্ষা করার কথা, ঠাকুরবাডির দেবোত্তর সম্পত্তি ঠাকুরের নামে সমস্ত লিথিয়া-পড়িয়া দিবার প্রস্তাবে ঠাকুরের ভাবাবস্থায় "কি! আমাকে বিষয়ী করতে চাস ?"—বলিয়া শ্রীয়ৃত মথ্রের উপর বিষম কুদ্ধ হইয়া প্রহার করিতে যাইবার কথা, জমিদারি-সংক্রান্ত দাক্ষা-হাঙ্গামায় লিগু হইয়া নরহত্যার অপরাধে রাজনারে বিশেষভাবে দণ্ডিত হইবার ভয়ে ঐ বিপদ হইতে উদ্ধারকামনায় ঠাকুরের নিকট সকল দোষ শ্রীকারপূর্বক তাঁহার শরণাপয় হইয়া শ্রীয়ৃত মথ্রের ঐ বিপদ হইতে নিস্তার পাইবার কথা প্রভৃতি অনেক কথাও আমাদিগকে বিশ্বিত করে।

সাধনসহায়ে ঠাকুরের আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রকাশ দিন দিন যত বর্ধিত হইয়াছিল তাঁহার প্রীপদাশ্রমী মণ্রের সর্ববিষয়ে উৎসাহ, সাহস ও বল ততই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মণ্রের মন তাঁহাকে একথা দ্বির বৃকাইয়াছিল যে, ঠাকুরই তাঁহার বল, বৃদ্ধি, ভরসা, তাঁহার ইহকাল-পরকালের সমল এবং তাঁহার বৈষ্মিক উন্ধতি ও পদমর্বাদালাভের মৃলীভূত কারণ। ঠাকুরের কুপালাভে মণ্রবাব্ যে এখন আপনাকে বিশেষ মহিমান্তি জ্ঞান করিয়াছিলেন, ভবিষয়ের পরিচয় আমরা তাঁহার এই কালে অহাতি কার্বে পাইয়া ধাকি। ভিনি এই সময়ে (সম ১২৭০ সালে) বহুবারসাধ্য আর্মেক-ব্রভার্তান করিয়াছিলেন। এই ব্রভকালে প্রভূত অন্বৈশ্যাদি

#### জীলামকৃষ্ণ-ভক্তমালিক।

ব্যতীত সহস্র মণ চাউল ও সহস্র মণ তিল আক্ষণ-পণ্ডিতগণকে দান করা হইয়াছিল এবং সহচরী নামী প্রসিদ্ধ গায়িকার কীর্তন, রাজনারায়ণের চণ্ডীর গান ও যাত্রা প্রভৃতিতে দক্ষিণেশর কালীবাটী কিছুকালের জ্বল্ল উৎসবক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। ঐসকল গায়ক-গায়িকাদিগের ভক্তি-রসাপ্রিত সঙ্গীতশ্রবন্দে ঠাকুরকে মৃত্যুত্তঃ ভাবসমাধিতে মগ্ন হইতে দেখিয়া শ্রিম্বুক্ত মণ্র তাহার পরিভৃত্তির তারতম্যকেই তাহাদিগের গুণপনার পরিমাপক বলিয়া শ্বির করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে তদমুসারে বহুমূল্য শাল, রেশমী বন্ধ ও প্রচুর মূল্য পারিতোষিক প্রদান করিয়াছিলেন।

শীরামকৃষ্ণের শিক্ষায় তদ্গতপ্রাণ মথ্রবাবু দেবদেবীদেবার খ্যায় সাধৃভতকের সেবায়ও বিশেষ আনন্দ পাইতেন। তাই ঠাকুর যথন এইকালে সাধৃভক্তদিগকে অন্নদানের সহিত দেহরকার উপযোগী বন্ত্র-কম্বলাদি ও নিত্য ব্যবহার্য কমগুলু প্রভৃতি জ্লপাজদানের ব্যবহা করিতে তাঁহাকে বলিলেন, তথন ঐ বিষয় স্কাক্তরপে সম্পন্ন করিবার জন্ম তিনি সকল পদার্থ ক্রেয় কালীবাটীর একটি গৃহ পূর্ণ করিয়া রাখিলেন এবং ঐ নৃতন ভাগুারের দ্রবাসকল ঠাকুরের আদেশে বিতরিত হইবে, কর্মচারীদিগকে এইরূপ বলিয়া দিলেন। আবার উহার কিছুকাল পরে সকল সম্প্রদায়ের সাধৃভক্তদিগকে সাধনার অস্কৃত্য পদার্থসকল দান করিয়া তাঁহাদিগের সেবা করিবার অভিপ্রায় ঠাকুরের মনে জাগ্রত হইলে, মণ্রবাবু উহারও বন্দোবন্ত করিয়া দিলেন। সম্ভবতঃ সন ১২৬৯-৭০ সালেই ঐক্প সাধৃ-সেবার বহন অস্কুটান ইইরাছিল।

ভক্তির একটা সংক্রামিকা শক্তি আছে। ঠাকুরের সঙ্গে থাকিরা এবং ভারসমাধিতে তাঁহার অসীম আনশাহতের দেখিরা বিষয়ী মধুরেরও এক সম্ভ্রেইছা হইয়াছিল, ব্যাপারটা কি ভিন্নি একরার দেখিবেন ও বুঝিবেন; ভাহার মনে একণ ভারের উত্তয় হইয়ামান ঠাকুরকে মাইরা ধরিলেন;

বলিলেন, "বাবা, আমার যাতে ভাবসমাধি হয় তা তোমায় ক'রে দিতেই হবে।" ঠাকুর বলিলেন, "ওরে, কালে হবে, কালে হবে। একটা বিচি পুঁতবামাত্রই কি গাছ হয়ে তার ফল থেতে পাওয়া যায় ? কেন, তুই তো বেশ আছিন—এদিক ওদিক হদিক চলছে। ওসৰ হলে এদিক থেকে মন উঠে যাবে, তথন তোর বিষয়-আশয় সব রক্ষা করবে কে ? বার ভূতে সব य नृष्टे थार्त ! ज्थन कि कर्ति ?" ठीकूद चाद्र खानक दूसाहराना । কিন্তু মথ্য তথাপি ছাড়িলেন না দেখিয়া অবশেষে বলিলেন, "তা কি জানি, বাবু ? মাকে বলব, তিনি যা হয় করবেন।" তাহার কয়েক দিন পরেই শ্রীযুক্ত মণুরের একদিন ভাবসমাধি হইল! ঠাকুর বলিতেন, "আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। গিয়ে দেখি, যেন সে মাহুষ নয়, চকু লাল, জল পড়ছে; ঈশরীয় কথা কইতে কইতে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে! আর বুক থর থর ক'বে কাঁপছে। আমাকে দেখে একেবারে পা ছটো ছড়িয়ে ধরে বললে—'বাবা, ঘাট হয়েছে! আজ তিনদিন ধরে এই রকম, বিষয়-কর্মের দিকে চেষ্টা করলেও কিছুতেই মন যায় না। সব থানে খারাপ হয়ে গেল। তোমার ভাব তুমি ফিরিয়ে নাও, আমার চাই নে।" তথন ঠাকুর হাদেন স্থার বলেন, "ভোকে তো একথা স্থাগেই বলেছি।" উত্তরে মণুর্যাবু বলিলেন, "হাঁ, বাবা ; কিন্তু তখন কি অত শত জানি যে, ভূতের মতো এদে ঘাডে চাপবে ? আর তার গোঁরে আযায় চবিশ-ঘণ্টা ফিরতে হবে ? ইচ্ছা করলেও কিছু করতে পারব না।" তথন ঠাকুর তাঁহার বুকে হাত বুলাইয়া দিয়া তাঁহাকে প্রকৃতিত্ব করিলেন।

আর একবার প্রীয়ত মধ্রকে ভাববিহনণ হইতে দেখা গিয়াছিল। নেবারে শন্তর্গাপ্তা উপলক্ষা ঠাকুর তাঁহার গৃহে আসিয়াছিলেন এবং শীন্ত্যা স্থানকা নালীর বারা প্রনারীর ন্তার বিচিত্ত বসন-ভূবণে কবিছত ভূট্রা স্থানতির সময়ে চামরহক্ষে দেবীকে নীক্ষন করিয়াছিলেন।

#### জীরামকৃষ-ভক্তমালিকা

ঠাকুরের দেহে সে সময়ে প্রকৃতিভাব এত স্থব্যক্ত হইয়াছিল যে, মখ্রবাবু পর্বস্ত তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। এখানে বলিয়া রাখা আবশুক যে, শ্বীভাব-সাধনকালে ঠাকুর স্ত্রীবেশে অনেক সময় মথ্রানাথের বাড়ির অন্তঃপুর-চারিণীদের সহিত এমনভাবে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতেন এবং স্ত্রী-ষ্মাচারাদিতে পর্যস্ত যোগ দিতেন যে, অকশ্বাৎ তাঁহাকে দেখিয়া পুরুষ বলিয়া মনে হইত না; পুবনারীদের মনেও তাঁহার উপস্থিতিজনিত কোন শক্ষোচ হইত না। সে যাহা হউক, পূজা সেবাবে খুব জমিয়াছিল এবং মধুরবাবু আনন্দে ভাসিতেছিলেন। এদিকে বিজয়া দশমীর নির্দিষ্ট সময়ে <del>প্রতি</del>মাবিসর্জনের আয়োজন চলিতে লাগিল। তাই পুরোহিত বলিয়া পাঠাইলেন, "বাবুকে নীচে এসে প্রণাম-বন্দনাদি ক'রে যেতে বল।" মধুরের নিকট সংবাদ পৌছিলে আনন্দচিস্তায় মগ্ন তিনি প্রথমে কথাটা বুঝিতেই পাবিলেন না। পরে যথন বুঝিতে পাবিলেন, তথন ভাবিলেন, "না, এ আনন্দের হাট আমি ভাঙ্গতে পারব না। মাকে বিসর্জন। হলেও যেন প্রাণ কেমন ক'রে ওঠে ।" তথাপি পুরোহিতের আহ্বান বার বার আসিতে থাকায় তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমি মাকে বিসর্জন দিতে দেব না। যেমন পূজা হচ্ছে তেমনি পূজা হবে। আমার অনভিমতে ষদি কেহ বিসর্জন দেয় তো বিষম বিভাট হবে—খুনোখুনি পর্যস্ত হতে পারে।" এই বলিয়া তিনি গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। একে একে দাদীর গণ্যমান্ত অনেকেই তাঁহাকে বুঝাইতে অগ্রসর হইলেন ; কিন্তু তিনি তথনও অটল ৷ অবস্থা দেখিয়া অনেকেই ধারণা করিয়া বসিলেন ষে, বাবুর মাথা থারাপ হইয়াছে। অথচ হঠকারী মণুরের ভয়ে কেহ স্ক্রুরপ করিতেও সাহস পাইলেন না। অবশেষে মধুরগৃহিণী ঠাকুরকে ধরিয়া বসিলেন। ঠাকুর ষাইয়া দেখেন, মণুরের মুখ গভীর, রক্তবর্ণ, ভূই চকু লাল এবং কেমন যেন উশ্বনা হইয়া খরের ভিতর বেড়াইয়া

## মথুরানাপ বিশাস

বেড়াইতেছেন। ঠাকুরকে দেখিয়া মথ্র কাছে আসিয়া জানাইলেন যে, তিনি মাকে বিদর্জন দিতে পারিবেন না—প্রাণ থাকিতে নয়। ঠাকুর তথন তাঁহাব বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "ও:! এই তোমার ভয়? তা মাকে ছেড়ে তোমায় থাকতে হবে কে বললে? আর বিদর্জন দিলেই বা তিনি যাবেন কোধায়? ছেলেকে ছেডে মা কি কথন থাকতে পারে? এ তিন দিন বাইরে দালানে বসে তোমার পূজা নিয়েছেন, আজ থেকে তোমার আবও নিকটে থেকে—সর্বদা তোমার হৃদয়ে বসে তোমাব পূজা নেবেন।" সে অভ্তুত মোহিনী শক্তিতে মথ্রবাব্ অচিবে প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং প্রতিমা-বিদর্জনও নির্বিবাদে হইয়া গেল।

মথ্রের যেমন ঠাকুবেব নিকট কোন বিষয় গোপন ছিল না, ঠাকুরেরও
আবার মথ্রেব উপর ভাবসমাধির কাল ভিন্ন অপর সকল সময়ে মাতার
নিকট বালক যেমন, সথার নিকট সথা যেমন অকপটে সকল কথা খুলিয়া
বলে, পরামর্শ করে, মতামত সাদ্বে গ্রহণ করে ও ভালবাসার উপর
নির্ভব কবে, তেমনি ভাব ছিল। কি একটা মধুব সহন্ধই না ঠাকুরের
মথ্রেব সহিত ছিল। সাধনকালে এবং পবেও কথন কোন জিনিসের
আবশ্যক হইলে অমনি তিনি মথ্বকে বলিতেন। সমাধিকালে বা অহা
সময়ে যাহা কিছু দর্শনাদি ও ভাব উপস্থিত হইত, তাহা মথ্বকে বলিয়া
"এটা কেন হল, বল দেখি ?" "ওটা তোমার মনে কি হয়—বল দেখি ?"
ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতেন। ভাবম্থে অবস্থিত বরাভয়কর ঠাকুর মথ্রের
উপাস্থ হইলেও বালকভাবাবিষ্ট সরলতা ও নির্ভবতার ধনম্তি সেই
ঠাকুরকেই আবার সময়ে সময়ে মথ্র নানা কথায় ভুলাইতেন ও বুঝাইতেন।
বাবার জিজ্ঞাসিত বিষয়সকল বুঝাইবার উদ্ভাবনী শক্তিও মথ্রের
ভালবাসায় বেশ বোগাইত। তাহার সহিত কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ
কহিদেশে গমন করিয়া ঠাকুর একদিন চিন্তায় মূথথানি শক্ত করিয়া ফিরিয়া

#### শ্রীদাসকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

আসিয়া বলিলেন, "এ কি ব্যারাম হ'ল বল দেখি? দেখলুম প্রস্রাবের দ্বার দিয়ে শরীর থেকে যেন একটা পোকা বেরিয়ে গেল। শরীরের ভিতরে এখন তো কারুর পোকা থাকে না। আমার এ কি হ'ল ?" মথুর শুনিয়াই বলিলেন, "ও তো ভালই হয়েছে, বাবা! সকলের অঙ্গেই কামকীট আছে। উহাই তাদের মনে কুভাবের উদয় করে, কুকাজ করায়। মার রূপায় তোমাব অঙ্গ থেকে সেই কামকীট বেবিয়ে গেল। এতে ভাবনা কেন?" ঠাকুর শুনিয়াই বালকের গ্রায় আখস্ড হইয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছ; ভাগ্যিস তোমায় একথা বললুম; জিজ্ঞাসা কর্লুম !" বলিয়া বালকেব ত্যায় ঐ কথায় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একদিন ঠাকুর কথায় কথায় মথুরকে বলিলেন যে, **৺জগদম্বার রুপায় তিনি অবগত হইয়াছেন, ঈশ্বরীয় বিষয় জানিবার** জন্ত ও প্রেমভক্তিলাভের জন্ত অনেক অস্তরঙ্গ ভক্ত ঠাকুরের নিকট স্থাসিবে। বলিয়াই প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কি বল? এসব কি মাথার ভূল, না ঠিক দেখেছি বল দেখি?" মণ্র কহিলেন, "মাধার ভুল কেন হবে, বাবা ? মা যথন তোমায় এ পর্যস্ত কোনটাই ভুল দেখান নাই, তখন এটাই বা কেন ভুল হবে ? এটাও ঠিক হবে ; এখনও তারা সব দেবি করছে কেন? শীগ্গির শীগ্গির আহক না, তাদের নিয়ে আনন্দ করি।"

ইহারই মধ্যে প্রীযুত মথ্রের মনে তীর্থদর্শনের বাসনা জাগিল এবং প্রায় সাত মাদ কামারপুকুরে অবস্থানের পর ১২৭৫ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাদে প্রীরামক্কক উন্নততর স্বাস্থ্য লইয়া দক্ষিণেশরে ফিরিয়া আদিলে মথ্র স্থিব করিলেন যে, তাঁহার পূর্বদর্বন্ধিত তীর্থদর্শনে গমনকালে ঠাকুরকেও সঙ্গে লইবেন। এই প্রস্তাবে ঠাকুর সন্মত হইলেন এবং ভাগিনের হাদয়কে সঙ্গে লইয়া মাঘ মাদের মধ্যভাগে (ইং ২৭শে জান্ত্রারি, ১৮৬৮) তীর্থমাত্রা

#### মথুরানাথ বিশ্বাস

করিলেন।<sup>৩</sup> দিতীয় শ্রেণীর একথানি এবং তৃতীয় শ্রেণীর ডিনথানি বেলগাড়ি বিজাৰ্ভ কবিয়া মথুববাবু পত্নী ও শতাধিক বন্ধুবান্ধবসহ 'বাবা'কে লইয়া চলিলেন। তাঁহারা প্রথমে বৈখনাথে দর্শন ও পূজাদির জন্ম কয়েক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। একটি বিশেষ ঘটনা এথানে হইয়াছিল। দেওঘরের এক দরিত্র পল্লীর স্ত্রীপুরুষদিগের তুর্দশা দেখিয়া ঠাকুবের হৃদয় একেবাবে করুণায় পূর্ণ হইল। তিনি মথুরকে বলিলেন, "তুমি তো মার দেওয়ান। এদের একমাথা ক'বে তেল ও একথানা ক'বে কাপড় দাও, আর পেটটা ভবে একদিন খাইয়ে দাও। মথুর প্রথমে একটু পেছপাও হইলেন; বলিলেন, "বাবা, তীর্থে অনেক খরচ হবে, এও দেখছি অনেকগুলি লোক---এদের খাওয়াতে-দাওয়াতে গেলে টাকার অনটন হয়ে পডতে পারে। এ অবস্থায় কি বলেন ?" সে কথা ভনে কে? বাবার তথন গ্রামবাসীদের হু:থ দেথিয়া চক্ষে অনবরত জল পড়িতেছে, হৃদয়ে অপূর্ব করুণার আবেশ হইয়াছে। বলিলেন, "দূর শালা, তোর কাশী আমি যাব না। আমি এদের কাছেই থাকব; 'এদের কেউ নেই, এদের ছেড়ে যাব না।" এই বলিয়া বালকের ক্যায় গোঁ ধরিয়া দরিভদের মধ্যে ঘাইয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার ঐরপ করণা দেখিয়া মথ্ব তখন কলিকাতা হইতে কাপড় আনাইয়া তাঁহার কথামত সকল কার্য করিলেন। বাবাও গ্রামবাসীদের আনন্দ দেখিয়া আনন্দে আটখানা হইয়া তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া হাসিতে হাসিতে মণুবের সহিত কাশী গমন কবিলেন।

বৈখনাথ হইতে শ্রীযুক্ত মথ্র একেবাবে কাশীধামে উপস্থিত

৩ "ঠাকুর ছইবার তীর্ষে গমন করেন। প্রথমবার মাকে সঙ্গে করিয়া লইরা বান--(১৮৬৩ খ্রীঃ)। বিতীয় তীর্থগমন---১৮৬৮ খ্রীঃ—মধুরবাবু ও তাহার স্ত্রী জগদবা দাসীর
সঙ্গে" ('ক্যামূত' ১ম ভাগ, ৫ পৃঃ)।

#### শীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

হইয়াছিলেন। কাশীধামে পৌছিয়া মথ্ববাব্ কেদাবঘাটের উপরে পাশাপাশি হইথানি বাটী ভাজা লইয়াছিলেন। পূজা, দান প্রভৃতি সকল বিষয়ে তিনি এথানে মৃক্তহন্তে ব্যয় কবিয়াছিলেন। ঐ কারণে এবং বাটীর বাহিবে কোনস্থানে গমন কবিবার কালে রপাব ছত্র ও আসাসোঁটা প্রভৃতি লইয়া তাঁহার অগ্রপশ্চাৎ ঘাববানগণকে যাইতে দেথিয়া লোকে তাঁহাকে একজন রাজবাজজা বলিয়া ধারণা কবিয়াছিল। রূপণ মথ্ব ঠাকুরের কথায় কাশীতে 'কল্লভক্ল' হইয়া দান কবিলেন, আবশ্যকীয় পদার্থ যে যাহা চাহিল, তাহাকে তাহাই দিলেন। ঠাকুবকে সেময়ে কিছু চাহিতে অন্থবাধ কবায় তিনি কিছুরই অভাব খুঁজিয়া পাইলেন না; বলিলেন, "একটি কমগুলু দাও।" তাহাব ত্যাগ দেথিয়া মথ্রের চক্ষে জল আসিল। কাশীতে থাকা কালে মথ্রের ব্যবস্থান্থসারে ঠাকুর প্রায় প্রত্যহ পানসিতে চাপিয়া বিশ্বনাথজীউর দর্শনে যাইতেন। এতঘ্যতীত অন্থান্ত দেবদেবী-দর্শনেরও সম্চিত ব্যবস্থা তিনি করিয়া দিয়াছিলেন।

পাচ-দাত দিন কাশীতে অবস্থানের পব ঠাকুব মথ্বেব দহিত প্রয়াগে গমনপূর্বক পুণ্যদক্ষমে স্নান ও ত্রিরাত্রিবাদ করিয়াছিলেন। প্রয়াগ হইতে মথ্রবার পুনরায় কাশীতে ফিরিয়াছিলেন এবং একপক্ষকাল তথায় বাদ করিয়া শ্রীবৃদ্দাবনদর্শনে গিয়াছিলেন। শ্রীবৃদ্দাবনে মথ্র নিধ্বনের নিকটে একটি বাটীতে উঠিয়াছিলেন এবং পদ্মীসমভিব্যাহারে দেবস্থান-সকল দর্শন করিতে যাইয়া প্রত্যেক স্থলে কয়েক খণ্ড গিনি প্রণামীস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। একপক্ষকাল আন্দান্ধ শ্রীবৃদ্দাবনে থাকিয়া মথ্রপ্রমুখ দকলে পুনরায় কাশীধামে আগমন কবেন এবং ৺বিশ্বনাথের বিশেষ বেশদর্শনের জন্ম ১২৭৫ সালের বৈশাথ মাস পর্যস্ত অবস্থান করেন। কাশী হইতে শ্রীযুক্ত মথ্রের গয়াধামে যাইবার বাদনা ছিল; কিন্তু ঠাকুরের ঐ বিষয়ে বিশেষ আপত্তি থাকায় তিনি ঐ সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্বক

#### মথুরানাথ বিশাস

কলিকাতায় ফিরিয়া আদেন। ঐরপে চারি মাদ কাল তীর্থে ভ্রমণ করিয়া
দন ১২৭৫ সালের জাৈচ্চ মাদের মধ্যভাগে ঠাকুর মণ্রবাব্র সহিত
আবার দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীরন্দাবন হইতে ঠাকুর
রাধাক্ত ও শ্রামকৃত্তেব বজঃ আনয়ন করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বের
আসিযা তিনি উহার কিয়দংশ পঞ্চবটীব চতুর্দিকে ছড়াইয়া দেন এবং
অবশিষ্টাংশ নিজ সাধনকূটীব-মধ্যে স্বহস্তে প্রোথিত কবিয়া বলেন, "আজ
হ'তে এই স্থান শ্রীরন্দাবনতুল্য দেবভূমি হ'ল।" উহাব অনতিকাল পবে
তিনি নানাস্থানেব বৈষ্ণব গোস্বামী ও ভক্তসকলকে মধ্রবাবুর ধারা
নিমন্ত্রিত কবাইয়া পঞ্চবটীতে মহোৎসবের আয়োজন কবিয়াছিলেন।
মথ্রবাবু ঐ কালে গোস্বামীদিগকে ১৬০ এবং বৈষ্ণব ভক্তদিগকে
১০ টাকা করিয়া দক্ষিণা দিয়াছিলেন।

পূর্বোক্ত তীর্থদকল-দর্শনের পব ঠাকুব একবাব মথ্রবাব্ব সহিত কালনা ও নবদীপে গিয়াছিলেন। কালনায় ঠাকুর একদিন ভগবানদাস বাবাজীকে দর্শনান্তে ফিরিয়া আসিয়া মথ্ববাব্ব নিকট বাবাজীর উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থার অনেক প্রশংসা করেন। মথ্রবাব্ও উহা শুনিয়া বাবাজীকে দর্শন করিতে যান এবং আশ্রমন্থ দেববিগ্রহের সেবা এবং একদিন মহোৎসবাদির জন্ম বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ইহা সম্ভবতঃ ১২৭৭ বঙ্গান্ধের কথা।

ঠাকুরের ভাতৃপুত্র অক্ষয়ের মৃত্যুর শ্বরকাল পরে শ্রীযুক্ত মথ্র ঠাকুরকে সঙ্গে লইরা নিজ জমিদারি-মহলে এবং গুরুগৃহে গমন করিয়াছিলেন। মথ্রের জমিদারি-মহলের একস্থানে পল্লীবাসী স্ত্রীপুরুষগণের হুর্দশা ও অভাব দেখিয়া ঠাকুর তাহাদিগের হুংথে কাতর হন এবং মথ্রের ধারা নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদিগকে 'একমাথা করিয়া তেল, একথানি নৃত্তন কাপড় এবং উদর প্রিয়া একদিনের ভোজন' দান করান। মথ্রবারু

#### ব্দীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

ঐ সময়ে ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া চূর্ণীর থালে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন।
সাতকীরার নিকট সোনাবেড়ে নামক গ্রামে তাহার পৈত্রিক ভিটা ছিল।
ঐ গ্রামের সন্নিহিত গ্রামসকল তথন তাহার জমিদারিভুক্ত। ঠাকুরকে
সঙ্গে লইয়া তিনি এই সময়ে ঐ স্থানে গিয়াছিলেন। এখান হইতে
তাহার গুকুগৃহ অধিক দ্রে ছিল না। বিষয়-সম্পত্তির বিভাগ লইয়া
গুকুবংশীয়দিগের মধ্যে এইকালে বিবাদ চলিতেছিল। সেই বিবাদ
মিটাইবার জন্ম শ্রীষ্কু মণ্রকে তাহারা আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। গ্রামের
নাম তালামাগরো। মণ্রবাব্ তথায় ঘাইবাব কালে ঠাকুর ও হাদয়কে
নিজ হন্তীর উপর আরোহণ করাইয়া এবং স্বয়ং শিবিকায় আবোহণ
করিয়া গমন করিয়াছিলেন। মণ্রেব গুকুপুক্রগণের সমত্ব পরিচর্ঘায়
কয়্রেক সপ্তাহ এখানে অতিবাহিত করিয়া ঠাকুর দক্ষিণেশরে ফিরিয়া
আদিয়াছিলেন।

একাদিজমে চতুর্দশ বংসর ঠাকুরের সেবায় সর্বাস্তঃকরণে নিষ্ক্র থাকিয়া মথ্রবাব্র মন এখন কতদ্র নিক্ষামভাবে উপনীত হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টাস্তম্বরূপে একটি ঘটনা বলিলেই যথেষ্ট। এক সময়ে শরীরের দক্ষিত্রলবিশেষে কোটক হওয়ায় মথ্রবাব্ শয়াগত ছিলেন। ঠাকুরের দর্শনের জন্ত ঐ সময়ে তাঁহার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া হদয় ঐ কথা ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "আমি গিয়ে করব—তার ফোড়া আরাম ক'রে দেবার আমার কি শক্তি আছে?" ঠাকুর যাইলেন না দেখিয়া শ্রীয়ৃক্ত মথ্র লোক পাঠাইয়া বারংবার কাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। তাহার ঐরপ ব্যাক্লতায় ঠাকুরকে অগত্যা যাইতে হইল। তিনি উপন্থিত হইলে মথ্রের আনন্দের অবধি রছিল না। তিনি অনেক কট্টে উঠিয়া তাকিয়া ঠেস দিয়া বদিলেন এবং রলিলেন, "বাবা, একটু পারের ধূলা দাও।" ঠাকুর বলিলেন, "আমার

#### মথুরানাথ বিশ্বাস

পায়ের ধ্লা নিয়ে কি হবে, ওতে তোমার ফোড়া কি আরোগ্য হবে ?"
মথ্ববাব্ তাহাতে বলিলেন, "বাবা, আমি কি এমনি ? তোমার পায়ের
ধ্লা কি কোড়া আরাম করবার জন্ম চাচ্ছি? তার জন্ম তো ডাকার
আছে। আমি ভবসাগর পার হবার জন্ম তোমার শ্রীচরণের ধ্লা
চাচ্ছি।" এই কথা শুনিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন। মথ্র
ঐ অবকাশে তাহার চরণে মন্তক স্থাপনপূর্বক আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান
করিলেন—তাহার তুনয়নে আনন্দাশ্র নির্গত হইতে লাগিল।

একদিন ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীযুক্ত মথ্রকে বলিলেন, "মথ্র, তুমি যতদিন আছ, আমি ততদিন এথানে থাকব। মথ্র শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া দীনভাবে ঠাকুরকে বলিলেন, "সে কি, বাবা, আমার পত্নী ও পুত্র হারকানাথও যে তোমাকে বিশেষ ভক্তি করে।" মথ্রকে কাতর দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার পত্নী ও দোয়ারী যতদিন থাকবে, আমি ততদিন থাকব।" ঘটনাও বাস্তবিক ঐরপ হইয়াছিল।

দম্পদ-বিপদ, হথ-ছ:খ, মিলন-বিয়োগ, জীবন-মৃত্যুরূপ তরঙ্গ-সমাকৃল কালের অনস্ত প্রবাহ ক্রমে সন ১২৭৮ সালকে ধরাধামে উপস্থিত কবিল। ঠাকুরের সহিত মথ্রেব সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতব হইয়া ঐ বৎসর পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পন করিল। বৈশাথ যাইল, জাৈষ্ঠ যাইল, আষাঢ়ের অর্ধেক দিন অতীতের গর্ভে লীন হইল, এমন সময় শ্রীযুক্ত মথুর জররোগে শ্যাগত হইলেন। ক্রমশ: উহা রন্ধি পাইয়া সাত-আট দিনেই বিকারে পরিণত হইল এবং মথ্রের বাক্রোধ হইল। ঠাকুর পূর্ব হইতেই বুঝিয়াছিলেন, মা তাহার ভক্তকে স্বেহময় অব্ধে গ্রহণ করিতেছেন—মথ্বের ভক্তিরতের উদ্যাপন হইয়াছে। সেজ্ল স্বান্থকে প্রতিদিন মথ্রকে দেখিতে পাঠাইলেও স্বয়ং একদিনও যাইলেন না। ক্রমে শেষ দিন উপস্থিত

#### ঞ্জীরাসকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

হইল—অন্তিমকাল আগত দেখিয়া মথ্বকে কালীঘাটে লইয়া যাওয়া হইল। সেই দিন ঠাকুর হৃদয়কেও দেখিতে পাঠাইলেন না; কিন্তু অপরাহ্ন উপস্থিত হইলে ছই-তিন ঘন্টাকাল গভীর ধ্যানে নিমগ্ন বহিলেন এবং জ্যোতির্ময় বয়ে দিব্য শবীবে ভক্তেব পার্থে উপনীত হইয়া তাঁহাকে কতার্থ করিলেন—বহুপুণ্যার্জিত লোকে তাঁহাকে স্বয়ং আরুচ কবাইলেন। ভাবভঙ্গে ঠাকুব হৃদয়কে নিকটে ডাকিলেন, তথন পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, "শ্রীশ্রীজগদম্বাব স্থীগণ মথুরকে সাদরে দিব্যরথে উঠালেন—তার তেজ শ্রীশ্রীদেবীলোকে গেল।" পবে গভীব রাত্রে কালীঘাটেব কর্মচাবিগণ ফিরিয়া আসিয়া হৃদয়কে সংবাদ দিল, মথুরবাবু অপরাহু পাঁচটার সময় (১৬ই জুলাই, ১৮৭১, ১লা শ্রাবণ, ১২৭৮) দেহরক্ষা করিয়াছেন।

জনৈক ভক্ত ঠাকুবের নিজমুথ হইতে একদিন মথ্রানাথেব অপূর্ব কাহিনী শুনিতে শুনিতে তাঁহার মহাভাগ্যের কথা ভাবিয়া শুন্তিত প্র বিভার হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, "মৃত্রু পব মথ্বেব কি হ'ল, মশায়? তাঁকে নিশ্চয়ই বোধ হয় আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না!" ঠাকুর শুনিয়া উত্তব করিলেন, "কোথাও একটা রাজা হয়ে জন্মেছে আর কি! ভোগবাসনা ছিল।" এই বলিয়াই ঠাকুর অন্য কথা পাড়িলেন।

# শন্ত চরণ মলিক

শ্রীযুক্ত শস্তুচরণ মল্লিক মহাশয়ের পিতাব নাম ছিল সনাতন মল্লিক। ইনি পিতাব একমাত্র পুত্র এবং ইহাবা জাতিতে স্থবর্ণবণিক। ইহাদের বাডি ছিল কলিকাতার সিঁত্রিয়াপটি পল্লীতে। দক্ষিণেশবের ৺কালী মন্দিবের নিকটে তাঁহাব যে উত্থানবাটী ছিল, সেথানেও তিনি প্রায়ই বাস করিতেন। ব্রাহ্মসমাজেব সহিত, এবং বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের সহিত তাঁহাব ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি এক বিদেশী সওদাগবেব আফিসে মৃৎসন্দী কাজে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন এবং দান, চবিত্রবল ও ভক্তিমতার জন্ম তিনি জনসাধারণের শ্রদ্ধা-আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ধনী হইলেও বাগবাজার হইতে হাঁটিয়া দক্ষিণেশ্বরের বাগানবাটীতে আসিতেন। একজন বলিয়াছিলেন, "অত রাস্তা; কেন গাড়ি ক'রে আস না ? বিপদ হ'তে পারে।" ইহাতে শভুবারু মুখ লাল করিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "কি ? তাঁর নাম ক'রে বেরিয়েছি—আবার বিপদ ?" এমনি ছিল তাঁহার বিশ্বাস। তাঁহার দান ছিল অজ্ঞ অৰ্থী কেহ বিফলমনোর্থ হইয়া ফিরিত না। ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত সম্পর্কবশত: ধর্মসম্বন্ধে তাঁহার মন বেশ উদার ছিল; তিনি বাইবেলাদি গ্রন্থ পড়িতেন। তিনি একবার সঙ্গে করিয়া শ্রীবামক্তঞ্জের শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্রকে নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। ৺কালীমন্দিরের পার্শে অবস্থানের ঠাকুরের সহিত তাঁহার পরিচয় সহজেই হইয়াছিল। ফলে

১ 'লীলাপ্রসঙ্গ' সাধকভাবে (৩৫৯ পৃঃ) শজুচরণ এবং উহার গুকভাব- পূর্বার্থে (৫৬ পৃঃ) শজুচক্র নামের উল্লেখ আছে। উত্তরাধিকারীদের হস্তগত দলিলে শজুনাথ নামও দেখা বার।

#### শ্রীরামকৃঞ্চ-ভক্তমালিকা

ঠাকুর প্রায়ই তাঁহার উচ্চানবাটীতে যাইয়া দীর্ঘকাল ভগবদালাপনে কাটাইতেন; তাই গর্ব করিয়া মল্লিক মহাশয় একদিন প্রীরামক্লফকে বলিয়াছিলেন, "তুমি এখানে এস; অবশ্য আমার সঙ্গে আলাপ ক'বে আনন্দ পাও তাই এদ।" ভক্ত যেমন ভগবানকে চায়, তেমনি সেউৎফুল হইয়া ওঠে এই চিস্তায় যে, ভগবানও তাহার অশ্বেষণে ফিরেন।

শস্ত্বাব্র সহিত পরিচয়ের পূর্বেই শ্রীশ্রীঠাকুব যোগারু অবস্থায় জানিতে পারিয়াছিলেন যে, ৺জগদমার বিধানে এক ভাগ্যবান ব্যক্তি সেবায়ত বা রসদদাব নিযুক্ত হইবেন—"তিনি গৌরবর্ণ পুরুষ, তাহার মাধায় তাজ।"

যথন অনেক দিন পরে মল্লিক মহাশয়েব সহিত পরিচয় ঘটিল তথন ঠাকুর ব্বিলেন, "একেই আগে ভাবাবস্থায় দেখেছি।" শ্রীযুক্ত মথ্রানাথ বিশ্বাসের দেহত্যাগের পর (১৬ই জ্লাই, ১৮৭১) পাণিহাটি-নিবাসী শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন কিছুদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রয়োজনীয় দ্রবাদি সবববাহ করিয়াছিলেন; কিন্তু অচিরে শস্ত্বাব্ ঐ কার্য শহন্তে তুলিয়া লওয়ায় মণিমোহন অধিক সেবার স্থযোগ পান নাই। ঐ কাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ পর্যন্ত শস্ত্বাব্ একনিষ্ঠভাবে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর সেবায় নিরত ছিলেন। তাহাদেব কোনরূপ অভাব শ্রাখালাঠাকুরানীর সেবায় নিরত ছিলেন। তাহাদেব কোনরূপ অভাব শ্রাখালাকারী বা কলিকাতা যাতায়াতের গাড়িভাড়া ইত্যাদি—জানিতে পারিলেই তিনি উহা অকাতরে মিটাইয়া দিতেন। তিনি শ্রীশ্রীকাকুরের নিকট যে অধ্যাত্মসম্পদ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাবই কথা শর্ম করিয়া তিনি শ্রীশ্রীকাকুরেক গুরুজী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ঠাকুর ইহাতে বিরক্ত হইয়া বলিতেন, "কে কার গুরু? তুমি আমার গুরু।" শৃষ্ক্রাব্ তথাপি নিরত না হইয়া আপনভাবেই গুরুজীর্ব সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিতেন। মল্লিকজায়াও শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর

## শস্কুচরণ মল্লিক

প্রতি অশেষ ভক্তিবিশ্বাস পোষণ করিতেন, এবং দক্ষিণেশরে শ্রীমায়ের অবস্থানকালে তাঁহাকে প্রতি জয়মঙ্গলবারে স্বগৃহে লইয়া যাইয়া দেবীজ্ঞানে ষোড়শোপচারে তাঁহার শ্রীচরণপূজা কবিতেন।

শ্রীমা ৺কালীমন্দিরের সংশ্লিষ্ট ষশ্লপরিদর নহবতে কটে দিন্যাপন করেন দেখিয়া শস্ক্তবাব্ ৺কালীবাটীর উত্থানের পার্থে একখণ্ড জমি ২৫০ ব্যয়ে মৌরদী করিয়া লন। তিনি পরে নেপাল দরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও শ্রীরামক্তকভক্ত কাপ্তেন শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের দাহায্যে ঐ জমিতে শ্রীমায়ের বাদের জন্ম একখানি কূটীর প্রস্তুত করেন এবং ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল ঐ জমি ও বাটীর দানপত্র লিথিয়া দেন। অন্তভাবেও তিনি মাতাঠাকুরানীর দেবার জন্ম প্রস্তুত ছিলেন। একবাব শ্রীমা আমাশয়ে আক্রান্তা হইলে শস্ক্তবাব্ তাহার চিকিৎদার জন্ম অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন।

শস্থ্বাব্ ছিলেন ভক্ত ও কর্মযোগী। শ্রীশ্রীঠাক্রের দিব্য সক্তরে তিনি আধ্যাত্মিক পথে আলোক দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং উহার প্রভাবে তাঁহার ধর্মবিশাসসকল পূর্ণতা ও সফলতা লাভ করিয়াছিল। জনকল্যাণার্থে তিনি দাতব্য চিকিৎসাল্যাদি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং উহাদের সংখ্যা বাড়াইতে চাহিতেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাক্রকে বলিতেন, "আমার ইচ্ছা, টাকাগুলো সৎকর্মে ব্যয় করি;" বা "আশীর্বাদ কর যাতে এই ঐশ্বর্য তাঁর পাদপদ্মে দিয়ে মরতে পারি।" ঠাকুর তাঁহার অহগত ভক্তকৈ শুধু সমাজদেবার স্তরে ফেলিয়া না রাথিয়া উচ্চতর আধ্যাত্মিক অহত্তির অধিকারী করিতে চাহিয়াছিলেন; তাই শস্ত্বাবৃর ঐক্বপ প্রার্থনার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "ভগবানের সাক্ষাৎকার হ'লে কি হাসপাতাল ভিন্পেন্সারী চাইবে?" আর বলিয়াছিলেন, "এ ভোমার পক্ষেই ঐশ্বর্য তাঁকে তৃমি কি দিবে? তাঁর পক্ষে এগুলো কাঠ মাটি।…

#### শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

সন্ধ্য যেটা পড়ল—না করলে নয়—সেটাই নিকাম হয়ে করতে হয়।
ইচ্ছা ক'রে বেলী কাজ জড়ানো ভাল নয়।" বস্তুতঃ শ্রীরামক্বক শস্তুবাবৃকে
তাহার পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলি তুলিয়া দিতে বলেন নাই, বা তাহার
সমুসতে কর্মযোগ্মার্গ ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন নাই। জীবনের প্রকৃত
উদ্দেশ্য যে ভগবানলাভ, সেই বিষয়েই তিনি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ
করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আসক্তিযুক্ত কর্মপ্রচেষ্টার দোষ দেখাইয়া
দিয়াছিলেন। ফলতঃ ঠাকুরের উপদেশ কথনও কেবল নেতির পথ
অক্ষসরণ করিত না—তুর্বল মানবকে তিনি ইতির পথেই চালাইতেন।
শেল্প্বাবৃকে ঐক্রপ উপদেশদানের কারণ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছেন,
"লোকটা ভক্ত ছিল, তাই আমি বলল্ম ।" আর তিনি তাহাকে
বলিয়াছেন, "এসব কর্ম জনাসক্ত হয়ে করতে পারলে ভাল; কিন্তু তা বড়
কঠিন। আর যাই হোক, এটি যেন মনে থাকে যে, তোমার মানবজন্মের
উদ্দেশ্য ইশ্বরলাভ—হাসপাতাল ডিস্পেন্সারী কবা নয়। কর্ম আদিকাও,
কর্ম জীবনের উদ্দেশ্য নয়।"

শ্রীরামক্বকেব এইসব অম্লা উপদেশ যে সফল হইয়াছিল, তাহা আমরা শস্কুবাব্র আলাপ-আলোচনা হইতেই স্পষ্ট ব্ঝিতে পারি। তিনি শ্রীযুক্ত হদয়কে একদিন বলিলেন, "হৃছ, পোটলা বেঁধে বসে আছি।" ইহাতে ঠাকুর যখন আপত্তি করিতেন, "কি অলক্ষণে কথা কও," তখন শস্কু বলিতেন, "না, বলো, এসব ফেলে যেন তাঁর কাছে যাই।" ভগবানে তাঁহার এতই বিশাস ছিল যে, তিনি একদিন রাক্ষা মৃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "সরলভাবে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।"

শস্কুবাবুর দক্ষিণেশবের উত্থানবাটীতে জীরামরুক্ষের যে-সব লীলাবিলাস হইরাছিল, তাহার অতি অরই পুস্তকে লিপিবন্ধ ইইরাছে। যীশুর দর্শনলাভের পূর্বে জীরামরুক্ষ শস্কুবাবুরই নিকটে "বাইবেল প্রবণপূর্বক শ্রীশ্রীঈশার পবিত্র জীবনের ও সম্প্রদায়-প্রবর্তনের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন।"

দক্ষিণেশ্বরে শস্ত্বাব্র একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। ঠাকুরের একবার পেটের অহ্থ হইলে শস্ত্বাব্ তাহাকে একমাত্রা আফিম থাইতে এবং যাইবার সময় উহা তাহার নিকট চাহিয়া লইয়া যাইতে বলেন। ঠাকুর ঐ উভানে গেলে প্রায়ই কয়েক ঘন্টা সদালাপে কাটাইতেন। সেদিনও অনেক সময় ঐভাবে কাটিয়া গেলে উভয়েই আফিমের কথা ভূলিয়া গোলেন। পথে আসিয়া ঠাকুরের উহা শর্ব হওয়ায় তিনি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, শস্ত্বাব্ অন্দবে চলিয়া গিয়াছেন। অতএব কর্মচারীর নিকট উহা চাহিয়া লইয়া মন্দিরেব দিকে চলিলেন। কিন্তু শস্ত্বাব্র নিকট না চাহিয়া কর্মচাবীব নিকট চাহিয়া লওয়ায় যে সত্যচ্যুতি হইল তাহারই ফলে ঠাকুর পথ দেখিতে পাইলেন না। তথন কারণ ব্ঝিতে পারিয়া আফিম ফিবাইয়া দিতে আসিয়া তিনি দেখেন, কর্মচারীও নাই, দবজা বন্ধ। অগত্যা জানালা গলাইয়া মোড়কটি ভিতরে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "ওগো, এই তোমাদেব আফিম রইল।" তারপব দেখেন, চোথ সাফ হইয়া গিয়াছে, স্বকক্ষে ফিবিতে আর কোনও কই হইল না।

আব একদিন ঠাকুরের দশিশু শ্রীযুক্ত গিরিজা ও শভুবাব্র সহিত কথা কহিতে কহিতে রাত্রি হইয়া গেলে ঠাকুর যথন মন্দিরে ফিরিবার জন্ম রাস্তায় বাহির হইলেন, তথন গভীর অন্ধকারে দিক ঠিক করিতে পারিলেন না। এসময় গিরিজা স্বীয় যোগশক্তিবলে পৃষ্ঠভাগ হইতে ছটা বাহির করিয়া মন্দিরোভানের প্রবেশপথ পর্যন্ত আলোকিত করিয়া দিলে ঠাকুর উহার সাহায্যে স্থানে ফিরিলেন।

শস্থাবৃর সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তিনি
১৮১৭ এটাকে দেহত্যাগ করেন। চারি বৎসরকাল এতীঠাকুর ও

#### **জীরামকৃঞ্-ভক্তমালিকা**

শ্রীমায়ের সেবা করিয়া শভ্বাব্ রোগে শয্যাশায়ী হইলে ঠাকুর তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন, এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন, "শভ্র প্রদীপে তেল নাই।" বহুম্জরোগে বিকার উপস্থিত হইয়া শ্রীয়ৃক্ত শভ্ শরীয়রক্ষা করিলেন। পীড়িতাবস্থায়ও তাঁহার মনের প্রসন্ধতা একদিনের জ্বাও নই হয় নাই। শভ্বাব্র পৈত্রিক বাড়ি যে রাজ্ঞার উপর ছিল, উহার নাম ছিল কমলনয়ন স্ত্রীট; কিন্তু পরে শভ্বাব্র শার্বার্থ উহার নামকরণ হয় শভ্নু মল্লিক লেন।



라'이 지종·4·2



## নাগ মহাশয়

'নাগ মহাশয়' বলিয়া সাধারণো পরিচিত শ্রীয়ুক্ত তুর্গাচরণ নাগ নারায়ণগঞ্জ শহরের অর্ধক্রোশ পশ্চিমে দেওভোগ গ্রামে দীনদয়াল নাগের পর্ণকৃটির আলোকিত করিয়া ১২৫০ সালের ৬ই ভাত্র শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে (১৮৪৬ খ্রীঃ, ২১শে অগস্ট ) জয়গ্রহণ করেন। নাগ মহাশরের আট বৎসর বয়সের সময় মাতা ত্রিপুরায়্রশ্বরী পুত্র তুর্গাচরণ ও কন্তা সারদামণিকে বিধবা ননদিনী ভগবতীর ক্রোডে অর্পণ করিয়া অর্গলান্ত কবিলেন। বালবিধবা অতি যত্নে জাতুসস্তানম্বয়ের লালন-পালন করিছে লাগিলেন। পিসীমাকে নাগ মহাশয় মা বলিয়াই জানিতেন।

পিতা দীনদয়াল কলিকাতায় কুমারটুলিতে শ্রীকৃক রাজকুমার ও শ্রীকৃক হরিচরণ পাল চৌধুরীদের গদিতে চাকরি করিতেন। তাঁহার বাসাবাটীছিল একথানি থোলার ষর। পালবাব্রা দীনদয়ালকে অত্যন্ত বিশাদ করিতেন। নির্লোভ দীনদয়াল একবার নৌকাযোগে বাব্দের চন লইয়া কলিকাতা হইতে নারায়ণগঞ্জে যাইতেছিলেন। তথন আহাজ-চলাচল আরম্ভ হয় নাই। একদিন সন্ধ্যাসমাগমে আর অগ্রসর না হইয়া ভিনি তীরে একথানি প্রকাণ্ড ভাঙ্গাবাড়ি ও তরিকটে কৃইথানি কৃষকের গৃহ দেখিয়া রাত্রিয়াপনের জন্ম নৌকা নকর করিতে বলিলেন। প্রভাতে উঠিয়া শোচের জন্ম তিনি ভাঙ্গাবাটীর পার্মে বসিয়া অভ্যাসবশতঃ নথ দিয়া মাটি খুঁড়িতেছেন, এমন সমর মনে হইল টাকার মন্ত কি কেল ছাতে ঠেকিভেছে। উৎস্ক হইয়া আরম্ভ মাটি স্বাইয়া দেখিলেন, প্রাতন আমলের মোহরপূর্ণ একটি ঘড়া প্রোশিক্ত রহিয়াছে। আমলি বিষধ্য সর্পথৎ উহাক্ষে কণ্ড পরিহারশ্রুক বিষধেত চার্কিলেক ক্রিক্তার শিক্ষা

#### জীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিক।

ষে, সেথানে ভয়ের কারণ স্মাছে, নৌকা অবিশবে ছাড়িতে হইবে। অগত্যা তাহাই হইল।

মিষ্টভাষী, স্থাল, হৃষ্টপুষ্ট, দীর্ঘকেশ বালক ফুর্গাচরণকে দেওভোগের প্রতিবেশিনীরা সকলেই ক্রোড়ে তুলিয়া আনন্দ করিতেন; কিন্তু কেহ কোন থাবার দিলে সে উহা গ্রহণ করিত না। সন্ধ্যার সময় তারাথচিত আকাশ নিরীক্ষণ করিতে করিতে বালক কথন পিসীমাকে আবদার করিয়া বিশিত, "চল মা, আমরা ওদেশে চলে যাই--এথানে থাকতে আর ভাল লাগে না ;" চন্দ্র উদিত হইলে সে আনন্দে হাততালি দিয়া নৃত্য করিত ; বাভালে দোহুল্যমান বৃক্ষ দেখিয়া বলিত, "মা, আমি ওদের সঙ্গে খেলব; আর অমনি হেলিয়া হলিয়া তাহাদের অহকরণে মধুর অক্সঞালনপূর্বক পিশীমার মনোহরণ করিত। পিশীমা পুরাণের গর বলিতে বিশেষ নিপুণা ছিলেন। পর ভনিয়া বালক বাত্রে দেব-দেবীর স্বপ্ন দেখিত। বাল্যকীড়ায় তাহার তেমন মন ছিল না; তবে দঙ্গীদের আগ্রহে কখনও ক্থনও ক্রীড়ায় যোগ দিত। দলের জয়লাভের জন্ম অন্ম বালকের। ভাহাকে মিখ্যা কথা বলিভে বলিলে বালক অন্বীকার করিত, কিন্তু ইহার ফলে সময়বিশেষে প্রহার খাইয়া শরীর রক্তাক্ত হইড, অথচ বাডিতে আসিয়া পিসীমার নিকট সে কোন অভিযোগ করিত না। ভবে ভাহার সভাবাদিতা ও শাস্তমভাবের জন্ম অনেক ক্ষেত্রে ভাহাকে মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মিটাইতে হইত এবং প্রায়ই তাহার ঐ বিষয়ক নিকান্ত সকলে মানিয়া লইত।

নারাম্বণগঞ্জে একটিমাত্র বাকালা বিভালয়ে কেবল তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত ভাষাপন চলিত। এই সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নাত্তে পাঠ বন্ধ চ্ট্রা গোলে নাগ্র মহাত্ম জানস্পৃত্যা পরিতৃতির জন্ত একদিন পিনীমার জ্যোতনারে কোঁচার প্রেট চার্মিট মৃত্বকি বাধিয়া পদরতে পাঁচ ক্রোশ গ্রে

ঢাকা নগরীতে বিশ্বালয়ের অন্বেষণে বাহির হইলেন। দেখানে নর্ম্যাল স্থূলে পড়া ঠিক হইল। এদিকে পিসীমা তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া মহা উলেগে দিন কাটাইতেছিলেন; সন্ধ্যার সময় গৃহাগত বালকের মুখে যথন শুনিশেন যে, পরদিন হইতেই তাহাকে প্রত্যহ আটটায় ঢাকা যাত্রা করিতে হইবে, তথন তাহার আগ্রহ দেখিয়া তিনি সহজেই সম্মত হইলেন এবং প্রত্যহ্ যথাসময়ে বন্ধন করিয়া দিতে লাগিলেন। এইভাবে দেড় বৎসর পাঠ চলিয়াছিল। ইহার ভিতর মাত্র ছই দিন নাগ মহাশয় কামাই করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘ পথে যাতায়াত বড় সহজ্ঞসাধ্য ছিল না । সন্ধ্যায় বাটী ফিরিবার সময় এক স্থানে তিনি কয়েকবার একটি ভূত দেখিয়াছিলেন। প্রথমবারে দেখিলেন, ভূতটি একটি অশ্বথবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া পেছন ফিরিয়া দাড়াইয়া আছে। নাগ মহাশয় তো বসিয়া পিড়িলেন। কিন্তু পবে ভাবিলেন, আমি যথন তাহার কোন অনিষ্ঠ করি নাই, সেই বা আমার অনিষ্ট করিবে কেন ? স্থতরাং সাহসভৱে অগ্রসর হইয়া ভূতকে অতিক্রম করিয়া গেলেন। ভূত অনিষ্ট করিল না; কিছ তিনি পশ্চাতে শুনিতে পাইলেন এক বিকট অট্টহাস্থ। তথ্ন আর ফিবিয়া দেথার সাহস তাঁহাব ছিল না। আর একবার পথে তুমুল বাড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল—পথ অন্ধকার, আশ্রমের স্থান নাই। একটি মোড় ফিরিতে গিয়া তিনি অন্ধকাবে এক পুরুরে পড়িয়া গেলেন। উহা হইতে উঠিয়া আদিতে তাঁহাকে খুবই বেগ পাইতে হইয়াছিল।

নাগ মহাশয় অৱ দিনেই বাঙ্গালা বচনায় বিশেষ কৃতিছ অর্জন করিয়াছিলেন; আর তাঁহার হস্তাক্তর ছিল ম্কার মত। পরে তিনি যথম পড়িবার জন্ত কলিকাভায় যান তথম চলিজগঠনের উদ্দেশ্তে নিম্মিত এই বচনাতলি 'বালক'দিগেন প্রতি উপজেশ' নাম দিয়া নিজ্যায়ে হাপাইয়াছিলেন এক বিদা মূল্যে বিভব্দ ক্ষিয়াছিলেন।

#### **শ্রম্মর কথ্য**-ভক্তমালিকা

কলিকাতায় জাদিবাদ 'পূর্বে পিদীমাতার আগ্রহে একই রাজে গোধ্লিলয়ে নাগ মহাশদ্ধের ও শেষরাজে ভগিনী লারদার বিবাহ হইয়া গেল। নববধ্ব নাম প্রসরক্ষারী। বধ্ গৃহে আদিলেন; কিন্তু নাগ মহাশদ্ধের এক অন্তুত আচরণে পিদীমাতার হরিবে বিরাদ উপস্থিত হইল। পাছে বধ্র সঁহিত এক শ্যায় শ্য়ন করিতে হয়, এই ভয়ে নাগ মহাশ্ম সন্ধ্যা হইলেই বৃক্ষশাখার উঠিয়া বসিতেন এবং পিদীমাতা যতক্ষণ তাঁহাকে কিন্তু কক্ষে শ্য়নের অন্থমতি না দিতেন ততক্ষণ নামিতেন না। পিদীমা ভাবিয়াছিলেন, কালে এই স্টেছাড়া মনোভাব পরিবর্তিত হইবে; কিন্তু তাহার পূর্বেই বধ্ কালগ্রাসে পতিত হইলেন । তথ্ন নাগ মহাশ্ম কলিকাতায়।

কলিকাতায় পিতার নিকট থাকিয়া নাগ হহাশয় ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল ছলে ভর্তি হইলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে ঐ বিছালয় পরিড্যাগপূর্বক হোমিওপ্যাথি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ডাব্রুলার ভাছড়ী মহাশরের নিকট তিনি সকাল-সন্ধ্যায় অধ্যয়ন করিয়া এবং উছার সহিত রোগালের গৃহে গৃহে যাইয়া এই শাল্পে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইত্যাবসরে দীনদমাল পুত্রকে লইয়া দেশে গেলেন—ইচ্ছা, আর একটি বধ্ গৃহে আলেন; কিন্তু উপযুক্ত পাত্রী না পাইয়া অচিয়ে পুত্রসহ কলিকাভায় কিরিয়া আলিলেন। এইবারে নাগ মহাশয় একটি হোট হোমিওপ্যাথিক উবধের বান্ধা কিনিয়া পাঠের সলে সকে বিনা অর্থে পাড়ায় পাড়ায় দীল-ছাক্রের কিনিয়া পাঠের সলে সকে বিনা অর্থে পাড়ায় পাড়ায় দীল-ছাক্রের কিনিয়া পাঠের বান্ধ করিছেন। বন্ধতঃ পরোপকার করিবার হুলোর ভিনি ক্লাটিং পরিহার করিছেন। তিনি পিতৃবভূগণের অন্তরোধে আলমবদনে জাহানের আবন্ধকীয় জন্যাদি কর্ম করিলা অনেক ক্লেরে মহং গৃহে বহন ক্লিয়া আলিকেন। ধ্রেয়টাছ ক্লেকী মাসক প্রকল্পানের আভ্নিরোগ হইলে কিন্তুলিন। ধ্রেয়টাছ ক্লেকী মাসক প্রকল্পানের আভ্নিরিয়াগ হইলে কিন্তুলিন বলাহের জন্ত ক্লেমিন সাহান্তর সাহান্তর সাহান্তর স্বাহান্তর স্বাহান্তর সাহান্তর স্বাহান্তর সাহান্তর সাহা

নাগ মহাশদ্ধের **হারস্থ হইলেন**; অগত্যা পিতাপুত্র মৃতের সংকার করিয়া মৃনশী মহাশয়কে বিপক্ষক করিলেন।

এই সময়ে ভাবী শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্দ্র দক্তের সহিত নাগ মহাশরের পরিচয় হয়। স্বরেশবাবু তখন সাকার ভগবান সম্বন্ধে সন্দিয়; কিন্তু নাগ মহাশয় পূর্ণ বিশ্বাসে বলিতেন, "আছে বন্ধু লয়ে আবার বিচার করা কেন ?" স্থরেশবাবুর সঙ্গে তিনি কখনও বা আক্ষসমাঙ্গে যাইতেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় তিনি মৃয় হইলেও সমাজ্বের আচারাদি তাঁহার মনঃপৃত ছিল না। সমাজ হইতে প্রকাশিত সাধুচরিত্র-সমূহ তিনি আগ্রহসহকারে পড়িতেন এবং পুরাবের অহ্বাদেও আক্রন্ত হইতেন। প্রায়ই তিনি শ্রশান-ঘাটে বা গঙ্গাতীরে সাধু-সন্মানীদের সহিত ধর্মপ্রশঙ্গে লিপ্ত হইতেন বা আপনমনে দীর্ঘকাল ঐসকল স্থলে বিদ্যা থাকিতেন। এক বৃদ্ধ আন্ধণের পরামর্গে শ্রশানে বিদ্যা মহানিশায় জপ করিতে করিতে তিনি এক শুল্রজ্যোতিঃ দর্শন করেন এবং পরে নিয়মিত জপধ্যান আবন্ত করেন। এক কথায় বলিতে গেলে নাগ মহাশয় তখন সংলার ভূলিয়া ক্রেই ধর্মপ্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছেন।

দীনদয়াল ইহা লক্ষ্য করিয়া উহার প্রতিকারকয়ে অবিলবে পাত্রী ঠিক করিলা নাগ মহাশয়কে বিবাহের জন্ত দেশে যাইতে আদেশ করিলেন। নাগ মহাশয়ের পক্ষে ইহা যেন বিনা মেহে বজ্ঞাঘাত! একবার তো বিবাহ হইয়াছিল লে নবকুম্বর অকালে ঝরিয়া পড়িয়াছে; আবার পরের মেয়ের উপর এই অবিচার কেন? পিতা কিন্ত কিছুতেই মানিলেন না; পুরের অসমতি দর্শনে অভিযানপূর্বক অন্ত্যাগ করিলেন ও নির্মানে আম্বিস্কার করিতে লাগিলেন। পুক্ত বলিলেন, তিনি পুরের অংশক্ষাও ম্বিক্ত ক্ষেত্তের পিতৃকেরা করিরেন। কিন্ত কথা দিরা কথা থাকিবে না; শিক্তাক্রেক্য গিতা মুখ্য হইবে—ইফ্যানি ভানিয়া পিতা তথ্য বিষয়ান।

# জীয়ামকৃক-ভক্তমালিকা

আসিত মাত্র জিশ-চল্লিশ টাকা। নিজের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাথা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। বিনা প্রচেষ্টায় যাহা আসিয়া পড়িত, তাহা পিতাকে দিতেন এবং প্রয়োজনামূদারে তাঁহারই নিকট চাহিয়া লইতেন। ধর্মের জন্ম সংসারবৃদ্ধি স্বেচ্ছার বিসর্জন দিলেও তিনি ধর্মরাজ্যে ভণ্ডামিতে ভুলিতেন না। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী বা ভৈরব-ভৈরবী একসঙ্গে ভিক্ষায় আসিলে তাঁহার সমালোচনার কশাঘাতে তাহাবা অবিলম্বে অন্তত্র যাইতে বাধ্য হইত।

সদ্গৃহস্থ দীনদয়াল ও ধার্মিক পুত্র নাগ মহাশয়ের মধ্যে চিন্তাধারার পার্থকা থাকায় কার্যত: একটু মতবিরোধ হওয়ী স্বাভাবিক ছিল। আর্থিক সচ্ছলতা হইলেও দীনদয়াল বাসায় পাচক ব্রাহ্মণ রাখিতেন না, নিজেই রন্ধন করিতেন। স্থপুত্র পিতার স্বাধীন ব্যবহারে বাধা না দিয়া স্বীয় কর্তব্যবোধে পিতা বন্ধনশালায় যাইবার পূর্বে স্বয়ং বন্ধনে প্রবৃত্ত হইতেন। নএইরূপে উভয়েই স্থযোগের অমুসন্ধানে থাকিতেন এবং যিনি পরাজিত হইতেন তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন ও অপরকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিতেন৷ সেই সময়ে কোন ভত্ৰলোক সেখানে উপস্থিত থাকিলে তাঁহাকে মধ্যস্থতা করিতে হইত। অবশেষে এই মতান্তর-নিরোধের অক্ত কোন উপায় না দেখিয়া নাগ মহাশয় স্বীয় সহধর্মিণীকে কলিকাডায় আনাইলেন এবং কৃত্ৰ বাসা-বাটীতে স্থান সমুলান হইবে না ভাবিয়া হ্রেশবাবুর বাটীর নিকট একথানি দ্বিতল বাটী ভাড়া লইলেন। त्रभ् भृत्र जामाग्र मीन् मृत्राम এक हित्क त्यमन स्थी रहेत्यन, जाभन्न हित्क ডেম্বনি সংসারবিম্থ পুত্রকে সংসারে বিজ্ঞিত করিতে পারিলেন না দেখিয়া ত্রামীও বড় কম হইলেন মা; কারণ ঘটনাচক্রে সহধর্মিণীকে কলিকাভায় আনিলেও নাগ মহাশয় পূর্বেরই মত ভাগবভাদি পাঠ ক্ষিরা ও পিড়াকে উহা শুনাইয়া অবসরকাল কাটাইতে লাগিলেন---পারিবারিক আমোদ-আহলাদের অথকাশ তাঁহার ঘটিল না।

এই সময়ে হ্রেশবাব্ কয়েকজন ব্রাক্ষ ভক্তের সহিত মিলিত হইয়।
গঙ্গাতীরে উপাসনা করিতেন। উপাসনান্তে কীর্তন হইত। নাগ মহাশয়
উপাসনাকালে ধাানে ময় থাকিতেন এবং কীর্তনে মাতিয়া মধ্র নৃত্য
করিতেন, কখনও-বা বাফ্ জ্ঞান হারাইয়া ভূতলে পতিত হইতেন; এমন
কি, একদিন ভাবাবস্থায় গঙ্গাগর্ভে পড়িয়া গিয়াছিলেন। তব্ ইহা মনে
করা চলিবে না য়ে, সকল সময়েই তিনি এইরপ ধর্মোক্সতা প্রকাশ
করিতেন—ভাব চাপিয়া রাখাই ছিল তাহার স্বভাব; তিনি বলিতেন, '
খত থাকে গুপ্ত ভত হয় পোক্ত। যত হয় বাক্ত তত হয় তাক্ত॥'
এইরপ ব্যক্তির ভাবের বহিঃপ্রকাশ ভাবাধিকােরই স্কচনা করে মাত্র।

ষাধীনভাবে সাধনায় রত থাকিয়া উন্নতিলাভ করিলেও নাগ মহাশয় জানিতেন যে, ইইলাভ করিতে হইলে দীক্ষার প্রয়োজন। ঐজ্ঞ তিনি যথন বিশেষ ব্যাকুলতা অহুভব করিতেছেন, ঠিক সেই সময়েই ওাহার কুলগুরু কৌল-সন্ন্যাসী প্রীকৈলাসচক্র ভট্টাচার্য মহাশয় বিক্রমপুর হইতে নাগগৃহে উপস্থিত হইলেন। পরদিনই নাগ মহাশয় সন্ধীক শক্তিমন্তে দীক্ষিত হইলেন। দীক্ষার পর সাধনা আরও নিবিভৃতর হইল। জপ্ধানে বাত্রি পোহাইয়া যাইত, অমাবক্ষায় উপবাসপূর্বক গলাতীরে জপ্করিতে করিতে বাহুজ্ঞান লোপ পাইত। একদিন তিনি তন্ময় হইয়া ভগবচ্চিন্তা করিতেছেন, এমন সমন্ত্র জোয়ারের স্লোত তাহার দেহকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। জ্ঞান-লাভান্তে তিনি সন্তবণপূর্বক তীরে উঠিলেন। চক্রের হ্রাস-র্ব্ধির সঙ্গে আহারের হ্রাস-রন্ধি করিয়া তিনি কিছুকাল নক্তব্রত আচরণ করিরাছিলেন। তাহার ছিল রাগমার্গের সাধনা; কিন্তু সন্তবন্ধেত্রে তিনি যে বৈধী সাধনাও করিতেন, ইহাই ভাহার প্রমাণ। এই সময়ে তিনি স্থামাবিষয়ক অনেকগুলি পদাবনীও

# শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

এইরপ ব্যক্তিব ব্যবসায়ে ক্ষতি হওয়া অনিবার্য। এদিকে দীনদমালেব শরীরও কমে অপটু হইয়া পডায় তাঁহারও আয়-য়াসেব সম্ভাবনা ঘটিল। তথাপি পিতাব প্রমলাঘবেব জন্ম এবং পিতা যাহাতে বিষয়চিস্তা চাড়িয়া ধর্মে মন দেন, এই বিষয়ে স্থযোগদানেব জন্ম নাগ মহাশ্য স্বয়ং সংসাব-বিম্থ হইলেও কর্তব্যবোধে পিতাব ব্যবসায়গ্রহণে অগ্রসব হইলেন। দীনদমাল পালবাব্দের অধীনে কুতেব কার্য কবিতেন, পুত্র উহা স্বয়ং গ্রহণ কবিলেন আবাব সহধর্মিণীকেও বলিলেন, "আমাকে ভুলে মহামায়াব শবণাপর হও, তোমাব ইহকাল পবকাল ভাল হলে।" পিতা ব্রিতে পাবিলেন, পুত্র স্বাধীনভাবে স্বীয় ভাগাপরিচালনে বন্ধপবিকর—বন্ধরমে এই শক্তিব বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবাব ক্ষমতা তাঁহাব নাই। স্থতবাং কিছুদিন পরে পুত্র যখন দীনদমালকে দেশে পাঠাইতে চাহিলেন এবং শতুবের সেবার জন্ম বধ্কেও সঙ্গে ঘাইতে বলিলেন, তথন প্রতিবাদ নিক্ষল জানিয়া তিনি বধ্র সহিত দেওভোগে প্রত্যাবর্তন করিলেন। অতঃপর নাগ মহাশয় কলিকাতার দ্বিতল গৃহ ত্যাগ কবিয়া পূর্বেব ক্ষ্মু বাটীতে চলিয়া আসিলেন।

এদিকে ব্রাহ্মসমাজে গমনাগমনের ফলে স্থরেশচন্দ্র সংবাদ পাইলেন ষে, দক্ষিণেশবে একজন সাধু আছেন, তিনি কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী এবং সদা ভগবৎপ্রসঙ্গে উন্নত্ত। তুই বন্ধুতে প্রামর্শ করিয়া দ্বিপ্রহরে আহারান্তে এই তুর্লভ সাধুদর্শনে চলিলেন। দক্ষিণেশর কোথায় জানেন না—শুধু জানেন উহা উত্তবে। অনেকদৃব অগ্রসর হইয়া প্রভারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, দক্ষিণেশর ছাডাইয়া চলিয়া আসিয়াছেন; তথন আবার দক্ষিণে চলিয়া অপরাত্র তুইটাব সময় মন্দিবে উপন্থিত হইলেন। এখানেও বিপদ—সাধু কোথায় থাকেন তাহা তাহারা জানেন না। অবশেষে এদিক সেদিক ঘুরিতে ঘুরিতে এক প্রকাঠের

পূর্বদারে একজন শ্রশ্রধারী পুরুষকে বসিয়া পাকিতে দেখিয়া উাহাকে পরমহংসদেবের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, পরমহংসদেব চন্দননগবে গিয়াছেন--সেদিন আর দেখা হইবে না। পরে তাঁহারা জানিয়াছিলেন, ইনিই প্রতাপচন্দ্র হাজরা। হতাশায় অবসম্মনে বিদায় লইবেন, এমন সময়ে নাগ মহাশয় দেখিলেন, ভিতবে উত্তবাস্থ এক ব্যক্তি একথানি ছোট ভক্তাপোশেব উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া স্মিতমুখে তাহাদিগকে ইন্সিতে ভিতরে আহ্বান কবিতেছেন। দেখিলেই মনে হয় ইনি পবিত্রতার মূর্তি। ভিতবে প্রবেশ করিয়া তাহাবা মেঙ্গেতে পাতা মাগুবে বসিলেন। স্থবেশবাবু করজোডে প্রণাম কবিলেন; নাগ মহাশয় ভূমিষ্ঠ প্রণামান্তে পদ্ধূলি লইতে অগ্রসর হইলে সাধু চবণ স্পর্শ কবিতে দিলেন না। কথাবার্তায় জাঁহাদেব বুঝিতে বাকী বহিল না যে, ইনিই ব্রাহ্মসমাজে স্থপরিচিত দক্ষিণেখবের মহাপুরুষ। ঠাকুর তাঁহাদের পরিচয় গ্রহণ করিলেন এবং সংসারে পাঁকাল মাছেব ন্যায় নির্লিপ্ত হইয়া থাকিতে উপদেশ দিলেন। অতঃপর তাঁহাদিগকে পঞ্চবটীতে ধ্যান করিতে পাঠাইলেন। অধ্বণ্টা পরে তাঁহাদিগকে দকে লইয়া ক্রমে শিবমন্দির, বিষ্ণুমন্দির ও কালীমন্দিরে যাইয়া ভক্তিভরে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন। ভবতাবিণীর মন্দিরে ঠাকুরের ভাবাস্তর দেখিয়া আগন্তকদের সত্যসত্যই অহুভব হইল যে, মায়ের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কোন জাগতিক কল্পিত বস্ত নহে, ইহা দিব্য সহজ সরল অবস্থা। পাঁচটার সময় বিদায় লইয়া তাঁহারা গৃহে ফিরিলেন। ঠাকুর বলিয়া দিলেন, "আবার এসো; এলে গেলে তবে তো পরিচয় হবে।"

ঈশবলাভ-লালদায় উন্মাদপ্রায় নাগ মহাশয় এক সপ্তাহ পরেই শ্রীযুক্ত হুরেশের সহিত আবার দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর তাঁহাদিগকে দেখিয়াই বছদিন পরে আত্মীয়মিলনে যেরূপ হয়, সেইরূপ

#### জীবাসফুক-ডক্তমালিকা

উৎফুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "এসেছ, তা বেশ করেছ; আমি যে তোমাদের জন্ম এতদিন হেথার বসে আছি।" তারপর নাগ মহাশরকে নিকটে বসাইয়া বলেন, "ভয় কি? তোমার তো খুব উচ্চ অবস্থা।" সেই দিনও ঠাকুরের আদেশে তাহারা পঞ্চবটীতে ধ্যান করিতে বসিলেন। কিয়ৎকণ পরেই ঠাকুরের সহিত মিলন হইলে নাগ মহাশরের সেবার আকাজ্রা পরিভৃপ্ত করিবারই জন্ম যেন তিনি তাহাকে দিয়া পর পর তামাক লাজা, গামছা ও বটুরা আনা, জলের গাড়ু আনা, জল ভর্তি করা ইত্যাদি কাজ করাইতে লাগিলেন। নাগ মহাশরের সেদিন আনন্দের অবধি নাই, শুধু ক্রোভ বহিল, ঠাকুর পদধ্লি দেন নাই। ঠাকুরও উপযুক্ত ভক্ত পাইয়া দোল্লাসে হ্রেশ বাবুকে বলিলেন, "দেখছ, এ লোকটা যেন আগুন—জলস্ত আগুন!"

তৃতীয় বাবে নাগ মহাশয় একাই দক্ষিণেশবে গেলেন। দেনিন ভাবাবদ্ধ ঠাকুর জক্টশ্বরে কি বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নাগ মহাশয়কে বলিলেন, "ওগো, তুমি না ভাক্রারি কর—দেখ দিকি, আমার পায়ে কি হয়েছে।" ভাক্রার নাগ মহাশয় পরীক্রা করিয়া বলিলেন, "কৈ, কোথাও তো কিছু দেখছি না।" ঠাকুর বলিলেন, "ভাল করে দেখ না, কি হয়েছে।" ভাল করিয়া দেখার প্রয়োজন ছিল না; কিছু সাধ মিটাইয়া চরণধূলি লইবার আকাক্রা ভক্ত নাগ মহাশয়ের ছিল। তিনি ভাছাই পূর্ণ করিলেন। এখন হইতে তিনি জানিলেন, শ্রীরামক্রফ বালাক্রতক ভগবান। অতএব সেই দিনই পরীক্ষাক্রলে ঠাকুর যখন নিজের শ্রীত্রক্রতক ভগবান। অতএব সেই দিনই পরীক্ষাক্রলে ঠাকুর যখন নিজের শ্রীত্রক্রতক ভগবান। অতএব সেই দিনই পরীক্ষাক্রলে ঠাকুর যখন নিজের শ্রীত্রক্রতক ভগবান। অতএব সেই দিনই পরীক্ষাক্রলে ঠাকুর যখন নিজের শ্রীত্রক্রতক ভগবান। অতএব সেই দিনই পরীক্ষাক্রলে ঠাকুর যখন নিজের শ্রীত্রক্রতক ভগবান। আমার করিয়া উত্তর দিলেন, "ঠাকুর আর আমায় বলতে হবে না। আমি আপনারই ক্রপায় জানতে পেরেছি, আপনি সেই।" ঠাকুর অমনি সমাধিত্ব হুইয়া ভাঁহার বক্ষে

শ্রীচরণ অর্পণ করিলেন। সহদা নাগ মহাশম অন্ত এক অমুভূতিরাজ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—সর্বত্র এক দিব্য জ্যোতিঃ উছলিয়া উঠিতেছে।

এইরূপে যাতায়াত চলিতে লাগিল। এক দারুণ গ্রীম্বকালে নাগ
মহাশয় দক্ষিণেশরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দ্বিপ্রহরে আহারাস্তে ঠাকুর
বিশ্রাম করিতেছেন। নাগ মহাশয়কে সম্থে দেখিয়া তাহার হস্তে
পাথাথানি দিয়া ঠাকুর নিজিত হইলেন। এদিকে বাতাস করিতে
করিতে নাগ মহাশয়ের হাত বাথা করিতে পাকিলেও পাথা থামিল না;
কারণ উহাতে ঠাকুরের ঘুমের ব্যাঘাত হইবে; আর আদেশ না পাইলে
থামেনই বা কিরূপে? ক্রমে ব্যথা এতই অধিক হইল যে, হাত আর
চলে না। ঠিক সেই সময়ে অন্তর্থামী ঠাকুর হাত ধরিয়া বাতাস বন্ধ
করিলেন।

আর একদিন নাগ মহাশয় ঠাকুরের কক্ষে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে "চিদানন্দর্রপ: শিবোহহং শিবোহহম" ইত্যাদি শবরাচার্য-বিরচিত জ্যোত্তটি আর্ত্তি করিতে করিতে নরেক্রনাথ তথায় প্রবেশ করিলেন। দে এক অভ্তপূর্ব সমাবেশ—একদিকে শরণাগত ভক্ত, অপর দিকে বিচারপরায়ণ অবৈতবাদী; আর মধ্যে সমবয়াবতার শ্রীরামরুষ্ণ! ঠাকুর নাস মহাশয়কে দেখাইয়া নরেক্রকে বলিলেন, "এরই ঠিক ঠিক দীনতা—একটুও ভান নাই।" নরেক্র বিনা বিধায় মানিয়া লইলেন, "আপনি যথম বলছেন, তা হবে।" উভয়ের আলাপ আরম্ভ হইল। ভক্ত বলেন "জার ইচ্ছা না হলে গাছের পাতাও নড়ে না।" জানী বলেন, "আমি তিনি-টিনি বৃষ্ণি না। আমিই প্রত্যক্ষ আয়া—আমার ইচ্ছায় এই বিরাট ব্রহ্মাও যক্রবং পরিচালিত হচ্ছে।" বিচারের আর শেষ নাই এ অবশেষে যবনিকাপাতছেলে ঠাকুর সহাস্থে নাগ মহাশয়কে বিরভ্রের, "কি জান, ও খাণ-খোলা তলোয়ায়, তর ও কথা শোভা পায়; নরেন ও

# ঞ্জীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

কথা বলতে পারে।" জমনি নাগ মহাশয়ের ধারণা হইল, ঠাকুরের লীলাসহায়করূপে জ্ঞানগুরু স্বয়ং মহাদেব নরেক্তরূপে অবতীর্ণ—নরেক্ত মাহ্য নহেন। অতএব শিবাবতার নরেক্তকে প্রণাম করিয়া তিনি নিরস্ত হইলেন।

দক্ষিণেশবে উপনীত নাগ মহাশয় একদিন শুনিলেন, ঠাকুর বলিতেছেন, "ডাক্টার, উকিল, মোক্টার, দালাল—এদের ঠিক ঠিক ধর্মলাভ হওয়া কঠিন। এতটুকু ওষ্ধে মন পড়ে থাকবে—তাহলে কি করে বিবাট ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা হতে পারবে?" তথনি নাগ মহাশয়েব সম্বল্প স্থির হইয়া গেল, তিনি গৃহে ফিরিয়াই উয়ধেব বাল্প, চিকিৎসাব পুশুকাদি গঙ্গাঞ্জলে বিদর্জন দিয়া সংসারের একটি পাশ হইতে চিরতরে মৃক্ত হইলেন। বাকী বহিল স্বেচ্ছায় বৃত পিতাব কুতের কার্য। উহাতে তাহাকে অধিক শ্রম করিতে হইত না; তবে কার্যোপলক্ষে থিদিরপুর বা বাগবাজারেব থালে উপস্থিত থাকিতে হইত। যেদিন বাগবাজাবে যাইতেন, সেদিন যতক্ষণ কার্যক্ষেত্রে থাকা একাস্ত আবশ্রক ততাধিক এক মৃহুর্তও না থাকিয়া থালেব অপর পারে নির্জন বনে জপে বসিয়া কাল কাটাইতেন। অক্টানি স্বগৃহে একটা গঙ্গাজলের জালার পার্যে জপ চলিত।

নাগ মহাশয়ের অন্তরে তথন ত্যাগের অগ্নি প্রজ্ঞানিত থাকিলেও ঠাকুরের আদেশ ভিন্ন উহার বহিঃপ্রকাশ অসম্ভব। দক্ষিণেশরে গেলে ঠাকুর তাঁহাকে বলেন, "তুমি জনকের মত গৃহস্বাশ্রমে থাকরে; তোমায় দেখে গৃহীরা যথার্থ গৃহস্বের ধর্ম শিথবে।" স্বতরাং নাগ মহাশয় ঠাকুরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংসারত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু কামিনী-কাঞ্চনে মনকে আসক্ত করিয়াই বা রাখিবেন কিরূপে? আসক্তি তো ধর্মপথের অন্তরায়! সহধ্যিণী দূরে অবস্থিত থাকায় একটি অন্তরায় আপাতভঃ

#### নাগ মহাশ্র

নাই। কিন্তু অর্থ ? ভাবিয়া স্থির করিলেন—কুতের কার্যপ্ত ত্যাগ করিবেন। রণজিৎ হাজরা নামে এক ধর্মভীক ব্যক্তি তাঁহাকে ঐ কাজে সাহায্য কবিত। এখন রণজিৎকে ঐ কাজ বুঝাইয়া দিয়া তিনি অর্থোপার্জনে সম্পূর্ণ নির্ত্ত হইলেন—এখন তাঁহার অবলম্বন রহিলেন শুধু ভগবান। পালবাবুবা সব শুনিলেন, নাগ মহাশয়কে বুঝাইতেও চেষ্টা কবিলেন, কিন্তু সব বিফল হইল। তথাপি একটি ধার্মিক পরিবারের অচিবে অন্নকষ্টে পতিত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া তাঁহারা বণজিৎকে ডাকাইয়া ব্যবস্থা কবাইলেন যে, লাভের অর্ধাংশ নাগ মহাশয়কে দিতে হইবে। বণজিৎ নাগ মহাশয়েব প্রকৃতি জানিত বলিয়া তাঁহার প্রাপ্য অংশের অর্ধেক মাত্র তাঁহাকে দিয়া বাকী অর্থ দেওভোগে দীনদ্যালকে পাঠাইয়া দিত।

উক্ত ঘটনার পূর্বে নাগ মহাশয় একবার যথন দেশে গিয়াছিলেন তথন দীনদ্যাল একদিকে যেমন পুত্রেব উদাস ভাবের বৃদ্ধি দেখিয়া অধিকতর উদ্ধিয় হইয়াছিলেন, অপরদিকে পুত্রও তেমনি পিতাকে কেবলমাত্র ভগবানের শরণ-মনন লইয়া থাকিতেই বারংবার অন্থরোধ করিয়াছিলেন। সে এক অপূর্ব লীলা। একটি লাউগাছেব নিকটে একটি গাভী বাঁধা আছে এবং সে বহু চেষ্টা করিয়াও গাছটী খাইতে পারিতেছে না দেখিয়া পুত্র গাভীটকে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "থাও মা, থাও।" গাভী সাধ মিটাইয়া গাছটি নিংশেষ করিল। দেখিয়া পিতা বলিলেন, "সংসারের যাতে হিত হয়, সে রকম করা দূরে থাক—এরকম অনিষ্ট করা কেন? ভাক্তারি ছাড়লি, এথন কি থেয়ে, কি করে দিন কাটাবি?" পুত্র উত্তর দিলেন, "যা হয় ভগবান করবেন।" অমনি পিতা বিরক্তির সহিত বলিলেন, "হা, তা জানি। এখন স্থাংটা হয়ে চলবি, আরু ব্যাঙ্ থেয়ে থাকবি।" পুত্র কোনও উত্তর না দিয়া পরিধেয় বস্তু ত্যাগ ক্রিলেন

#### '**লৈর দেবুক্ত**ভক্তমালিকা

এবং উঠান হইতে একটি মৃত ব্যাঙ্ লইয়া খাইতে থাইতে বলিলেন, "এখন আপনার হই আদেশই পালিত হল। ···অতঃপর আপনার পায়ে ধরে বলছি—এ বয়সে আর সংসারচিস্তা করবেন না, বসে বসে ইউনাম জপ করুন।"

দেশ হইতে প্রত্যাবর্তনান্তে ছিল্লপাশ নাগ মহাশয় দক্ষিণেখরে ঘন ঘন যাভায়াত আরম্ভ করিলেন। পাছে ঠাকুরের বিধান বুদ্ধিমান ভক্তদের মধ্যে তাঁহার স্থায় মূর্ঝের উপস্থিতি অশোভন হয়, এই চিস্কায় বিনয়ের অবতার তিনি পূর্বে ছুটির দিনে দক্ষিণেখরে যাইতেন না। এখন সেই সব দিনেও যাইতে লাগিলেন এবং ক্রমে সকলেব সহিত পবিচয় হইতে লাগিল। এদিকে তপস্থাও উগ্র হইতে উগ্রতব হইতে লাগিল। চরণ হইতে পাতৃকা অপসারিত হইল; গাত্রাবরণ রহিল মাত্র একখানি ভাগলপুরী থেশ। আহার দিনাস্তে গ্রাস তুই অন্নে পর্যবদিত হইল। খান্তের সহিত লবণ বা মিষ্ট থাকিত না; কাবণ তিনি বলিতেন, "তাতে জিহবার স্থথেচ্ছা হবে।" তাঁহাব অর্ধেক বাটীর ভাড়া লইয়াছিল মেদিনীপুরের কৃত্তিবাস-নামক একজন চাউলেব ব্যবসায়ী। তাহার ঘরে অনেক কুঁড়া পড়িয়া থাকিত। নাগ মহাশয় স্থির করিলেন, এই অয়ত্বলব্ধ কুঁড়া থাইয়াই জীবনধারণ করিবেন। গঙ্গাদলে উহা ভিজাইয়া অন্ত কোন উপকরণ ব্যতিরেকে তুই দিন গলাধ:করণ করার পরে ক্বতিবাস সব জানিতে পাবিল। ইহার পরে অপরাধ হওয়ার ভয়ে সে আর গৃহে কুঁড়া জমাইয়া রাখিত না। সে সাধুপ্রকৃতির লোক ছিল; তাই নি:সম্ব নাগ মহাশয়ের নিকট ভিথারী আসিয়া বিক্তহন্তে ফিরিতে দেখিলে অশাভরে ভিক্ষা দিত। তবে সাধারণতঃ তাহার প্রয়োজন হইত না; ক্ষাত্মণ নিজের আহাবের জন্ত বন্দিত শেষ তণুলমূষ্টি পর্যন্ত ভিথারীর হন্তে ভুলিরা দিভে নাগ মহাশয় কৃষ্টিত ছিলেন না। বাহ্ সংযমবিষয়ে

শিরংপীডাও তাঁহাব সহায়ক হইয়াছিল। ঐ পীডার জন্ম তাঁহাকে বাকী জীবন স্থান বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল এবং ইহার ফলে শরীর অতি রুক্ষ দেখাইত। 'জিহবাব স্থথেচ্ছা' হইবে মনে করিয়া তিনি কোন ভাল আহার গ্রহণ কবিতেন না; কিন্তু প্রসাদ সম্বন্ধে ঐকপ বিচার ছিল না। প্রসাদ বলিয়া কেহ কিছু হস্তে দিলে তিনি উহা নির্বিচাবে গ্রহণ কবিতেন। তবে দ্রস্তব্য ছিল এই যে, সন্দেশাদি যেমন উদরস্থ হইত, তেমনি তৎসহ প্রসাদের পাতাখানিও উদরে চলিয়া যাইত। এইজন্ম কেহ তাঁহাকে পাতায় করিয়া প্রসাদ দিতেন না; অথবা লক্ষ্য রাখিতেন, যাহাতে প্রসাদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাতাটা কাডিয়া লইতে পারেন।

বিষয়প্রসঙ্গ তাঁহাকে পীড়া দিত। কেহ ঐরপ কথা তুলিলে তিনি বলিতেন, "জয় রামরুঞ! ঠাকুরের নাম করুন, মায়ের নাম করুন।" তাঁহার ম্থে কাহাবও নিলা শোনা যাইত না। ভুলক্রমে তাঁহার ম্থ দিয়া একবার এক ব্যক্তিব বিরুদ্ধ সমালোচনা নির্গত হওয়ায় শান্তিস্বরূপে তিনি একথণ্ড প্রস্তর লইয়া স্বীয় মস্তকে এরপ আঘাত করেন যে, মাথা ফাটিয়া রক্ত পড়িতে থাকে এবং ঘা শুকাইতে দীর্ঘকাল লাগে। মনেও ঐরপ চিস্তা আদিলে তিনি অয়ুরূপ প্রতিকার করিতেন। একবাব রিপুজয়ের জয়্ম কয়েক দিন নিরম্ব উপবাসান্তে রন্ধন করিতেছেন, এমন সময়ে স্থরেশবাবু সেথানে উপস্থিত হইলেন। সম্ভবতঃ তথন স্থরেশবাবুব বিরুদ্ধে মনে কোন বিপরীত চিস্তার উদয় হইয়াছিল, তাই নাগ মহাশয় ভাতের হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং স্থরেশবাবুকে বারংবার প্রণাম করিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেদিন আর অয়াহাব হইল না। এইরূপে গৃহে থাকিয়াও নাগ মহাশয় অরণ্যবাসী যোগীর য়ায় সর্ব বিষয়ে সংযমের পরাকান্তা দেথাইতে লাগিলেন। বস্ততঃ যম-নিয়মাদিতে তিনি তথন সিদ্ধ হইয়াছেন এবং ধ্যানাদিতেও অতি উচ্চ ভূমিতে আর্ঢ়

# শ্ৰীরামকুঞ্-ভক্তমালিকা

ইইয়াছেন। গিরিশবাব্ তাই বলিয়াছিলেন; "অহং-শালাকে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে নাগ মহাশয় ভার মাখা ভেঙে ফেলে দিয়েছিলেন—ভার আর মাথা তোলবার জো ছিল না।" জীরামক্ষের উলিখিত 'নাহং-নাহং তুঁছ-তুঁছ' সাধনার তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক।

শ্রীরামরুক্ষের প্রথম দর্শনলাভের পর এইরূপে প্রায় চারি বংসর অতীত হইল। ক্রমে যখন ঠাকুরের লীলাসমাণনের কাল আগড়প্রায়, তথন তাঁহার রোগযন্ত্রণা দেখিতে, এমন কি শ্বরণ করিতেও নাগ মহাশরের হুৎপিও বিদীর্ণ হইড বলিয়া ডিনি কাশীপুরে অধিক যাইতে পারিভেন না। ঠাকুর সম্ভবত: ইহা বৃঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই একদিন ক্থন তাহার দেহে তুৰ্বিষ্ঠ জালা হইতেছিল তথন নাগ মহাশয় তথায় উপস্থিত হইলে ঠাকুর তাঁহার শীতল দেহের স্পর্শে নিজের গাত্রদাহ প্রশমিত করিবার মানসে নাগ মহাশয়কে নিকটে ঘেঁ দিয়া বদিতে বলিলেন এবং তিনি একণ করিলে ঠাকুর ভাঁহাকে আলিছনে আবদ্ধ করিয়া অনেককণ বসিয়া বহিলেন। আর একদিন ঠাকুরের মনে কি এক সঙ্গল উদিত হইল। রোগের উপশম হইতেছে না দেখিয়া চিকিৎসার জন্ম নাগ মহাশ্রকে ডাকাইয়া আনিরা বলিলেন, "ওগো, এমেছ ? ভা বেশ হরেছে। ভাকাব-কবিরাজেরা তো হার মেনে গেছে--দেখ দেখি, মদি কিছু উপকার করতে পার।" নাগ মহাশয় কাঁপরে পড়িলেন; কিছ ক্ৰাত্ৰ ভাৰ বাবিয়াই তিনি উপার ছির করিয়া কেলিলেন এবং ইচ্ছাবলে ঠাকুরের রোগ স্বীন্ধ দেহে লইবার উদ্দেশ্রে ঠাকুরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তথন তাঁহার মনে এক জ্পুড় সহয়, সর্বাঙ্গে এক অপূর্ব উত্তেজনা, আর মুখে বলিডেছেন, "হা, হা, পাহি, আপনার রুপার বব পাবি ; এখনি রোগ নেরে যাবে।" ঠাকুর তাঁহার অভিপ্রায় বুবিডে পারিরা ভাঁহাকে বুরে ঠেলিয়া বিন্না বলিলেন, "তা তুদি পারো, রোগ পারাতে পালো।"

ঠাকুরের বহাসবাধির পাঁচ-সাত দিন পূর্বে ডিনি ঠাকুরকে দেখিতে গিরা ডনিলেন যে, মুখ বিশাদ হইরা বাওরায় ডিনি আমলকী খুঁ জিডেছেন। তখন আমলকীর সময় নহে; কিন্তু নাগ মহাশর জানিতেন যে, সত্যসক্তর পুরুবের অভিলাব ব্যর্থ হয় না—কোধাও না কোধাও আমলকী পাওরা ঘাইবেই! তাই আহার ভূলিয়া তিনি উদ্বানে উত্থানে উহার অন্তেখনে ফিরিতে লাগিলেন এবং তৃতীয় দিবসে দৈবক্রমে উহা পাইয়া সোৎসাহে ঠাকুরের নিকট ফিরিলেন। ঠাকুরও উহা হচ্ছে লইয়া বালকের ন্তার আনক্ষ করিতে লাগিলেন এবং পরে নাগ মহাশয়কে আহার করাইতে বলিলেন। শন্ম তদস্সারে নীচে অন্ত পরিবেশন করিলেন; কিন্তু সেদিন একাদশী—নাগ মহাশয় অন্ত গ্রহণ না করিয়া বিদিয়া রহিলেন। ঠাকুরের নিকট এই সংবাদ পৌছিলে তিনি অন্তের পাত্র নিক্তে নিকট আনাইয়া উহা হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন; অতঃপর নাগ মহাশয়ের আর আপত্তি থাকিতে পারে না; "প্রসাদ! প্রশাদ! মহাপ্রসাদ!" বলিয়া তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং উহা গ্রহণ করিলেন!

ঠাকুরের অন্তর্ধানের নিদাকণ শোকে আহার-নিক্রা, এমন কি শোচাদিও পরিত্যাগপূর্বক নাগরহাশর শধ্যাগ্রহণ করিলে উহা জানিতে পারিয়া হরি ও গলাধরের সহিত নরেজনাথ তাঁহার বাড়িতে যাইয়া আহারভিকা করিলেন। নাগ মহাশর শশব্যতে উঠিয়া রায়া করিয়া তাঁহাদিগকে থাইতে দিলেন; কিছ শত অম্বোধেও শ্বয়ং না বিদয়া ঠাকুরের প্রিয় শন্তানগণকে ভোজা প্রহণপূর্বক গৃহত্বের কল্যাণসাধনের জন্ত কাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। অগত্যা আহার সমাপন করিয়া নরেজনাথ পূন্র্বার পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন এবং জানাইলেন যে, নাগ মহাশ্ব না থাইলে তাঁহারাও অনাহারে তথায় বিদয়া থাকিবেন। জনেক লাগ্যলাধনার পূরে লেফিন জিনি আহার করিয়াছিলেন।

#### শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

নিজ দেহাদির যথে বীতরাগ হইলেও পিতৃভক্ত নাগ মহাশয় যখনই দেশে যাইতেন, তথনই পিতার সর্বপ্রকার যত্ন লইতেন। দীনদয়াল ক্রমেই অথর্ব হইয়া পড়িতেছিলেন ; স্থতরাং পুত্র তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া স্নান-শৌচাদি করাইতেন, পরিপাটীরূপে তাঁহার শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিতেন এবং তিনি যেদিন যাহা খাইতে চাহিতেন তাহা আনিয়া দিতেন। একদিন তিনি অপবেব মুখে ভনিলেন যে, পিতা হুঃখ করিয়া বলিতেছেন, "তুর্গাচরণ তো উপার্জন কবল না, নতুবা আমরাও শ্রীশ্রীত্র্গামায়ের অর্চনা করতে পাবতাম।" তদবধি নাগ মহাশয় প্রতিবংসব তুর্গাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, সবস্বতীপূজা ইত্যাদির আয়োজন করিতেন। একবাব অধোদয়যোগের সময় তিনি কলিকাতা হইতে দেশে উপস্থিত হইলে দীনদ্যাল আক্ষেপসহকাবে বলিলেন, "এ ভোমার কিরূপ ধর্ম বুঝি না, কোণায় এই সময় গঙ্গান্ধানের জন্ম লোকে ভাগীবর্থীতীরে যায়, আব তুমি কিনা এখানে এলে! এখনও তিন-চারদিন সময় আছে—আমায় গঙ্গাতীরে নিয়ে চল।" নাগ মহাশয় শুধু বলিলেন যে, বিশ্বাস থাকিলে মা গঙ্গা ভক্তের গৃহে উপস্থিত হন। আশ্চর্যেব বিষয় এই, যোগের দিন দ্বিপ্রহরে প্রাঙ্গণের এক কোণ হইতে প্রবলবেগে জল উদ্গত হইয়া প্রাঙ্গণ ভরিয়া গেল। লোকের কলরবে নাগ মহাশয় গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিয়া উহা দেখিলেন এবং "মা পতিতপাবনী! মা ভাগীবথী!" বলিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণামান্তে অঞ্চলি অঞ্চলি জল মন্তকে গ্রহণ করিলেন। পলীব লোক তথন "জয় গঙ্গে, জয় গঙ্গে" ববে নাগপ্রাঙ্গণ ম্থবিত করিয়া जुनिन। দীনদয়াল সেই পুণাসলিলে স্নান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। এই স্রোত্যেবেগ প্রায় একঘণ্টা ছিল।

অকন্মাৎ ঘটনাচক্রে যোগশক্তি এইভাবে প্রকটিত হইলেও শ্রীরামক্বফগতপ্রাণ নাগ মহাশয় সিদ্ধাই পছন্দ করিতেন না। পূর্ববঙ্গে

তথন বৈষ্ণব ও তান্ত্রিকের প্রাধান্ত—বামাচার ও সিদ্ধাইকে তথন ধর্মের আসন দেওয়া হইয়াছে। নাগ মহাশয় ইহা জানিতেন বলিয়াই সিদ্ধাই-এর নিন্দা ও শুদ্ধা ভক্তির প্রশংসা কবিতেন। এইজ্বন্থ বারদীর ব্রদ্যচারী প্রভৃতি সাধকগণ তাঁহার প্রতি বিরূপ ছিলেন। নাগ মহাশয় এই-সকল সাধকের নিকট কথনও ঘাইতেন না; কিন্তু একদিন বন্ধচাবীর একজন ভক্তের বিশেষ পীড়াপীডিতে সেখানে উপস্থিত হইলে ব্রন্দাবী শ্রীবামক্লফেব নিন্দা আরম্ভ করিলেন। ইহাতে নাগ মহাশয়ের মনে ক্রোধেব উদয় হওয়ায় তিনি শাস্তিবিধানে উন্থত হইবেন, এমন সময় অকস্মাৎ স্বাভাবিক শাস্তভাব অবলম্বন কবিলেন এবং "হায় ঠাকুর, ভোমার আজ্ঞা লজ্ফন ক'বে কেন আমি দাধুদর্শনে এলাম, কেন আমার লাগিলেন। পবে "হা বামকৃষ্ণ, হা বামকৃষ্ণ" বলিতে বলিতে ছুটিয়া সে স্থান পবিত্যাগ কবিলেন। গৃহে ফিবিয়া তিনি এক ব্যক্তির মৃথে শুনিলেন যে, ব্রহ্মচারী অভিশাপ দিয়াছেন এক বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে রক্তবমি কবিয়া দেহত্যাগ করিতে হইবে। ঐৰপ অহিতকামনায় নাগ মহাশয় অবহেলা প্রদর্শনপূর্বক বলিলেন যে, উহাতে তাঁহার কেশাগ্রেবও ক্ষতি হইবে না। বস্তুত: নাগ মহাশয় ইহার পরেও দীর্ঘকাল বাঁচিয়া ছিলেন।

নাগ মহাশয় সহজে বিচলিত হইতেন না। কিন্তু ঠাকুরের নিন্দা ভনিলে এই দীনের দীন ব্যক্তিটিও অগ্নিমূর্তি হইতেন। একবার দেওভোগের এক প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি নাগগৃহে আদিয়া ঐরপ নিন্দা করিতে থাকিলে নাগ মহাশয় প্রথমে তাঁহাকে ভদ্রভাবে থামাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তির হার ক্রমেই উচ্চ পরদায় উঠিতে থাকিলে অবশেষে তাঁহার পৃষ্ঠে পাত্বকাদাত করিয়া বলিলেন, "বেরোও শালা এথান থেকে, এখানে

# বিরাবক্ষত-ক্তমালিকা

ব'দে ঠাকুরের নিক্ষা!" লোকটি লাসাইরা দেল বে, দে ইহার প্রতিলোধ লইবে। কার্যন্ত দে ঐক্নপ না করিয়া নিজের ভূল ব্রিয়া করেকদিন পরে ভাহার নিকট ক্ষা প্রার্থনা করিলে তিনি জল হইয়া গেলেন। গিরিশবার ঘটনাটি শুনিয়া ভাহাকে জিল্ঞাসা করিয়াছিলেন "আপনি ভো শুভো পরেন না, তবে শুভো পেলেন কোথার?" নাগ মহাশর উত্তর দিলেন, "কেন, তারই শুভা নিয়ে তাকে মারলুম।" ঠাকুরের মঠের নিক্ষাণ্ড তিনি সন্থ করিতে পারিতেন না। একবার নৌকাযোগে বেলুড়ের সন্ধিকটে আসিয়া তিনি মঠের উক্লেশ্তে প্রণাম করিতে থাকিলে আরোহী এক ব্যক্তি শক্ষণ্ডাবে মঠের নিক্ষা আরম্ভ করিল। তিনিও শমনি অরিশমা হইয়া ভাহার সম্মুখে বৃদ্ধান্ত্রিয়া দৃঢ়ম্বরে জানাইয়া দিলেন বে, ভোগে লিগু সামাত্ত গৃহীর পক্ষে না জানিয়া এইভাবে সাধুনিক্ষা করা অতি গৃহিত। অবন্ধা দেখিয়া সেই আরোহী সেখানেই নোকা থামাইয়া নামিয়া পড়িল।

ফুল ফুটিলে ভ্রমর আপনি আলে। নাগ মহাশরের নিকট তথন বহ গণ্যমান্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি আসিতেন; কিন্তু নিরভিয়ান নাগ মহাশর কথনও গুরুর আসন গ্রহণ না করিয়া সদ্গৃহদ্বের ক্রায় অতিথিসেবায় ব্যক্ত হইতেন। অতিথিকে তামাক সাজিয়া দিতেন, দাঁড়াইয়া পাখা দিয়া বাতাস করিতেন, বাজার হইতে প্রয়োজনীয় থাত্তসামগ্রী-সংগ্রহান্তে নিজ মস্তকে বহন করিয়া আনিতেন, বর্ধার রাত্রে সবেমাত্র উক্তম ষর্মধানি অতিথির জন্ত ছাড়িয়া দিয়া সম্রীক অন্ত সচ্ছিত্র চালাধ্বে বসিয়া রাত্রিযাপন করিতেন। এই-সকল বিষয়ে তিনি অতিধিদের নিবেধ বা অন্তন্ত্র-বিনয়ে কর্ণপাত করিতেন না। দরিত্রের সংসার—অবচ কোন অতিথি অভুক্ত ফিরিতে পারিতেন না। নাগ মহাশের পুলবেদনার এত ভূগিতেন বে, অনেক সমন্ত্র চলা-ফিরা হংসাধ্য হইরা পড়িত। একদিন অতিথিদের জন্য বাজার হইতে চালের সোট ষাধার বহিরা ফিরিতেছেন, এমন সময় শ্লব্যথা আবন্ত হওয়ার তিনি চিলিতে অকম হইরা বিলাপ করিতে লাগিলেন, "হায় হায়! বামরুকদেব কি করলেন! গৃহে অতিথি উপস্থিত। তাঁদের সেবায় বিলম্ব হল।" পরে বেদনা প্রশমিত হইলে গৃহে আসিয়া অতিথিদিগের নিকট এই সেবাপরাধের জন্ত কমাভিকা করিলেন। বর্ষার এক দারুণ হুর্যোগে চারিদিক জলে প্লাবিত; এমন সময়ে ট্রেন হইতে নারায়ণগঙ্গে অবতরণাস্তে দেওভোগে যাইবার অক্ত কোন উপায় না দেখিয়া একটি ভক্ত সম্ভরণক্রমে রাত্রি নয়টায় নাগ মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইলেন। নাগ মহাশয় ভক্তটিকে এই বিষয়ে সঙ্গেহ মৃত্ ভর্মনা করিলেও অবিলম্বে তাঁহার আহারাদির ব্যবস্থা করিতে উক্তত হইলেন। সচ্ছিত্র রন্ধনশালায় ব্যবহারোপযোগী শুক্ক কার্চ না পাইয়া অগত্যা গৃহের একটি খুঁটি কাটিয়া বন্ধনের ব্যবস্থা করাইলেন—সহধর্মিণী এবং অতিথির নিধেণসত্বেও তাহাদের কথায় কর্পণাত করিলেন না।

শত্যপরায়ণ নাগ মহাশয় অপরকেও স্ত্যবাদী বলিয়া বিশাস করিতেন। দোকানী যে দর বলিত, নির্বিবাদে সেই দরেই জিনিস কিনিতেন। বাকী প্রাপা কাহারও নিকট চাহিতেন না। কেহ ভাবিত, ইনি পাগল; স্করাং পরসা ফিরাইয়া দিবার প্রয়োজনও বোধ করিত না। কেহ ভাবিত, ইনি সাধু; কাজেই সে যে শুধু বাকী পরসা ফিরাইয়া দিত তাহাই নহে, তাঁহাকে প্রত্যেক জিনিস কম ম্ল্যে দিত। নাগ মহাশয় কিন্তু সাবধান করিয়া দিতেন, "অক্তকে যা দেন আমাকেও ভাই দেবেন, বেশী দেবেন না।"

এইরপ অমিত ব্যয়ের ফলে নাগ মহাশয় ঋণগ্রস্ত হইরা পড়িজেন। তথন বন্ধুরা জাঁহাকে ঋণের বিষয় অরণ করাইয়া ভবিশ্বতে সাবধান হইতে বলিলে তিনি উত্তর দিতেন, "না মেলে, নাই বা ধাব; তবু গৃহত্বের ধর্ম

#### শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

ত্যাগ করতে পারব না।" শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে গৃহে থাকিয়া আদর্শ গৃহীব জীবন্যাপন করিতে বলিয়াছিলেন; স্থতরাং অক্সথা করার শক্তি তাহার ছিল না; এমন কি বলরামবাবু একবাব তাঁহাকে পুরীধামে লইয়া যাইবার জন্ম জিদ করিতে থাকিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর গৃহে থাকতে বলে গেছেন; তাঁর বাক্য এক চুল লজ্মন করতে আমার সাধ্য নাই।" এই আদর্শ গৃহীর ঋণ শোধ কবিতে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত অগ্রস্ব হইলে নাগ মহাশয় জানাইয়াছিলেন, তিনি সন্ন্যাসীর অর্থ গ্রহণ করিতে অপারগ।

তিনি অপরের সেবাগ্রহণেও প্রাষ্থ ছিলেন, এমন কি, জীর্ণ গৃহেব সংস্কাবাদির জন্ম নিযুক্ত শ্রমিককে তিনি কাজ করিতে দিতেন না—কবিতে গেলে ব্যথিত হইতেন। একবাব তাহার পত্নী একজন ঘরামীকে এরপ কার্যে নিযুক্ত কবিলে নাগ মহাশয় কপালে কবাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হায় ঠাকুর! তুমি কেন আমায় এ গৃহস্থাশ্রমে রাখলে? আমার হথের জন্ম অপরে খাটবে—এও আমাকে দেখতে হ'ল!" অবস্থা দেখিয়া ঘরামী চালা হইতে নামিয়া আসিলে নাগ মহাশয় তাহাকে তামাক সাজাইয়া খাওয়াইলেন এবং পূর্ণ মজুরি দিয়া বাডি পাঠাইলেন। এই অবস্থায় হয় ভাঙ্গা ঘরে বাস করিতে হইত, নতুবা তাহার অমুপস্থিতিতে এসব কাজ করাইতে হইত। অনেক ক্ষেত্রে তিনি নৌকায় উঠিয়া নিজে নোকা চালাইতেন, মাঝিকে লগি ধরিতে দিতেন না। ধর্মভীক মাঝিও সাধুকে পরিশ্রম করিতে দিয়া পাপ অর্জন করা অপেক্ষা তাহাকে নৌকায় না তোলাই শ্রেয়ঃ মনে করিত। বস্তুতঃ এই অস্কৃত সাধুর জীবনে অহর্নিশ এইরূপ জটিল সমস্থা লাগিয়াই থাকিত।

অহিংসায় তিনি এতটা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ষে, পক্ষীরা নি:সংশয়ে তাঁহার হল্পে বসিয়া খাছ গ্রহণ করিত। একবার প্রাঙ্গণে অকস্মাৎ একটি

গোকৃব সর্পের আবিভাব হইলে নাগগৃহিণী উহাকে মারিয়া ফেলাই স্থির করিলেন; কিন্তু নাগ মহাশয় তুড়ি দিতে দিতে যেন সর্পটিকে পথ দেখাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং সর্পত্ত নির্বিবাদে ঐ শব্দ অফুসবণ করিয়া দূরে চলিয়া গেল। একটি বাঁশের বেড়াতে উই লাগিয়াছে দেখিয়া জনৈক ভক্ত উহা সজোবে নাডিয়া বাসা ভাঙ্গিয়া দিলেন। অমনি ব্যথিত নাগ মহাশয় সজ্জনয়নে বলিয়া উঠিলেন, "আহা, কি করলেন!" তাবপৰ উইগুলিকে বলিলেন, "আপনাবা আবাব বাসা প্রস্তুত করুন।" বলাবাহুলা; বেড়াটি শীঘ্রই বন্মীকস্তৃপে পরিণত হইয়া আপনি ভাঙ্গিয়া পড়িল—তথাপি আর কাহাকেও তিনি উহাতে হাত দিতে দিলেন না। মশা, মাছি, ছারপোকা মারা তো দূরেব কথা, পাছে শাস-প্রশাসে ক্ষুদ্র অদৃশ্য জীবেব মৃত্যু হয়, এই ভয়ে তিনি সশঙ্ক থাকিতেন এবং পথ চলিতে সাবধান হইতেন যাহাতে কোন কীট-পতঙ্গাদিকে মাডাইয়া না ফেলেন। একবার পাথি মারিবাব জন্য সাহেবরা দেওভোগে আসিলে তিনি প্রথমে তাঁহাদিগকে নিষেধ কবিলেন। কিন্তু বারংবার নিষেধসত্ত্বেও তাঁহাব। বন্দুক উঠাইলে তিনি অকমাৎ উহা অমিতবলে কাড়িয়া লইয়া গেলেন। পরে এক বন্ধুব হাত দিয়া ফেরত পাঠাইলে সাহেবরা কতকটা শাস্ত হইলেন বটে, কিছু শান্তি দিবাবও পরিকল্পনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাব যথার্থ পবিচয় পাইয়া তাঁহারা আর অধিক দূর অগ্রসর হইলেন না; অধিকম্ভ ঐ অঞ্চলে যাওয়াও বন্ধ করিলেন।

শ্রীরামরুষ্ণের অদর্শনের পর দেশে আসিয়া নাগ মহাশয় পৃথক কুটীরা রচনাপূর্বক নির্জনবাসের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সহধর্মিণী জানাইলেন যে, তিনি তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন দিন কিছু করেন নাই; অতএব পৃথক বাসের আবশুকতা নাই। নাগ মহাশয় ভরসা পাইয়া অগৃহেই রহিয়া গেলেন। এদিকে দীনদয়াল পিগুলোপের ভয়ে

# জীবাৰকৃষ-ভক্তমালিকা

ব্যাকৃল হইয়া গুরুবংশীয় নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্বের ছারা পুল্রকে এ বিষয়ে অন্নরোধ করাইলেন। শুনিয়াই নাগ সহাশয় ইটকবারা সমস্তকে আঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "গুরুকুলের সাধক হয়ে আপনি এই অসমত আদেশ করছেন ? আঘাতের ফলে কপাল ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছে দেখিয়া নবীনচন্দ্র আদেশ প্রত্যাহার করিলেন। নাগ মহাশয়ের দেহতাাগের পরে তাঁহার সহধর্মিণী বলিয়াছিলেন,"ডাঁর শরীরে কিংবা মনে কখনও কোনরূপ মানবীয় বিকার লক্ষিত হয় নি। · · ডিনি অরিমধ্যে বাস করেছেন বটে; কিন্তু দিনেকের তক্তেও তার শরীর দগ্ধ হয়নি।" নাগ মহাশয় নিজে এই বিষয়ে কত সাবধান ছিলেন, তাঁহার আভাস একটি ঘটনায় পাওয়া যায়। এক প্রোঢ়া বিধবা প্রায়ই তাঁহার নিকট আসিতে থাকিলে তিনি কিছুদিনের মধ্যেই বুরিতে পারিলেন যে, বিধবার উদ্দেশ্য সন্দ। অমনি সহধর্মিণীকে বলিলেন, "হায় হায়, কাক-কুকুরেরও বোধ হয় এই ছাই হাড়-মাসের খাঁচার মাংস খেতে সাধ হয় না—এতে ওর কেন এমন ভাব হ'ল ?" নাগগৃহিণী সেই প্রোঢ়াকে আর আসিতে নিবেধ করিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, পুজের সংসারবৈরাপ্য দেখিয়া দীনদয়াল মাঝে মাঝে ভর্ৎসনা করিতেন। একদিন মাত্রা একটু অধিক হওয়ায় নাগ মহাশয় জানাইলেন ্ষে, স্ত্রীসঙ্গ তিনি কখনও করেন নাই এবং করিবেনও না—কারণ সংসারস্থথে তিনি বীতম্পুহ। বলিতে বলিতে বস্তাদি-উন্মোচনান্তে 'নাহং নাহং'-মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক গৃহত্যাগ করিলেন। এদিকে সাধনী স্ত্রী কাঁদিয়া আকুল। তথন অপরে প্রবোধ দিয়া সেই বৈরাগীকে আবার গ্রহে नहेत्रा जानिन।

সাধনরাজ্যে যেরণ, অমুভূতিরাজ্যেও ডিনি তেমনি অভি উচ্চ ভূমিতে আরু হইয়াছিলেন। একবংসর সরস্কতীপূজার দিনে ডিনি অনৈক ভক্তে উচ্ছুনিত কঠে দেবদেবীর ও তাঁহাদের রূপার নিজিলাভের কথা বলিতেছিলেন। শুনিরা শ্রোতা ভাবিলেন, "ইহার অমুত্তি শুধু দেবদেবীর রাজ্যেই নীমাবদ্ধ উহা সদীমকে ছাড়াইয়া অদীম নিশুণে উপস্থিত হয় নাই।" ইতোমধ্যে কর্মব্যপদেশে নাগ মহাশয় বাহিরে গেলেন। তাঁহার ফিরিতে বিলম্ব হওয়ায় পূর্বোক্ত ব্যক্তিও তাঁহার অবেবণে বাহিরে যাইয়া দেখিলেন, নাগ মহাশয় রন্ধনগৃহের পাতাতে আত্রকের নিমে দণ্ডায়মান বহিয়াছেন এবং সেখানে দাড়াইয়া ভাবাবেশে বলিতেছেন, "মা কি আমার এই খড়-মাটিতে আবদ্ধ ? তিনি যে অনন্ত সচ্চিদানক্দময়ী—মা যে আমার মহাবিছাত্বরপিণী" বলিতে বলিতে সম্পূর্ণ বাহজ্ঞানশ্যু হইলেন। প্রায় অর্থঘন্টা পরে সেই সমাধিভঙ্গ হইল। সন্দেহমুক্ত ভক্তের মুখে সমস্ত শুনিয়া নাগগৃহিণী বলিলেন, "বাবা, তুমি তো তাঁর এই অবস্থা আজ নৃতন দেখলে। এক একদিন ছই-তিন প্রহরেও তাঁর চেতনা হয় না।"

নাগ মহাশয় কলিকাতায় আসিলে আলমবাজার মঠে যাইয়া সাধুদের
সহিত সাক্ষাং করিতেন এবং প্রীরামরুক্ষপ্রসঙ্গে অনেকক্ষণ কাটাইতেন।
একবার বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর উন্থানে যাইয়া তিনি প্রীপ্রীমাতাঠাকুরানীর
শ্রীচরণদর্শন করেন। স্বামী প্রেমানন্দ সেই দিন বাতাহত কদলীপত্রের
স্থায় কম্পানা তাঁহাকে ধরিয়া ধরিয়া মাভাঠাকুরানীর নিকট লইয়া গেলে
মা তাঁহার আনীত সন্দেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং স্বহস্তে তাঁহাকে
প্রসাদ থাওয়াইয়া দিয়াছিলেন। তাই ফিরিবার পথে নাগ মহাশয়
ভাবের মোরে বারংবার বলিয়াছিলেন, "বাপের চেয়ে মা দয়াল! বাপের
চেয়ে মা দয়াল!" ঠাকুরের মহাসমাধির পরেও দক্ষিণেশরে তিনি
যাইতেন; কিন্তু ঠাকুরের কক্ষে একবার মাত্র প্রবেশের পরে পূর্বশ্বতি ও
লাক্ষণ বিরহে এক্সণ মুক্ষান হইয়াছিলেন যে, আর ঐ করে প্রবেশ করিতে

# শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

পারিতেন না—দূর হইতে প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেন। কাশীপুরের যে উন্থানবাটীতে ঠাকুর লীলাসংবরণ করেন, উহাব দর্শনেও অফুরূপ ভাবাস্তর হওয়ায় আর তিনি দে পথে চলিতেন না।. গিবিশ বার্ তাঁহাকে একখানি কম্বল দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ভক্তের এই দানকে সাধারণভাবে ব্যবহাব কবিয়া অবহেলা প্রদর্শন করা অপেক্ষা স্বীয় মন্তকে ধারণ করাই অধিকতর বাশ্বনীয় মনে করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের প্রদত্ত একখানি বন্ধও একপে তাঁহার শিরোভূষণ হইয়াছিল। একবার শ্রীশ্রীমায়ের জন্ত বন্ধ ও মিষ্টান্ন লইয়া যাইবাব কালে বাগবান্ধারে শ্লবেদনা আবন্ধ হওয়ায় তিনি এক রোয়াকে পড়িয়া প্রায় তুই ঘন্টা 'হায় হায়' করিয়াছিলেন, তথাপি মায়ের ক্রব্য মাকে না দিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন কবেন নাই। সেই দিন গৃহে ফিরিতে বাত্রি নয়টা বান্ধিয়াছিল।

নাগ মহাশয় যেমন ছিলেন ভক্ত, তেমনি ছিলেন সেবাপবায়ণ। কলিকাতায় প্লেগেব সময় পাল বাবুবা বাটীর ভার তাঁহার উপর দিয়া দেশে চলিয়া গেলে নাগ মহাশয় একজন পাচক ব্রাহ্মণ, একজন ব্রাহ্মণ মূহবী ও একটি চাকরের সহিত ঐ বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে ব্রাহ্মণ মূহরীটিব প্লেগ হইলে নাগ মহাশয় তাঁহার যথাসাধ্য সেবা করিলেন; মৃত্যুর পূর্বে ব্রাহ্মণ গঙ্গাযাত্রার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে লোকাভাববশতঃ একাই তাঁহাকে সেথানে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার শগঙ্গাপ্রাপ্তির পর নিজেই সংকাবেব ব্যবহা করিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রায় পচিশ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ঐ সময়ে তাঁহার কার্যকলাপ দেখিয়া এক ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন, "ইনি বদ্ধ পাগল।" পরবর্তী ঘটনাও তাঁহার এই বাতুলত্বেরই প্রমাণ দিবে।

পাল বাব্রা একবার তাঁহাকে ভোজেশরে লইয়া যান এবং ফিরিবার সময় সীমারভাড়া ইত্যাদি বাবদ আট টাকা ও একথানি ক্লল দেন ৷ সেগন টিকিট কিনিবার সময় নাগ মহাশরের নিকট তিন-চারিটি শিশু
সস্তান লইয়া এক ভিথাবিণী ভিক্ষা চাহিলে তিনি তাহাদের হুর্দশা দেখিয়া
সেই আটটি টাকা ও কম্বল তাহাদিগকে দিয়া পদত্রজে কলিকাতায়
চলিলেন—তাহার সম্বল ছিল সাড়ে সাত আনা পয়সা। নদীগুলি তিনি
সম্ভবস্থলে নৌকায় পার হইতেন, অন্তর্জ্জ সম্ভবণক্রমে উত্তীর্ণ হইতেন,
দেবালয় পাইলে প্রসাদ খাইতেন, নতুবা মৃডিম্ভকি। এইরূপে উনত্তিশ
দিনে তিনি কলিকাতায় পৌছিয়াছিলেন। আর একবার অনেক দিন
অর্ধাশনে কাটাইয়া কুতেব কার্যে থিদিরপুরে সারা দিনেব পরিশ্রমান্তে যে
তেব আনা অর্জন কবিয়াছিলেন, তাহা গডেব মাঠে এক ব্যক্তিকে দিয়া
তিনি বিক্তহস্তে গৃহে ফিবিয়াছিলেন।

• গৃহন্থের চবম পরীক্ষা হয় বিপদেব সময়। একবার চৈত্রমাসে পাশের বাড়িতে আগুন লাগিয়া আগুনেব ফিনকি নাগভবনেব চালে পড়িতে থাকিলে প্রতিবেশীবা উহাব রক্ষায় তংপব হইলেন এবং নাগগৃহিণী ভীত হইয়া শশব্যস্তে কাঁথা, কাপড় ইত্যাদি বাহিব করিতে লাগিলেন। নাগ মহাশয় তথন 'জয় ঠাকুর, জয় ঠাকুব' রবে বাটীর প্রাঙ্গণে করতালি দিয়া নৃত্য করিতেছেন, আর বলিতেছেন, "এখনও অবিশ্বাস! বন্ধা আজ বাডির নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন; কোথায় এখন তাঁহার পূজা করিবে, না সামাশ্য কাঁথা-কাপড় লইয়া বাস্ত হইলে? রাথে ক্ষণ্ণ মারে কে? মারে ক্ষণ্ণ রাথে কে?" দৈবক্রমে অগ্নিদেব পার্ষের গৃহ ভন্মসাৎ করিয়াই কাস্ত হইলেন—নাগগৃহের তৃণখণ্ডও স্পর্শ করিলেন না।

সাধু হিসাবে নাগ মহাশন্নের নাম দিকে দিকে ছড়াইলেও অভিমান তাহাকে স্পর্ন করিতে পারিল না। গৃহে কীর্তনকালে তিনি যুক্তকরে এক কোণে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, কিংবা তামাক সাজিয়া সকলকে খাওয়াইতেন। গিরিশ বাবুর বাটীতে আসিলে অপরের সহিত সমান

#### জীৱামকৃষ্ণ-ভক্তমালিক৷

আসনে না বসিয়া যেকেতে বসিতেন ৷ একবার স্বামী নিব্*ত*নান<del>স</del> ঠাকুরের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, কেহ নিজেকে দীনহীন ভাবিলে দীনহীনই হইয়া যায়, স্ত্রাং নাগ মহাশয়ের ঐক্সণ ভাবা অত্নচিত। ইহার উত্তরে নাগ মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, কীট যদি আপনাকে কীট ভাবে তবে যেমন সত্যের অমর্থাদা হয় না, তেমনি তিনি নিজেকে ক্ষুদ্র ভাবিলে সত্যের অপলাপ হয় না, কাজেই দোষস্পর্ভ হয় না। মহাকবি গিরিশচক্র ভাই বলিয়াছিলেন, "নবেনকে ও নাগ মহাশয়কে বাঁধতে গিয়ে মহামায়া বড়ই বিপদে পড়েছেন। নবেনকে যত বাঁধেন, সে তত বড় হয়ে যায়—মায়ার দড়ি আর কুলোম না। শেষে নরেন এত বড় হল যে, মায়া হতাশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিলেন। নাগ মহাশয়কেও মহামায়া বাঁধতে লাগলেন। কিন্তু ভিনি ষত বাঁধেন, নাগ মশায় তত সরু হয়ে যান। ক্রমে এত সরু হলেন যে, মায়াজালের মধ্য দিয়ে গলে চলে গেলেন।" নাগ মহাশয়ের রূপায় অনেকে আধ্যাত্মিক জীবনে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কাহাকেও দীক্ষা দিতেন না। কেহ গুৰু বলিয়া সম্বোধন কৰিলে তিনি "আমি শৃদ্র-কৃদ্র, আমি কি জানি ?"—এই বলিয়া মাধা খুঁড়িতেন; আর বলিতেন, "আমাকে আপনারা পদ্ধুলি দিয়ে পবিত্ত করতে এনেছেন। ঠাকুরের রূপায় আপনাদের দর্শন পেলাম !"

দীনদয়ালের শেষসময়ে নাগ মহাশয় দেওভোগেই ছিলেন। পুজের ঐকান্তিক যত্ত্বে শেষ জীবনে তাঁহার মন হইছে সাংসারাসক্তি নির্ভ্ত হইয়াছিল—তিনি সন্ধ্যাপুজা লইয়া থাকিতেন এবং তুলসীর মালা জপ করিতেন। অনীতিবর্ধ বয়সে তিনি সন্ধ্যাসরোগে দেহত্যাস করেন। পিতার সমৃচিত ঔর্ধাদেহিক কার্থ করিতে নাগ মহাশয়কে আগ্রহামিত জানিরা তাঁহার গুণমুগ্ধ রাক্তিরা অর্থনংগ্রহ করিতে উত্তত হইলে তিনি তাহাদিগকে বিরত করিলেন। প্রত্যুত তিনি স্বরং ঋণ করিয়া এবং বদতবাটী বন্ধক রাখিরা যথোচিতরূপে শেষক্ষত্য সমাপন করিলেন এবং অতঃপর গরাধামে ঘাইয়াও পিওপ্রদান করিলেন। শেষ দিন পর্যস্ত তিনি সমস্ত ঋণ শোধ করিতে পারেন নাই।

ইহার ডিন বৎসর পরে তাঁহার নিজের যাইবার দিন উপস্থিত হইল।<sup>,</sup> শৃলবেদনা ও আমাশয় তাঁহাকে তথন শ্যাশায়ী করিয়াছে; অথচ ঐ অবস্থায় ডিনি শীতের রাজেও খোলা বারান্দার শুইয়া থাকিতেন। অস্থ্ হওয়া অবধি তিনি আর গৃহাভ্যন্তরে শয়ন করেন নাই। সেবাগ্রহণেও তিনি নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। শেব কয়দিন তিনি ধর্মপ্রসঙ্গ প্রীতা-উপনিৰদাখির পাঠপ্রবণে বৃত থাকিতেন। অথচ ঐ সময়ে অতিথি আসিলে রোগশ্যায় শাম্বিত থাকিয়াই ভাঁহাদের সর্বপ্রকার ভত্বাবধান করিতেন। আবার উচ্চ ধর্মকথা বা গান শুনিতে শুনিতে তিনি ভাবের আতিশয়ে বাছজ্ঞান হারাইতেন। স্বামী সারদানন্দ তথন কার্বোপল্লে ঢাকার ছিলেন। তিনি প্রায়ই নাগ মহাশয়ের নিকট যাইতেন! একদিন তিনি "শিবসঙ্গে সদা বঙ্গে", "মজল আমার মনভ্রমরা" ও "গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি" —এই তিনখানি গান গাহিয়াছিলেন এবং নাগ মহাশয় উহাতে সমাধিষ হইয়াছিলেন। একদিন নাগ মহাশয়ের ইচ্ছা হইল ৺রক্ষাকালীর পূজা হয়। প্রতিমা আনা হইলে স্বামী সারদানন্দের পরামর্শে উহ! নাগ মহাশয়ের দর্শনের জন্ম তাঁহার শিয়রে স্থাপন করা হইল ৷ অমনি তিনি 'মা মা' বলিতে বলিতে ভাবসমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। সেই রাজে সেই সমাধিভঙ্গ হইতে তুই ঘণ্টা লাগিয়াছিল।

দেহত্যাগের তিন দিন পূর্বে তিনি পঞ্জিকা আনাইয়া জানিলেন যে, ১৩ই পৌষ ১০টার পরে যাত্রার দিন ভাল। ইহা জানিয়া তিনি পঞ্জিকা-পাঠক শ্রীযুত্ত শরংচন্দ্র চক্রবর্তীকে বলিলেন, "আপনি যদি অহমতি করেন

# শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

তবে ঐ দিনই মহাযাত্রা করিব।" শুভদিন স্থির করিয়া তিনি নিশ্চিম্ত হইলেন। মৃত্যুর তই দিন পূর্বে রাত্রি ত্ইটাব সময় তিনি মৃদিত চক্ষ্র্যুলিয়া অকমাৎ শরৎ বাবুকে বলিলেন, "আপনি যে-সকল তীর্থ দেখিয়াছেন, একে একে নাম করুন, আমি দেখিতে থাকি।" শরৎবাবু একে একে হরিদ্বার, প্রয়াগ, সাগবসঙ্গম, কাশীধাম ও জগন্নাথক্ষেত্রেব নাম কবিলেন। নাগ মহাশয়ও ভাবস্থ হইয়া ঐসকল তীর্থের বর্ণনা করিতে লাগিলেন—যেন সতাই প্রত্যক্ষ কবিতেছেন, আব সঙ্গে সঙ্গে বাহ্মজ্ঞান হারাইতে লাগিলেন। অতঃপব ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১৩ই পৌষ (২৭শে ডিদেম্বর, ১৮৯৯) বেলা নয়টার সময় নাভিশ্বাস আবম্ভ হইল—তাহাব চক্ষ্ ঈষৎ রক্তবর্ণ, ওষ্ঠাধব কম্পিত, যেন কি উচ্চারণ করিতেছেন। অর্থক্ষণী পরে দৃষ্টি নাসাগ্রবদ্ধ ও সর্বশরীব কন্টকিত হইল এবং নয়নকোণে প্রেমধারা বহিতে লাগিল। ধীরে ধীরে দশটাব কয়েক মিনিট পরে প্রাণবায়ু নির্গত হইল—নাগ মহাশয় মহাসমাধিতে লীন হইলেন।

# বলরাম বস্থ

শ্রীযুক্ত বলবাম বহু মহাশয় স্থনামধন্য শ্রীযুক্ত রুঞ্চরাম বহু মহাশবের বংশের মূথ উজ্জ্বল কবিযাছিলেন। রুঞ্ধবাম বহু জীবনপ্রভাতে হুগলি জেলার আটপুর-তড়া হইতে ব্যবসাযব্যপদেশে কলিকাতায় আসিয়া প্রচুব অর্থোপার্জন কবেন এবং জীবনমধ্যাহে স্বকারের পক্ষে হুগলি জেলাব দেওয়ান নিযুক্ত হন। অতঃপর কলিকাতায় বর্তমান শ্রীমবাজাবে ট্রামিডিপো ও তৎপার্শবর্তী বিস্তীর্ণভূমিতে প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ এবং শ্রীশ্রীকালী ও শিবমন্দিব স্থাপনপূর্বক স্থায়িভাবে বাস করিতে থাকেন। জীবনসায়াহে তিনি হুর্ভিক্ষনিবাবণকল্পে লক্ষাধিক টাকা দান করিয়া এবং ব্রাহ্মণপরিপোষণেব জন্ম ভূ-সম্পত্তি অর্পণ করিয়া অশেষ পুণার অধিকাবী হইয়াছিলেন। ট্রাম-ডিপোর পশ্চিমবর্তী রুঞ্বাম বহুর খ্রীট আজও তাহাব গৌববময় শ্বতিব সাক্ষা দিতেছে।

কৃষ্ণবাম বন্ধব পুত্র গুকপ্রসাদ বৈষ্ণবধর্মববণান্তে স্বগৃহে প্রীপ্রীবাধাভামিচাদ জীউর প্রতিষ্ঠা কবেন। শ্রীবিগ্রাহেব নামান্ত্রসাবে পরীর নাম হয়
ভামিবাজার। গুরুপ্রসাদ একদিকে যেমন ভজনশীল ছিলেন, অপরদিকে
তেমনি ছিলেন মুক্তহন্ত। কিন্তু সহসা কলিকাতার 'ঠাকুর-ব্যান্ধ' দেউলিয়া
হওয়ায় তাঁহার আমানত চৌদ্দ লক্ষ টাকা কর্প্রের ভ্রায় উড়িয়া
গেল। অগত্যা গৃহসম্পত্তি হাবাইয়া তিনি শ্রীরামপুর-মাহেশের বাডিতে
শ্রীবিগ্রহসহ আশ্রয় লইলেন। গুরুপ্রসাদ শ্রীধাম বৃন্দাবনেও লক্ষাধিক
মুদ্রাব্যয়ে একটি 'কুঞ্জ' বা দেবায়তন নির্মাণপূর্বক শ্রীশ্রীবাধাভ্যামস্থন্দর-বিগ্রহ
স্থাপন করিয়াছিলেন। উহা বর্তমানে 'কালাবাবুর কুঞ্জ' নামে পবিচিত।

গুরুপ্রসাদের পঞ্চ পুত্রেব মধ্যে তুই সহোদর—বিন্দুমাধব ও রাধামোহন বংশাহুক্রমে একারভুক্ত ছিলেন। ইহাদের আমলে ভাগ্যলন্দ্রী পুনঃ প্রসন্ত্রা

#### শ্রীরামকুষ্ণ-ভক্তমালিকা

হওয়ায় উড়িয়ার বালেশ্বর জেলায় আবার জমিদাবি আরস্থ হইল এবং কোঠার মৌজায় প্রধান কাছারি-বাড়ি শ্বাপিত হইল। বিন্দুমাধবের পুত্র নিমাইচরণ ও হরিবল্লভ 'বায় বাহাত্ব' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। নিমাইচরণ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ কবিতেন, মধ্যম হরিবল্লভ কটকে উকিল ছিলেন এবং কনিষ্ঠ অচ্যুতানন্দ কলিকাতায় থাকিতেন।

বাধামোহন বিষয়কর্ম হইতে দ্বে থাকিয়া সাধন-ভন্ধনে বত হইলেন।
তিনি অতি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন এবং প্রায়শঃ বৃন্ধাবনে কালাবাব্র ক্ষে একাকী বাসপূর্বক অমুক্ষণ শ্রীশ্রীরাধাশ্যামস্থলরবিগ্রহের সেবার তরাবধান কবিতেন, অবসব সময়ে 'শ্রীচৈতগুচরিতামতা'দি ভব্তিগ্রন্থ পডিতেন, অথবা কোন অমুবণ গ্রন্থের প্রতিলিপি কবিতেন, আবার ক্থনও-বা বৈষ্ণবদিগকে আমন্ত্রণপূর্বক ভোজন কবাইতেন ('কথামৃত', ৪র্থ ভাগ, ১১৯পৃঃ)। কোঠাবে থাকা কালেও তাঁহার জীবন ঐভাবেই অতিবাহিত হইত। কুলপ্রথাসুসাবে তিনি মন্দিবের অম্বনে দাঁডাইয়া জপ করিতেন এবং জপান্তে ঐ অম্বনেই ধ্যানে বিদিতেন। বাধামোহনের তিন পুত্র—জগন্নাথ, বলবাম ও সাধ্প্রসাদ এবং ছই কন্তা বিষ্ণুক্রিয়া ও হেমলতা।

বলরামের জন্ম হয় ১২৪৯ বঞ্চান্দেব ২১শে অগ্রহায়ণ (ইং ১৮৪২-এর ডিলেরব মাস)। বৈশ্ববংশসভূত বলরাম স্বয়ং পরম বৈশ্বর ছিলেন। ঠাকুরের নিকট আসিবার পূর্বে ইনি প্রাতে পূজা-পাঠে চারি-পাঁচ স্বল্টা কাল কাটাইতেন। অহিংসাধর্মপালনে তিনি এতদূর যত্বনান ছিলেন যে, কীটপতলাদিকেও কথন কোন কারণে আঘাত করিতেন না। "জমিদারি প্রভৃতির তত্বাবধানে অনেক সময়ে নির্মম হইয়া নানা হালামা না করিলে চলে না দেখিয়া তিনি নিজ বিষয়-সম্পত্তির ভার নিমাই বাবুর উপরে সম্প্রপণপূর্বক তাহার নিকট হইতে প্রতিমাসে আয়লরপ যাহা পাইতেল,

অনেক সময় উহা পর্যাপ্ত না হইলেও তাহাতেই কোনরপে সংসার্যাত্রা নির্বাহ করিতেন। তাঁহার শরীরও এসকল কর্ম করিবার উপযোগী ছিল না। যৌবনে অজীর্গ-রোগে উহা একসময়ে এতদ্র স্বাস্থ্যহীন হইয়াছিল যে, একাদিক্রমে ঘাদশ বংসর তাঁহাকে অন্ন ত্যাগপূর্বক যবের মণ্ড ও হয় পান করিয়া কাটাইতে হইয়াছিল। ভগ্নস্বাস্থা-উদ্ধারের জন্ম তিনি ঐ সময়ের অনেক কাল ৬পুরীধামে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। জ্রীভগবানের নিত্য দর্শন, পূজা, জপ, ভাগবতাদি শাস্ত্রশ্রবণ এবং সাধুসঙ্গাদি কার্যেই তাঁহার তথন দিন কাটিত এবং এরপে তিনি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ভিতরে ভাল ও মল যাহা কিছু ছিল, সেই-সকলেব সহিত স্বপরিচিত হইবার বিশেষ অবসব ঐকালে পাইয়াছিলেন।…

"প্রথমা কন্যাব বিবাহদানের কালে বলরামকে কয়েক সপ্তাহের জন্য কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল। নতুবা পুরীধামে অতিবাহিত পূর্ণ একাদশ বংসরের ভিতর তাঁহার জীবনে অন্ত কোনপ্রকারে শাস্তিভঙ্গ হয় নাই। ঐ ঘটনার কিছুকাল পরেই তাঁহার প্রাতা হরিবল্লভ বস্থ কলিকাতার রামকাস্ত বস্থ খ্রীটস্থ ৫৭নং ভবন ক্রয় করিয়াছিলেন এবং সাধুদিগের সহিত ঘনিষ্ঠসম্বন্ধবশতঃ পাছে বলবাম সংসার পবিত্যাগ করেন, এই ভয়ে তাঁহার পিতা ও প্রাতৃগণ গোপনে পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে ঐ বাটীতে বাস করিতে অন্তরোধ করিয়াছিলেন। ঐরূপে সাধুদিগের প্তসঙ্গ ও শ্রীশ্রীজ্ঞগল্লাথদেবেব নিত্যদর্শনে বঞ্চিত হইয়া বলরাম ক্রমনে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। এখানে কিছুদিন থাকিয়া পুনরায় পুরীধামে কোনপ্রকারে চলিয়া ঘাইবেন, বোধ হয় পূর্বে তাঁহার এইরূপ অভিপ্রায় ছিল; কিছু ঠাকুরের দর্শনলাভের পরে ঐ সঙ্কল এককালে পরিত্যাগ করিয়া তিনি ঠাকুরের নিকটে কলিকাতায় স্থায়িভাবে বসবাসের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।" ('লীলাপ্রসঙ্গ'—দিব্যভাব, ২৮৬-২০ পৃঃ)।

#### শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

বস্থুজ মহাশয়ের দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমনসম্বন্ধে শ্রীগুরুদাস বর্মণ-প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত' এবং শ্রীষ্ণক্ষরকুমার সেন-প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁ থি'তে প্রদত্ত বিবরণের সহিত উদ্ধৃত বিবরণের কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও আমরা তাহাও লিপিবদ্ধ করিতেছি। কেশবচন্দ্র সেনেব সংবাদপত্র হইতেই বলরাম প্রথম জানিতে পারিলেন—দক্ষিণেশ্বরে এমন এক মহাপুরুষেব আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহার মৃহ্মুজঃ সমাধি হইয়া থাকে এবং যাহার 🕮 মৃথেব বাণীতে কলিকাতাব শিক্ষিত সমাজ বিমৃগ্ধ। ঐ সময়ে বস্থ মহাশয়দিগের পুরোহিতবংশীয় এক ব্রাহ্মণ কলিকাতায় বাস করিতেন, ভাঁহার নাম রামদ্য়াল। শ্রীবামক্লফের সাক্ষাৎ পরিচ্যলাভে ধন্য ও কুতার্থ এই ব্রাহ্মণ বলরামকে সবিশেষ লিখিয়া জানাইলে তিনি তাঁহার দর্শনমানসে অবিলম্বে উডিয়া হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। প্ৰদিন যথন তিনি দক্ষিণেখ্যে গেলেন, তথন মৃডি থাইবাব নিমন্ত্রণ পাইয়া কেশবচক্সও সদলবলে তথায় উপস্থিত ছিলেন। যথাসময়ে মৃডি থাইবার জন্ম সকলে মন্দিরপ্রাঙ্গণে চলিয়া গেলেঠাকুব বলবামকে একান্তে পাইয়া প্রেমসিক্তস্ববে কহিলেন, "তোমার কি কথা আছে বল ?" বলবাম জিজ্ঞাসা কবিলেন, "মহাশয়, ভগবান আছেন কি ?" উত্তবে ঠাকুর কহিলেন, "তিনি যে শুধু আছেন তাহাই নহে, আপনাব ভাবিয়া ডাকিলে তিনি দর্শন দেন। আপনার সন্তান-সন্ততিতে যেমন মমন্ববোধ আছে, তাঁহাকেও সেই রক্ষ ভাবিয়াই ডাকিতে হয়।" বলরাম ইহাতে নৃতন আলোক পাইলেন, কারণ আজীবন জ্পধ্যানাদিতে মগ্ন থাকিলেও আজ্ঞ পর্যন্ত ঠিক এইভাবে তাঁহার ভাকা হয় নাই। তাই ঠাকুরের মধুর আলাপনে আরুষ্ট বহুজ মহাশয় এই-সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে স্বগৃহে ফিরিলেন এবং কোন প্রকারে রাত্তিযাপনান্তে প্রত্যুবে পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন। সেইদিন ঠাকুর তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় গ্রহণ করিলেন এবং সম্রান্তবংশে জন্মিলেও

#### বলরাম বস্থ

তিনি ধর্মলাভার্থে দীর্ঘপথ পায়ে হাঁটিয়া যাইতে প্রস্তুত আছেন দেথিয়া অতীব আত্মীয়তা-সহকারে জানাইলেন, "ওগো, মা বলেছেন, তুমি যে আপনার জন; তুমি যে মার একজন রসদদার; তোমার ঘরে এথানকার অনেক জমা আছে—কিছু কিনে পাঠিয়ে দিও।" বলরামও ঠাকুরের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় পাইলেন; অতএব পদ্ধূলিগ্রহণাস্তে গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে স্থির করিলেন যে, যাহা পাঠাইবেন তাহা স্বয়ং দেখিয়া-ভানিয়াই ক্রয় করিবেন; অধিকস্ক বিচারপূর্বক মনে মনে নিশ্চিত জানিলেন যে, এমন মিষ্ট ব্যবহার ও পুন:পুন: ভাবসমাধি মাস্তবেব পক্ষে সম্ভব নহে—ফলত: শ্রীমহাপ্রভুই প্রেমবিতরণের জন্য এইরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যাহ। হউক, এবংবিধ চিস্তায় নিমগ্ন বহুজ মহাশয় গৃহে ফিরিলেন এবং স্থানাহাবাস্তে স্বয়ং ইচ্ছান্তরূপ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া দক্ষিণেশ্ববে উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখেন, ঠাকুর তাঁহার জন্ম বসিয়া আছেন। বলরামকে দেখিয়াই তিনি হৃদয়কে সমস্ত দ্রব্য তুলিয়া রাখিতে আদেশ দিয়া বলিলেন, "ও হৃত্ব, এ সেই চৈতন্তদেবের কীর্তনের মাফুষ— সেই এদের সব দেখেছিলুম, তোর মনে আছে ?" তদবধি অস্তবঙ্গ-সম্বন্ধ প্রকটিত হওয়ায় বলরাম প্রায় প্রতাহ নিয়মিতভাবে দক্ষিণেশরে যাইতে লাগিলেন এবং প্রতি মাদে প্রভুর প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ডালি সাজাইয়া শ্রীচরণে পাঠাইতে লাগিলেন।

"ঠাকুবেব শ্রীমৃথ হইতে শোনা—একসময়ে ঠাকুরের শ্রীশ্রীটেতগুদেবের সংকীর্তন করিতে করিতে নগর প্রদক্ষিণ করা দেখিবার সাধ হইলে ভাবাবস্থায় তদ্দর্শন হয়। সে এক অভুত ব্যাপার—অসীম জনতা, হরিনামে উদ্দাম উন্মন্ততা! আর সেই উন্মাদ তরঙ্গের ভিতর উন্মাদ শ্রীগোরাঙ্গের উন্মাদন আকর্ষণ। সেই অপার জনসঙ্গ ধীরে ধীরে দক্ষিণেশরের উত্থানের পঞ্চবটীর দিক হইতে ঠাকুরেব ঘরের সম্মুথ দিরা

# ঞ্জীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

অগ্রে চলিয়া যাইতে লাগিল। ঠাকুর বলিতেন—উহারই ভিতর যে কয়েকথানি মৃথ ঠাকুরের স্থতিতে চির-অন্ধিত ছিল, বলরামবাবৃর ভক্তি-জ্যোতিপূর্ণ স্থিক্ষেজ্বল মৃথথানি তাহাদের অক্সতম। বলরামবাবৃ যেদিন প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশরের কালীবাটীতে উপস্থিত হন, সেদিন ঠাকুর তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিয়াছিলেন—এব্যক্তি সেই লোক।

"বহুজ মহাশয়ের কোঠারে জমিদারি ও শ্রামটাদবিগ্রহের সেবা আছে, শ্রীবৃন্দাবনে কুঞ্জ ও শ্রামহ্রন্দরের সেবা আছে এবং কলিকাতার বাটীতেও ওজগন্নাথদেবের বিগ্রহ ও সেবাদি আছে। তিরুর বলিতেন, বলরামের শুদ্ধ অন্ধ—ওদের পুরুষান্তক্রমে ঠাকুর-সেবা ও অতিথি-ফকিরের সেবা—ওর বাপ সব ত্যাগ ক'রে শ্রীবৃন্দাবনে বসে হরিনাম কচ্চে—ওর অন্ধ আমি খুব খেতে পারি, মুথে দিলেই যেন আপনা হ'তে নেমে যায়।' বাস্তবিক ঠাকুরের এত ভক্তের ভিতর বলরামবাবুর অন্ধই (ভাত) তাহাকে বিশেষ শ্রীতির সহিত ভোজন কবিতে দেখিয়াছি। কলিকাতায় ঠাকুর যেদিন প্রাতে আসিতেন, সেদিন মধ্যাহ্র-ভোজন বলবামের বাটীতেই হইত। ব্যাহ্মণ ভক্তদিগের বাটী বাতীত অপর কাহারও বাটীতে কোনদিন অন্ধ গ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ—তবে অবশ্য নারায়ণ বা বিগ্রহাদির প্রসাদ হইলে অন্যকথা।

"সাধনকালে ঠাকুর একসময়ে জগদমার নিকট প্রার্থনা করিয়া বলেন, 'মা, আমাকে শুকনো সাধু করিসনি—রসেবসে রাখিস।' জগদমা উাহাকে দেখাইয়া দেন, তাঁহার বসদ (খাগাদি) যোগাইবার নিমিত্ত

১। "বটতলা থেকে বকুলতলা পর্যন্ত চৈতন্তমেবের সংকীর্তনের দল দেখালে। তাতে বলরামকে দেখলাম—না হলে মিছরি এসব দেবে কে ?" (ঐ, ২৭৯ পৃঃ)।

২। বর্জমানে এই বিগ্রহ কোঠারে আছেন।

চারিজন রসদদার প্রেরিত হইয়াছে। ···বলরামবাবৃকে ঠাকুর তাঁহার বসদদাবদিগের অন্ততম বলিয়া কখনও নির্দেশ করিয়াছেন, একথা মনে হয় না; কিন্তু তাঁহার যেরপ সেবাধিকার দেখিয়াছি, তাহা আমাদের নিকট অন্ত বলিয়া বোধ হয় এবং তাহা মথ্রবাবৃ ভিন্ন অপব বসদদাবদিগের সেবাধিকার অপেকা কোন অংশে নান নহে। বলবামবাবৃ যেদিন হইতে দক্ষিণেখরে গিয়াছেন, সেইদিন হইতে ঠাকুবেব অদর্শনদিন পর্যন্ত ঠাকুবেব নিজের যাহা কিছু আহার্থেব প্রয়োজন হইত, প্রায় সে সমস্তই যোগাইতেন—চাল, মিছবি, স্থিজ, সাগু, বালি, ভার্মিসেলি, টেপিওকা ইত্যাদি। ···

"প্রথম রসদদার মথ্রানাথ শ্রীবামক্বফদেবের কলিকাতায় প্রথম শুভাগমন হইতে সাধনাবস্থা শেষ হইয়া কিছুকাল পর্যন্ত চৌদ্দ বংসব তাঁহাব সেবায় নিযুক্ত ছিলেন; দ্বিতীয় দেড় জনের ভিতব শস্কুবার্ মথ্ববাব্ব শরীবত্যাগেব কিছু পর হইতে কেশবপ্রম্থ কলিকাতার ভক্তসকলেব ঠাকুরেব নিকট ঘাইবার কিছু পূর্ব পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিয়া ঠাকুরেরা সেবা করিয়াছিলেন এবং অর্ধ রসদদাব স্থবেশবার্থ শ্রীরামক্তফেব অদর্শনের ছয়-সাত বংসর পূর্ব হইতে চাবি-পাচ বংসব পব পর্যন্ত জীবিত থাকিয়া তাঁহাব ও তদীয় সয়্লাসী ভক্তদিগেব সেবা ও তত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন। আমাদের প্রসঙ্গোক্ত বলরাম বাব্ ও যে আমেরিকাবাসিনী মহিলা (মিসেস্ সারা সি বৃল্) শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজীকে বেলুড-মঠস্থাপনে বিশেষ সহায়তা করেন, তাঁহারাই কি এই দেড় জন ? শ্রীরামক্ষণদেব ও বিবেকানন্দ স্বামীজীর অদর্শনে একথা এখন আর কে মীমাংসা করিবে ?8

৩। এই গ্রন্থে স্থরেন্দ্রনাথ মিত্রেব জীবনী ক্রষ্টব্য।

৪। 'কথামৃত', ৪র্ব ভাগে (৩২০—৩০৫ পৃঃ) পাঁচজন রসদদারেব উল্লেখ আছে। ইহারা সকলেই গৌরবর্ব। ''প্রথম সেক্ষবাবু, ভারপর শস্কু মল্লিক···আর তিনজন সেবারেড প্রথমপ্ত ঠিক হর নাই।" ক্ষরেল্র অনেকটা রসদদার বলে মনে হর।" ১৩১৬ বঙ্গান্দে রচিত 'শ্রীশ্রীরামকুক্ষচরিতে' বলরামকে রসদদার বলা হইয়াছে।

# গ্রীরামকুঞ্চ-ভক্তমালিকা

"বলরামবাব্ দক্ষিণেশবের যাইয়া পর্যন্ত প্রতি বৎপর রথের সময় ঠাকুবকে বাটীতে লইয়া আসেন। বাগবাজার রামকান্ত বন্ধ খ্রীটে তাঁহার বাটী, অথবা তাঁহার প্রাতা কটকের প্রসিদ্ধ উকিল রায় হরিবল্পভ বন্ধ বাহাছরের বাটী। বলরামবাব্ তাঁহার প্রাতাব বাটীতেই থাকিতেন—বাটীর নম্বর ৫৭। এই ৫৭ নং রামকান্ত বন্ধ খ্রীট বাটীতে ঠাকুরের যে কতবার ভভাগমন হইয়াছে তাহা বলা যায় না। কত লোকই যে এখানে ঠাকুবকে দর্শন করিয়া ধন্ম হইয়াছে, তাহার ইয়ন্তা কে কবিবে? দক্ষিণেশবের কালীবাড়িকে ঠাকুর কখন কখন 'মা-কালীর কেলা' বলিয়া নির্দেশ করিতেন, কলিকাতার বস্থপাড়ার এই বাটীকে তাহার 'দিতীয় কেলা' বলিয়া নির্দেশ করিলে অত্যুক্তি হইবে না। ঠাকুর বলিতেন, 'বলরামের পরিবার সব একস্থরে বাঁধা।' কর্তা-গিন্ধী হইতে বাটীর ছোট ছোট মেয়েগুলি পর্যন্ত সকলেই ঠাকুরের ভক্ত; ভগবানের নাম না করিয়া জলগ্রহণ কবে না এবং পূজা, পাঠ, সাধুসেবা, সন্ধিয়ে দান প্রভৃতিতে সকলেইই সমান অন্থরাগ।…

"পূর্বেই বলিয়াছি, এ বাটীতে শ্রীশ্রজগন্নাথদেবের সেবা ছিল; কাজেই রথের সময় রথ-টানাও হইত; কিন্তু সকলই ভক্তির ব্যাপার, বাহিরের আড়ম্বর কিছুই নাই—বাড়িসাঞ্চানো, বাগ্যভাগু, বাজে লোকের হড়াহড়ি, গোলমাল, দোড়াদোড়ি—এসবের কিছুই নাই। ছোট একথানি রথ, বাহির বাটীর দোতলায় চকমিলান বারান্দার চারিদিকে ঘ্রিয়া খ্রিয়া টানা হইত; একদল কীর্তন আসিত, তাহারা সঙ্গে কীর্তন করিত—আর ঠাকুর ও তাঁব ভক্তগণ ঐ কীর্তনে যোগদান করিতেন। শেএইরূপে কল্পেক ঘণ্টা কীর্তনের পর শ্রীশ্রশ্রমাথদেবের ভোগ দেওয়া হইত এবং ঠাকুরের সেবা হইলে ভক্তেরা সকলে প্রসাদ পাইতেন। তারূপর অনেক রাত্রে এই আনন্দের হাট ভাঙ্গিত এবং ভক্তেরা ঘৃই-চারিজন ব্যতীত

যে যার বা**র্টা**তে চলিয়া যাইতেন" ( 'লীলাপ্রসঙ্গ'—গুরুভাব, উত্তরার্ধ, ২৭৫-২৮২ পৃ**ঃ** )।

পরিচয়ের প্রথমাবস্থায় শ্রীরামক্লফ ও বলবামের একদিনের মিলনের যে চিত্র 'কথামৃত'-কার অন্ধিত করিয়াছেন, উহা যেরূপ চিত্তাকর্ধক, বলবামেব আচবণও তত্রপ মনোমৃগ্ধকব। ঐ একটি ঘটনাতেই যেন পাই বলরামের চরিত্রেব অত্বপম অবস্থোতনা। ১৮৮২-র অগস্ট মাস। বিভাসাগবভবনে দীর্ঘসময় ভগবং-প্রসঙ্গে কাটাইয়া শ্রীবামরুক্ষ দক্ষিণেশ্বরে গমনের জন্ম "ভক্তদঙ্গে সিঁডি দিয়া নামিতেছেন। একজন ভক্ত হাত ধরিয়া আছেন। বিভাসাগ্র স্বন্ধনসঙ্গে আগে আগে যাইভেছেন—হাতে বাতি। শ্রাবণ কৃষ্ণা ষষ্ঠী, তথনও চাঁদ উঠে নাই। তমসারত উত্থানভূমির মধ্য দিয়া সকলে বাতিব কীণালোক লক্ষ্য করিয়া ফটকেব দিকে আসিতেছেন।" ফটকেব কাছে পৌছিলে "সকলে একটি স্থন্দব দৃষ্ট দেখিয়া দাভাইয়া পড়িল। সন্মথে বাঙ্গালীব পরিচ্ছদধারী একটি গৌববর্ণ শুক্রধাবী পুরুষ-ব্য়স আন্দাজ ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ, মাথায় শিথদিগের ক্যায় শুল্র পাগডী, পরনে কাপড়, মোজা, জামা—চাদর নাই। পুরুষটি শ্রীরামরুঞ্জে দর্শনমাত্র মাটিতে উঞ্চীষসমেত মস্তক অবলুষ্ঠিত কবিয়া ভূমিষ্ঠ" প্রণাম করিলেন। তিনি উঠিলে "ঠাকুব বলিলেন, 'বলরাম! তুমি ? এত রাত্রে ?' বলরাম ( দহাক্তে)--- 'আমি অনেককণ এদেছি---এখানে দাঁড়িয়েছিলাম।' শ্রীরামকৃষ্ণ—'ভিতরে কেন যাও নাই ?' বলবাম--- 'আজা, সকলে আপনার কথাবার্তা ভনছেন--- মাঝে গিয়ে বিরক্ত করা!' এই বলিয়া বলরাম হাসিতে লাগিলেন।" অতঃপর ঠাকুর মিষ্টভাষে নিবভিমান ও অনুগত ভক্তকে বিদায় দিয়া গাড়িতে উঠিয়া দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন ('কথামৃত', ৩য় ভাগ, ২১-২২ পৃঃ )।

ইহার পরে আমরা বলরামের আর একবার দাক্ষাৎ পাই ১৮৮২ এঃ,

# -**শ্রীরামকুক্ষ-ভক্তমালি**কা

২৪শে অক্টোবর, দক্ষিণেশরে শ্রীরামক্ষফের কক্ষে। ঐদিন 'কথামৃত'-কার যদিও লিথিয়াছেন, "বলরাম নৃতন আসিতেছেন," তথাপি মনে রাথিতে হইবে যে, তাঁহার যাতায়াত প্রক্রতপক্ষে আরম্ভ হয় ঐ বৎসরের প্রাবস্তে কিংবা পূর্ব বৎসকের শেষে; ইহা 'কথামৃতে'ই উল্লিথিত আছে (১ম ভাগ, ৬ পৃঃ)। তবে স্বকীয় বিনয়-নম্র স্বভাবশতঃ বলরাম দীর্ঘকাল গমনাগমন করিলেও সাধারণের দৃষ্টির বাহিবেই থাকিতেন। বস্তুতঃ ১৮৮২-র ১১ই মার্চ ঠাকুরকে বলরাম-ভবনে আনন্দোৎসব কবিতে দেখিয়া এই কথারই সমর্থন পাই এবং ঐ দিনই বলরামের আত্মগোপনেরও পরিচয় লাভ কবি। ঐ দিন 'কথামৃত'-কাব লিথিয়াছেন, "এইবার ভক্তেরা বারান্দায় বসিয়া প্রসাদ পাইতেছেন। দাসের স্থায় বলবাম দাডাইয়া আছেন—দেখিলে বোধ হয় না, তিনি এই বাডির কর্তা" (৫ম ভাগ, ১ পৃঃ)।

"ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভে বলরামের মন নানারূপে পরিবর্তিত হইয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে দ্রুত অগ্রসর হইয়াছিল। বাহ্য পূজাদি বৈধী ভক্তির সীমা অতিক্রমপূর্বক স্বল্পনালেই তিনি ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্তরশীল ও সদসদ্বিচাববান হইয়া সংসারে অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। স্ত্রী-পুত্র-ধন-জনাদি সর্বস্থ তাহার প্রীপাদপদ্মে নিবেদনপূর্বক দাসেব স্থায় তাহার সংসারে থাকিয়া তাহার আজ্ঞা প্রতিপালন এবং ঠাকুরের প্তসঙ্গে যতদ্র সম্ভব কাল অতিবাহিত করাই ক্রমে বলরামের জীবনোন্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ঠাকুরের কুপায় স্বয়ং শাস্তিব অধিকারী হইয়াই বলরাম নিশ্চিম্ব থাকিতে পারেন নাই। নিজ আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি সকলেই যাহাতে ঠাকুরের নিকট আগমন করিয়া যথার্থ স্থথের আস্থাদনে পরিতৃপ্ত হয়, তদ্বিরম্নে অবসর অন্বেষণপূর্বক তিনি সর্বদা স্থ্যোগ উপস্থিত করিয়া দিয়াছিলেন। ঐরপে বলরামের আগ্রহে বছ ব্যক্তি ঠাকুরের শীচরণাশ্রেয়াভে ধন্য ইইয়াছিল।

"বাহ্যপূজার ন্যায় অহিংসাধর্মপালনসম্বন্ধীয় মতও বলরামের কিছুকাল পরে পরিবর্তিত হইয়াছিল। ইতিপূর্বে অন্ত সময়ের কথা দূরে থাকুক, উপাসনাকালেও মশকাদিখারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে তিনি তাহাদিগকে আঘাত করিতে পারিতেন না—মনে হইত, উহাতে সমূহ ধর্মহানি উপস্থিত হইবে। এখন এরপ সময়ে সহসা একদিন তাহার মনে উদিত হইল, সহস্রভাবে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে শ্রীভগবানে সমাহিত করাই ধর্ম, মশকাদি কীট-পতঞ্চের জীবনরক্ষায় উহাকে সতত নিযুক্ত বাথা নহে, অতএব তুই-চারিটি মশক নাশ করিয়া কিছুক্ষণের জন্মও যদি তাঁহাতে চিত্ত স্থির কবিতে পারা যায় তাহাতে অধর্ম হওয়া দূবে থাকুক, সমধিক লাভই আছে। তিনি বলিতেন, 'অহিংসাধর্ম-প্রতিপালনে মনের এতকালেব আগ্রহ ঐরপ ভাবনায় প্রতিহত হইলেও চিত্র ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সন্দেহনিমুক্ত হইল না। স্থতরাং ঠাকুরকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাদা কবিতে দক্ষিণেশ্বরে চলিলাম। · · দক্ষিণেশ্বরে পৌছিয়া ঠাকুরের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইবাব পূর্বে দূব হইতে তাঁহাকে যাহা করিতে দেখিলাম, তাহাতে স্তম্ভিত হইলাম। দেখিলাম, তিনি নিজ উপাধান হইতে ছারপোকা বাছিয়া তাহাদিগকে বিনাশ কবিতেছেন ! নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন, "বালিশটাতে বড় ছারপোকা হইয়াছে, দিবাবাত্রি দংশন করিয়া চিত্তবিক্ষেপ এবং নিদ্রাব ব্যাঘাত করে। দেজন্য মারিয়া ফেলিতেছি।" জিজ্ঞাদা করিবাব আর কিছুই রহিল না, ঠাকুরের কথায় এবং কার্যে মন নি:সংশয় হইল। কিন্তু স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, গত ছই-তিন বৎসরকাল ইহার নিকটে যখন তখন আসিয়াছি—দিনে আসিয়াছি, রাত্রে ফিরিয়াছি, সন্ধ্যায় ব্দাসিয়া রাজি প্রায় বিতীয় প্রহরে বিদায়গ্রহণ করিয়াছি, প্রতি সপ্তাহে তিন-চারি দিন ঐরপে আসা-যাওয়া করিয়াছি, কিন্তু একদিনও ইহাকে

এইরপ কর্মে প্রবৃত্ত দেখি নাই। ঐরপ কেমন করিয়া হইল ? তথন
নিজ অন্তরেই ঐ বিষয়ের মীমাংসার উদয় হইয়া বুঝিলাম, ইতিপূর্বে
ইহাকে এইরপ করিতে দেখিলে আমার ভাব নষ্ট হইয়া ইহার উপর
অশ্রদ্ধার উদয় হইত—পরমকারুণিক ঠাকুর সেজতা এই প্রকারের
অন্তর্ভান আমার সমক্ষে পূর্বে কথনও কবেন নাই" ('লীলাপ্রসঙ্গ'দিব্যভাব, ২১৭-২২১ পৃঃ)।

"তিনি এবং তাঁহাব পবিবারবর্গ ঠাকুরকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন বলিয়া টাহাদেব আত্মীয়দের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার প্রতি বিরূপ ছিলেন। এরপ হইবাব তাঁহাদিগেব কারণও যথেষ্ট ছিল। প্রথম, তাঁহারা বৈষ্ণব-বংশে জন্মগ্রহণ করায় প্রচলিত শিক্ষা-দীক্ষান্তসারে তাঁহাদিগের ধর্মমত যে কতকটা একদেশী ও অতিমাত্রায় বাহাচাবনিষ্ঠ হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। স্তরাং সকল প্রকার ধর্মতের সত্যতায় স্থিরবিশাসসম্পন্ন, বাছচিক্নাত্রধারণে পরাজ্ব্য ঠাকুরের ভাব উাহাবা হৃদয়ঞ্চন কবিতে পারিতেন না—এরপ করিবাব প্রয়োজনীয়তাও অহভব করিতেন না। অভএব ঠাকুরের সঙ্গগুণে এবং ক্নপালাভে বলরামের দিন দিন উদারভাব-সম্পন্ন হওয়াটা তাঁহারা ধর্মহীনতার পরিচায়ক বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। হিতীয়ত:, ধন মান আভিজাত্যাদি পার্থিব প্রাধান্ত মানবের *অস্তরে* প্রায় ইতরসাধারণের স্থায় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুবের শ্রীপদপ্রান্তে ধর্মলাভের জ্বন্থ যথন তথন উপস্থিত হইতেছেন এবং আপন স্ত্রী, কন্সা প্রভৃতিকেও তথায় লইয়া যাইতে কৃষ্ঠিত হইতেছেন না জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগের অভিমান যে বিষম প্রতিহত হইবে, এ কথা বলা বাছল্য। অতএব ঐ কার্য হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে তাঁহাদিগের বিষম আগ্রহ একণে উপস্থিত হইয়াছিল। · · · কালনার ভগবানদাসপ্রমুথ বৈষ্ণব বাবাজী, দিগের নিষ্ঠা ও

"আজীয়বর্গের গুপু প্রেবণায় তাঁহার উভয় লাতাই তাঁহাব প্রতি অসম্ভষ্ট হইয়াছেন, এইরূপ ইন্ধিত কবিয়া পত্র পাঠাইলেন এবং হবিবল্পভাবের সহিত পরামর্শে বিশেষ প্রয়োজনীয় কোন বিষয় দ্বিব করিবাব অভিপ্রায়ে শীদ্রই কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার সহিত একত্রে কয়েকদিন অবস্থান করিবেন এই সংবাদও অবিলম্বে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। অস্তায় কিছুই করেন নাই বলিয়া আশেষ চিস্তাব পবে তিনি শ্বির করিলেন, লাতারা অপরের কথা শুনিয়া যদি তাঁহাকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করেন, তথাপি তিনি ঠাকুবের অস্থেখেব সময়ে তাঁহাকে ফেলিয়া অন্তর যাইবেন না। ইভিমধ্যে হরিবল্পভবাবুও (১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষে) কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত অবস্থানকালে লাতাকে যাহাতে কোনরূপ কষ্ট বা অস্থ্বিধা ভোগা করিতে না হয়, এইরূপে সকল বিষয়ের স্বল্পোবস্ত করিয়া বল্বায় নিশ্চস্তমনে

শ্ববস্থান করিতে এবং ঠাকুবের নিকটে প্রতিদিন যেভাবে যাতায়াত কবিতেন, প্রকাশ্যভাবে তদ্রপ কবিতে লাগিলেন।" ( ঐ, ২৮৬-২৯০ )।

হরিবল্লভবাবু যেদিন কলিকাভায় আসিলেন সেদিন বলরাম নিকটে উপস্থিত হইতেই ঠাকুর তাঁহাব মুথ দেখিয়া বুঝিয়া লইলেন, তাঁহার অন্তরে কি একটা সংগ্রাম চলিয়াছে। অতঃপর হবিবল্লভেব আগমনবার্তা ভনিয়া কহিলেন, "দে লোক কেমন ? তাহাকে একদিন এথানে আনতে পাবে৷ ?" বলরাম জানাইলেন যে, হবিবল্লভবাবু লোক খুব ভাল হইলেও একটু 'কান-পাতলা'—অপরের কথাতেই বলরামেব সম্বন্ধে কি-একটা ঠাওরাইয়াছেন; অতএব তাঁহার কথায় হয়তো আদিবেন না। অগত্যা ঠাকুর গিরিশচক্রের সাহ্ট্রিট লইলেন—হবিবল্লভবাবু গিরিশের বাল্যবন্ধু। পরদিন অপরাহে শ্রীযুক্ত গিবিশেব সঙ্গে হরিবল্লভ শ্রীবামরুঞ্সমীপে সমাগত হইলে ঠাকুর তাঁহাকে অতি নিকট আন্মীয়ের স্থায় গ্রহণপূর্বক সাদরে স্থমিষ্টভাবে আপ্যায়িত করিলেন। সেইদিন ঈশ্ববীয় কথাপ্রসঙ্গেব পর স্থমিষ্ট ভগক্ং-সঙ্গীতপ্রবনে ঠাকুবের সমাধি হইল; উপস্থিত তুই-তিনজন যুবকেরও ভাবান্তর হইল, এমন কি, বিরুদ্ধ ধাবণা লইয়া আসিয়া থাকিলেও সেই মর্মপর্শী বাণীপ্রবণে এবং সেই দিব্যভাবোক্ষল মূর্তিদর্শনে বিহ্বলন্তদয় শ্রীযুক্ত হরিবল্লভেরও নয়নধয়ে অঞা বিগলিত হইতে থাকিল। বস্তুতঃ বিদায়কাল উত্তীর্ণ দেখিয়াও সমস্ত সন্দেহাদি হইতে নির্মুক্ত হরিবল্লভ সন্ধ্যার পরেও কিছুকাল সানন্দ ঠাকুরের স্থানে কাটাইয়া **অ**বশেষে যেন অনিচ্ছাক্রমেই বিদায় লইলেন। বলা বাহল্য যে, গুণগ্রাহী হরিবল্পভবাবু অত:পর ঠাকুরের অন্তরাগী ভক্তে পরিণত হইয়াছিলেন; এমন কি, ঠাকুরের বারণ সত্ত্বেও তিনি কুলমর্যাদা ও পদগৌরব ভুলিয়া গিয়া বলপূর্বক তাঁহার পদ্ধূলি গ্রহণ করিতেন। এইরূপে বলরামের এক সমৃহ বিপদ কাটিয়া গেল।

#### বলরাম বস্তু

১৮৮২ ঞ্রীষ্টান্দের প্রারম্ভ হইতে ঠাকুবের দেহত্যাগ পর্যস্ত বল্রামের গৃহদ্বার শ্রীরামকৃষ্ণ ও তদীয় ভক্তদের জন্ম সদাই উন্মুক্ত থাকিত। ঠাকুর<sup>,</sup> সচ্ছন্দে তাঁহার এই 'কেল্লাডে' যাইতেন এবং তাঁহাব ভভাগমন-সংবাদে ভক্তগণও দমিলিত হওয়ায় গৃহথানি প্রায়ই আনন্দম্থরিত থাকিত। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে ঐ বাটীতে আগমনপূর্বক ঠাকুব তথায় একাধিক দিন বাদ করিয়াছিলেন ( 'কথামৃত,' ৪।২৬ )। ইহা বলরামের প্রতি রূপারই নিদর্শন; কারণ স্কুষাবস্থায় তিনি কথনও কলিকাভায় রাত্রিবাস করিতেন না। পরে গলরোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন। ঐ সময়েও লক্ষ্য করিবাব বিষয় এই যে, ডাক্তারের পরামর্শে ভক্তগণ যথন ঠাকুরকে কলিকাতায় রাখিয়া চিকিৎসা করাইবার উদ্দেশ্যে বাগবাজারে তুর্গাচরণ মুথার্জি খ্রীটেব ক্ষুদ্র একথানি বাটী ভাডা করিয়া তাঁহাকে তথায় লইয়া আসিলেন, তথন ♦ভাগীরথী-তীরে কালীমন্দিরেব প্রশস্ত উষ্ঠানেব মুক্ত বায়ুতে থাকিতে অভ্যন্ত ঠাকুর ঐ স্বল্পরিসর বাটীতে প্রবেশ করিয়াই উহাতে বাস করিতে পাবিবেন না বলিয়া পদব্রজে ভক্তবর বলবাম বহুর ভবনে চলিয়া গেলেন এবং বস্থ মহাশয়ও তাঁহাকে সাদরে গ্রহণপূর্বক ষতদিন মনোমত বাসস্থান না পাওয়া যায় ততদিন স্বগৃহে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। এইরূপে ঐ সময়ে ঠাকুর সাহলাদে ঐ বাটীতে সপ্তাহ্থানেক বাস করিয়াছিলেন। এই কয়দিন বলরামভবন ভক্তগণের অবিরাম গমনাগমনে আনন্দধামে পরিণত হইয়াছিল এবং সে আনন্দবর্ধনে নিরত ঠাকুরেরও ক্ষণমাত্র বিশ্রাম চিল না।

শ্রীরামক্ষের বছবিধ লীলাম্বতিবিজ্ঞড়িত এই গৃহথানির পবিত্রতা শ্বরণ করিয়া 'কথামৃত'-কার লিখিয়াছেন—"ধস্ত বলরাম! তোমারই আলয় আজ ঠাকুরের প্রধান কর্মকেত্র হইয়াছে! কত নৃতন নৃতন ভক্তকে

আকর্ষণ করিয়া প্রেমজোবে বাঁধিলেন, ভক্তদঙ্গে কত নাচিলেন, গাইলেন

— যেমন শ্রীগোবাঙ্গ শ্রীবাসমন্দিরে প্রেমের হাট বসাচ্ছেন। দক্ষিণেশবের কালীবাটীতে বসে বসে কাঁদেন—নিজেব অস্তবঙ্গ দেখবেন ব'লে ব্যাকুল!

- মাকে বলেন, ' ব্রুদি সে না আসতে পারে, তা হ'লে মা, আমায় সেখানে লয়ে ঘাও । তাই বলরামেব বাডি ছুটে আসেন।

- যথন আসেন, অমনি নিমন্ত্রণ কবতে বলবামকে পাঠান—বলেন, 'যাও, নরেক্তকে, ভবনাথকে, বাথালকে নিমন্ত্রণ ক'বে এস।' — এইখানেই কতবার প্রেমের দববাবে আনন্দেব খেলা হইয়াছে" (১ম ভাগ, ২২৩ পৃঃ)।

স্বামী অন্ত্রতানন্দেব মতে এই গৃহে ঠাকুব শতাধিকবাব আসিয়াছিলেন।

এইরূপে বছধা পবিত্রীক্বত এই ভবনটি পবে রামক্রফসক্রে 'বলবাম-মন্দির' আখ্যা প্রাপ্ত হয় এবং মহা পুণ্যতীর্থে পবিণত হয়।

বলরামের উপব ঠাকুবের অপূর্ব ভালবাদা ও বিশাদপূর্ণ নির্ভরতা ছিল বলিয়াই তিনি একসময়ে নিজ মানদপুত্র বাখালকে স্বাস্থালাভেব জক্তরণ তাহার সহিত বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন (সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪)। এতদ্বির অক্তান্ত সময়েও ঠাকুবের ভক্তবৃন্দ বহু মহাশয়দেব কলিকাতাব গৃহে, বৃন্দাবনের 'কুঞ্জে' অথবা পুরীব আবাদে নিঃদম্বোচে বাদ করিতেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীও ঠাকুরের দেহত্যাগেব পরে বিভিন্ন সময়ে ঐ তিন স্থানে বাদ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ঠাকুব ও ঠাকুরের জনের নানাভাবে সেবা করিয়াও যেন বলরামের আশা মিটিত না। কিন্তু তাহার আয় অধিক ছিল না—নিতান্ত পবিমিত মাসহারার উপর নির্ভর করিতে হইত; সেজন্ত হিসাব করিয়া চলিতেন বলিয়া অনেকে তাঁহাকে ব্যয়কুণ্ঠ মনে করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ইহা জানিতেন, কিন্তু তদপেক্ষাও অধিক জানিতেন ভক্তের অম্বর্যাগপূর্ণ হৃদয়। হুতরাং বলরামের কার্পণাের কথায় তিনি আমাদমাত্রই করিতেন এবং সে অনাবিল রসিকতায়

বলরামের প্রতি তাঁহার প্রীতিই অধিকতর প্রকাশ পাইত—এ যেন আপনার স্বেহপাত্রের দোষগুণ সমস্ত লইয়াই আহ্লাদ প্রকাশমাত্র! দৃষ্টাস্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, নবেক্স যথন একদিন (১৪ জলাই, ১৮৮৫) বলবাম-মন্দিবে শ্রীরামক্লফকর্তক গান গাহিতে আদিষ্ট হইয়া বলিলেন, "যন্ত্র নাই, শুধু গান।" তথন শ্রীবামক্ষঞ্চ বলিলেন, "আমাদেব, বাছা, যেমন অবস্থা! এইতে পার তো গাও! তাতে বলবামেব বন্দোবস্ত ৷ বলবাম বলে, 'আপনি নৌকা করে আসবেন, একান্ড না হয গাডি কবে আদবেন।'· খাাট দিয়েছে—আজ তাই বৈকালে নাচিষে নেবে।" এইৰপ কথা ভনিয়া ভক্তেবা সকলে হাসিতে লাগিলেন। ঠাকুব বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "তাবপব রাম থোল বাজাবে, আর আমবা নাচবো-বামেব তালবোধ নাই ( সকলেব হাস্ম )। বলবামের ভাব--আপনাবা গাও, নাচ, আনন্দ কর।" ('কথামৃত', ৪র্থ ভাগ, ২৬০ পূচা )। বলবামেব এই আপাত-রূপণতাব আব একটা দিকও ছিল—তিনি স্বয়ং কষ্টে বাস কবিয়াও সাধুসেবার জন্ম অর্থসঞ্চয় করিতেন। তাই লাটু যথন একদা তাঁহাকে স্বল্পবিসৰ শয়ায় শুইতে দেখিয়া প্রশস্ততর বিছানা ব্যবহারের পরামর্শ দিলেন, তথন বলরাম কহিলেন, "মাটির দেহ মাটিতে মিশবে; কিন্তু বিছানার পয়সা সাধুসেবায় লাগবে।"

বলরিমের আত্মীয়স্বজ্ঞন অনেকেই ক্রমে ঠাকুরের নিকট আদিয়া
পড়িয়াছিলেন, ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু ঐটুকুমাত্র বলিলেই
বলরাম-পরিবারের যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হইল না। বলরামেব বহু আত্মীয়
ভগ্ ভক্ত ছিলেন না, ঠাকুরের অতি ঘনিষ্ঠ পার্যদমধ্যে পরিগণিত ছিলেন।
বলরামের ভালক শ্রীযুক্ত বাবুরামই আমাদের হুপরিচিত স্বামী প্রেমানন্দ;
ভিনি ঈশ্বরকোটিব অন্তর্ভুক্ত। বলরামের সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা কৃষ্ণভাবিনী
সহক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বলিয়াছিলেন, তিনি 'শ্রীমতীর (রাধারানীব)

অন্তর্গীব প্রধানা।" ভাবিনী ঠাকুবানীব যত্নেই সপার্বদ শ্রীরামকৃষ্ণেব বলবাম-ভবনে সেবাদির স্ববাবদা হইত। বলরামের ভাতা হরিবল্পভবাবৃদ্ধ সচিত পাঠক পূর্বেই পরিচিত হইয়াছেন। পিতা বাধামোহন বস্থ মহাশয় বহুবাব শ্রীরামকৃষ্ণেব দর্শনলাভে জীবন ধন্ত কবিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণেব কপামৃদ্ধ বলরাম ধর্মপ্রাণ পিতাকে এই অমৃতপানে বঞ্চিত বাথা অন্তচিত মনে কবিয়া তাঁহাকে বৃন্দাবন হইতে আনাইয়াছিলেন এবং বৃদ্ধ বস্থ মহাশয়ও এই স্থযোগেব পূর্ণ সন্থাবহাব কবিয়াছিলেন। বলরামেব তিনটি সন্থান—ভুবনমোহিনী, বামকৃষ্ণ ও কৃষ্ণময়ী। প্রথমা কন্তা ভুবনমোহিনী ১৮৯৪-এর শেষভাগে দেহত্যাগ করেন। ইহাবা সকলেই শ্রীবামকৃষ্ণেক দর্শনলাভে ধন্ত হইয়াছিলেন এবং আজীবন ভক্তসেবাব ধারা অব্যাহত বাথিযাছিলেন। ফলতঃ এইরূপ একটি সমপ্রাণ ভক্তপবিবাব জগতে তুর্লভ।

শ্রীবামকৃষ্ণ ইহাদেব ভক্তিতে এতই মৃশ্ব ছিলেন যে, একৰার ভাবিনী ঠাকুরানীর অস্থথেব সংবাদ পাইয়া তিনি শ্রীশ্রীমাকে দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাতায় গিয়া বোগিণীকে দেখিয়া আদিতে বলেন। লক্ষাশীলা মাতা-ঠাকুবানী ভাবিলেন যে, কোন যান ব্যতীত যাওয়া অস্তুচিত হইবে, কারণ পল্লীগ্রামে পদত্রক্ষে চলা তাঁহার অভ্যাস থাকিলেও মহানগরীর বাজপথে তিনি এরপে চলিলে ঠাকুরের ত্র্নাম হইবে। কিন্তু ত্রভাগ্যবশতঃ কোনও যান পাওয়া গেল না। ঠাকুর উহা শুনিয়া একটু যেন বিরক্ত হইয়াই বলিলেন, "কেন? তুমি হেঁটে যাবে! আমাব বলবামের সংসার ভেঙ্গে যাচ্ছে, আর তুমি যান পেলে না বলে যাবে না?" যাহা হউক, একথানি পালকি সংগৃহীত হওয়ায় শেষ পর্যন্ত মাতাঠাকুরানী উহাতে করিয়াই বলরাম-মন্দিরে গেলেন। ঠাকুর যথন শ্রামপুকুরে তথনও মাতাঠাকুরানী সেখান হইতে একবার পদ্রক্ষে পীড়িতা ভাবিনী ঠাকুরানীকে দেখিতে গিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের যথন কাশীপুরে যাওয়া স্থির হইল, তথন ব্যয়নির্বাহসম্বদ্ধে

প্রশ্ন উঠিল। গোপালচক্র ঘোষের বাড়ির ভাড়া ৮০ টাকা, এতদ্বাতীত অন্ত থরচও প্রচুর—গরীব ভক্তেরা এত টাকা কোথায় পাইবেন? তাই ঠাকুর হ্বেক্রনাথ মিত্রকে ভাড়ার টাকা দিতে বলিলে তিনি সানন্দে সম্বত হইলেন। পরে বলরামের দিকে ফিরিয়া ঠাকুর বলিলেন যে, তিনি চাঁদায় থাওয়া পছন্দ করেন না, অতএব বলরাম যেন থাওয়ার থরচটা দেন। বলরামও মহানন্দে স্বীকৃত হইলেন।

ঠাকুরের অদর্শনের পর তাঁহার ত্যাগী সন্তানগণ অনেক বিষয়েই বলরামবাবুর উপর নির্ভর করিতেন। চিকিৎসাদিব্যপদেশে বা অক্যাক্ত কাবণে ত্যাগী যুবকগণ প্রায়ই তাঁহার গৃহে অবস্থান করিতেন। বস্ততঃ সর্ববিষয়ে তিনি ছিলেন মঠের অক্কৃত্রিম বন্ধু। বরাহ্নগর মঠের আদিম অবস্থায় বলরামবাবু একদিন মঠে গিয়া দেখিলেন মঠের ভাতাবা ভধু শাকভাত থাইতেছেন। অমনি গৃহে ফিরিয়া তিনি গৃহিণীকে বলিলেন যে, তিনিও সেদিন তম্ভিন্ন কিছু গ্রহণ করিবেন না। গৃহিণী ভাবিলেন অম্বলের পীডাব জন্ম তিনি ঐরূপ করিতেছেন; কিন্তু বস্থ মহাশয় জানাইলেন যে, মঠের সাধুদের অবস্থা দেখিয়া অন্ত ব্যঞ্জনাদিতে তাঁহার আর কৃচি নাই। অতঃপব তিনি ঠাকুর-সেবার জন্ম প্রত্যহ এক টাকা দিতেন এবং শ্রীযুত বাবুরাম মহারাজকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি যেন মঠের সব সংবাদ তাঁহাকে দেন। এতহ্যতীত মঠের পাচকের নিকট সংবাদ লইয়াও তিনি সব অভাব দূর করিতেন। তিনি যথন শেষবাবে শ্য্যাগ্রহণ করেন, তথন এই-সব ্কথা স্মরণ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ অবিলম্বে কাশী হইতে কলিকাতায় ছুটিয়া আদেন এবং স্বামী শিবানৃক্ষ প্রভৃতি তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হন। কিন্তু ভবিতব্য কে থণ্ডাইবে? ঠাকুরের অপর বহু ঘনিষ্ঠ পার্বদের স্থায় বলরামও অল্প বয়দে দেহত্যাগ করিলেন ( ১লা বৈশাথ, ১২৯৭ বঙ্গাব্দ ; ১৩ই এপ্রিল, ১৮৯০ औ: )।

# মাস্টার মহাশয়

শ্রীষ্ঠ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত স্থপীত 'শ্রীশ্রীবামক্লফকথামৃতে' 'শ্রীম', 'মনি', 'মোহিনীমোহন' বা 'একজন ভক্ত' ইত্যাদি ছদ্ম নাম বা অসম্পূর্ণ পরিচয়ের আবরণে আপনাকে গুপ্ত রাখিতে চেষ্টা করিয়াও বার্থকাম হইয়াছেন; কারণ তাহার অমুপম কীর্তিসোরভ আপনা হইতেই সর্বত্র প্রসারিত হইয়াছে। ১৮৮২ খ্রীষ্টান্দে শ্রীরামক্লফের প্রথম দর্শনলাভকালে তিনি মেট্রোপলিটান বিছ্যালয়ের শ্রামবাজ্ঞারম্ব শাখার প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীরামক্লফভক্তমগুলীতে স্থপরিচিত রাখাল, বাব্রাম, স্থবোধ, পূর্ণ, তেজচন্দ্র, পন্ট্, ক্লীরোদ, নারায়ণ প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে ঐ বিষ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। এইজ্ব্যু তিনি 'মাস্টার' মহাশয় নামেই পরিচিত ছিলেন; এমন কি, ঠাকুরও তাহাকে কথন মাস্টাব বলিয়া অভিহিত করিতেন।

'কথামৃতে'ব আদিতে শ্রীমন্তাগবত হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হ হইয়াছে—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মযাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভূবি গৃণস্তি তে ভূরিদা জনাং॥
শ্রীশ্রীঠাকুরের কথামৃত প্রচারপূর্বক মাস্টার মহাশয় সত্যসত্যই শত সহস্র
ধর্মপিপাল্থ ব্যক্তির গৃহপার্শে অমৃতের ধারা প্রবাহিত করাইয়া সর্বোত্তম
কলদানের অধিকাবী হইয়াছেন। পঞ্চ থণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থখানি
শ্রীরামক্ষেরে ভাষার সহজ্ব সাবলীল গতি, ভাবের গাজীর্য, স্বন্ধ কথায়
সন্ধীর চিত্রাহন, সর্বজনীন সহাত্মভূতি অসীম উদারতা ও অবাধ অস্তদৃষ্টির
ক্ষনির্মন দর্পণরূপে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যমধ্যে উ্ক্রাসন অধিকারপূর্বক
ক্রেথককে অম্ব করিয়াছে। একটি জীবনের পক্ষে ইহাই মথেই হইলেও



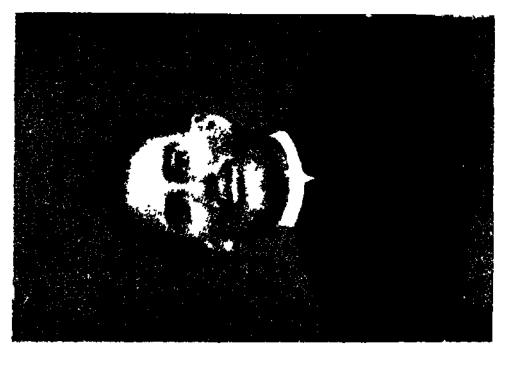



18.62 TO 18.15

#### মাস্টার মহাশয়

মাস্টার মহাশয় ইহাতেই সম্ভষ্ট না থাকিয়া স্বীয় চিত্তাকর্থক ও প্রেরণাপূর্ণ মৌথিক উপদেশপ্রভাবে শত সহত্র তুর্বল ধর্মপথচারীর সন্মুখে শ্রীবামরুঞ্চ-জীবনের উচ্ছল আলোক তুলিয়া ধরিয়া এক নবীন দৃষ্টিভঙ্গি ও স্পৃহা জাগাইয়াছেন। তিনি যথন কথা বলিতেন, তথন অতুলনীয় শ্বতিশক্তির ছারা পরিপুষ্ট কবিম্বপূর্ণ বর্ণনার গুণে শ্রীরামক্বফের শেষ কয়েকটি বৎসরের চিত্র শোতাদের সম্মুখে সচল হইয়া উঠিত; ঠাকুরের পৃত-সঙ্গলাভে ধক্ত দিবসগুলির অভিক্রতার আলোকে ঐ চিত্রসমূহ সম্ব্রুল হইয়া এক অলৌকিক পরিবেশের সৃষ্টি করিত এবং সমাগত ধর্মপিপাস্থদিগকে অবলীলাক্রমে সেই সঙ্গীব পুরাতন লীলাক্ষেত্রে উপস্থাপনপূর্বক শাস্তি ও বিখাসের শুভ্র পুণ্য জ্যোতিতে অবগাহন করাইত। মাস্টার মহাশয় সর্বদাই যেন দক্ষিণেশ্বর ও কামারপুরুরের শ্বতিরাজ্যে বাস করিতেন এবং বাহিরের যে-কোন শব্দই উচ্চারিত হউক না কেন, উহা সেই রাজ্যেরই কোন ঘটনার চিত্র উদ্বোধিত করিয়া তাঁহাকে উহারই সহিত বিজ্ঞিত অতীও জীবনের পুনরাবৃত্তিতে নিযুক্ত রাখিত। শ্রোতা আসিয়া যে-কোন বিষয়েরই প্রশ্ন করুক না কেন, অমনি উত্তরচ্ছলে তিনি জীবস্ত ভাষায় শ্রীরামরুক্ষ-চরিজের কিয়দংশ তাঁহার সশ্মৃথে তুলিয়া ধরিতেন। ঞ্জীষ্টাব্দের ৪ঠা জুন দেহত্যাগ পর্যন্ত তিনি প্রত্যহ এই স্বেচ্ছাধৃত ব্রতই উদ্যাপন করিয়াছিলেন।

১৮৫৪ এটাবের ১৪ই জুলাই (১২৬১ বঞ্চাবের ৩১শে আবাঢ়) শুক্রবার নাগপঞ্চমী দিবলৈ মহেজনাথ কলিকাতার সিম্লিয়া পঞ্জীস্থ শিবনারারণ দাস লেনের পিভৃগৃহে ভূমিষ্ঠ হন। ইহার কিছুকাল পরে তাঁহার পিডা শীম্পুছেল গুপু ১৩৷২ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের গৃহথানি ক্রমপূর্বক ভূমান চলিয়া আসেন। গৃহথানি অভাবধি বর্তমান এবং ঐ অঞ্চলের ঠাকুর বাজি' বলিয়া পরিচিত। পিডা মধুস্থন এবং মাডা স্থমিয়ী উভয়েই

সরলতা, মধুর ব্যবহার ও ধর্মনিষ্ঠার জক্ত স্থপরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের চারিটি পুত্র ও সমসংখ্যক কন্তার মধ্যে মহেক্সনাথ ছিলেন তৃতীয় সন্তান। মাতার ক্ষেহ ও সদ্গুণরাশি মহেন্দ্রকে চিরজীবন মাতৃভক্ত করিয়াছিল। মাতার সহিত তাঁহার যে বহু অপূর্ব শৈশবন্ধতি বিজ্ঞড়িত ছিল, তশ্মধ্যে একটি বিশ্বেষ উল্লেখযোগ্য। একদিন চারি বৎসবের বালক মহেন্দ্র মাতার সহিত নৌকাযোগে মাহেশের রথদর্শনে যান। প্রত্যাবর্তনকালে সকলে দক্ষিণেশ্বরে ৺ভবতারিণীর দর্শনমানসে চাঁদনীর ঘাটে নামিয়া যথন নব-নির্মিত উত্থান ও মন্দিরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন, তথন কালী-মন্দিরের সশ্বথে অবস্থিত বালক অকস্মাৎ আপনাকে জননী হইতে বিচ্যুত দেখিয়া কাদিতে থাকে। অমনি শ্রীমন্দিব হইতে নির্গত এক সৌমামৃতি ব্রাহ্মণ তাঁহার মন্তকে হস্তস্থাপনপূর্বক সাম্বনা প্রদান করিলে বালক স্বন্থ হইয়া নির্নিমেষনয়নে তাহাকে দেখিতে থাকে। উত্তরকালে মাস্টার মহাশয় এই পুরুষপ্রবর সম্বন্ধে বলিতেন, "হয়তো বা ঠাকুরই হবেন ; কারণ তার কিছুদিন ( চার বৎসর ) আগে রানী রাসমণি দক্ষিণেশরে কালীবাডি প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং ঠাকুর তথন মা কালীর পূজকপদে রয়েছেন।" আর একবার পাঁচ বৎসব বয়সে মাতার সহিত এক স্থর্হৎ ছাদে স্বস্থানপূর্বক অসীম নীলাকাশ দর্শন করিতে করিতে তাহার মনে অনস্তের উদ্দীপনা জাগিয়াছিল। বৃষ্টির সময় মহেন্দ্র নিস্তব্ধ পৃথিবীবক্ষে দণ্ডায়মান থাকিয়া নিশুম বাবিপাতের মধ্যে অসীমের চিস্তায় মগ্ন হইতেন। কালীঘাটের ছাগবলি ভাহাকে ব্যথিত করিত। মাতার সহিত উহা দর্শনান্তে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ভবিশ্বতে উহা বন্ধ করিতে হইবে। কিন্ধ ভবিশ্বৎ যথন আসিল, তথন পরিণতবয়স্ক মাস্টার মহাশয়ের চিস্তাধারায় আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে; হুতরাং আর কিছুই করা হয় নাই। ক্ষেহময়ী জননী তাঁহাকে কৈশোরেই ফেলিয়া চলিয়া যান। দেদিন মহেজ্

#### মাস্টার মহাশয়

অশ্র-বিদর্জন করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া স্বপ্নে দেখিলেন, জননী সম্মেহে বলিতেছেন, "আমি এযাবং তোকে লালন-পালন করেছি, পবেও তাই করব; তবে তুই দেখতে পাবি না।" জগদমা পরে সত্যসত্যই তাহার লালনের ভাব লইয়াছিলেন।

মহেক্রনাথের জীবনে একটা এক-টানা ধর্মভাব সর্বদাই পবিস্ফৃট ছিল। শ্ৰীরামক্লফ্ যথন তাঁহাকে একদিন জিজ্ঞাসা কবিলেন, "তোমাব আখিনের ঝড (৫ই অক্টোবব, ১৮৬৪) মনে আছে ?" তথন মহেন্দ্র উত্তর দিলেন, "আজে হাঁ! তথন খুব কম বয়স—নয়-দশ বংসর বয়স—এক ঘবে একলা ঠাকুরদের ভাকছিলাম।" কোন দেবমন্দিরের পার্য দিয়া গমনাগমনকালে তিনি সমন্ত্রমান হইয়া প্রণাম করিতেন। ৺র্গাপৃঞ্জার সময় দীর্ঘকাল ভক্তিভবে প্রতিমাব সন্মুখে উপবিষ্ট থাকিতেন। যোগাদি উপলক্ষে অথবা তীর্থযাত্রাবাপদেশে কলিকাতায় সাধুসমাগম হইলে তিনি তাঁহাদের দর্শন-স্পর্শনাদির জন্ম আকুল হইতেন। পববর্তী সময়ে তিনি সানন্দে বলিতেন যে, এই সাধুদঙ্গ-স্পৃহাই তাঁহাকে এককালে সবােত্তম সাধু শ্রীরামরুষ্ণের চবণে আনয়নপূর্বক জীবন সার্থক করিয়াছিল। বিভালয ও কলেজে পাঠেব সময় তিনি বামায়ণ, মহাভাবত, পুরাণ, 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' ইত্যাদি গ্রন্থেব সহিত স্থপরিচিত হইয়াছিলেন। পাঠ্যগ্রন্থেও ধর্মভাবোদ্দীপক অংশগুলি তিনি মনে কবিয়া রাখিতেন। 'কুমাবসস্থবে' যেখানে শিবেব ধ্যানবর্ণনাচ্ছলে বলা হইয়াছে যে, গুহাভান্তরে মহাদেব সমাধিমগ্ন, আর গুহাদারে নন্দী বেত্রহস্তে দণ্ডায়মান থাকিয়া সকল জীব ও সমস্ত প্রকৃতিকে সর্বপ্রকার চঞ্চলতা বর্জন করিতে আদেশ দিতেছেন---আার সে অলজ্যা নির্দেশে বৃক্ষ নিক্ষপ, ভ্রমর গুঞ্জনহীন, বিহুগকুল মৃক, পশুৰুন্দ নিশ্চল এবং সমগ্ৰ কাল নিস্তন্ধ হইয়া রহিয়াছে; অথবা 'শকুস্তলা'য় যেখানে কথমূনির আশ্রম বাণত হইয়াছে; কিংবা 'ভটিকাব্যে' যেখানে

# শ্রীরামকুক্ষ-ভক্তমালিকা

রাম ও লহাণ তাডকাবধার্থে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞভূমিতে আগমনপূর্বক তত্ত্বত্য রক্ষণতাদিকে যজ্ঞধ্মে কজ্জনবর্ণে রঞ্জিত দেখিতেছেন—দেই-সব স্থল তিনি মুথস্থ কবিয়া রাখিতেন। 'শ্রীচৈতশুচরিতামৃত' সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, "ঠাকুবেব কাছে যাওয়াব আগে আমি পাগলের মত ঐ বই পড়তাম।" বাইবেলের নিউ টেষ্টামেন্টেব সহিত তিনি এতই হুপবিচিত ছিলেন যে, পরে ধর্মপ্রসঙ্গে স্বীয় বক্তব্য বুঝাইবাব জন্ম বাইবেলের বাক্য অনর্গল উদ্ধৃত করিতে থাকিতেন। আইন-অধ্যয়নকালে তিনি মন্ত ও যাজ্ঞবন্ধ্যাদি শ্বৃতি হুইতে হিন্দুদের সমাজনীতির মর্মকথা শিথিয়া লইয়াছিলেন, তাই পরে বলিতেন, "ওকালতি কব আব নাই কব, আইন পড়ো; কারণ তাতে শ্বিদের আচাব-ব্যবহার নিয়ন-কান্তন অনেক জানতে পাববে।"

বিভালয়ে বৃদ্ধিমতাব জন্ত মহেল্রনাথেব স্থনাম ছিল। তিনি দিতীয় স্থান অধিকাবপূর্বক হেয়াব স্থূল হইতে প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এফ. এ. পবীক্ষায় তাহাব স্থান ছিল পঞ্চম। অতঃপব ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তৃতীয় স্থান অধিকারপূর্বক প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে সসম্মানে উপাধিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছাত্রাবস্থায় তিনি দর্শন, ইতিহাস, ইংরেজী সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি মনোযোগসহকাবে আয়ন্ত কবেন। ইংবেজীয় অধ্যাপক টনি সাহেবের তিনি প্রিয়পাত্র ছিলেন।

কলেজেব পাঠ শেষ হইবার পূর্বেই তিনি প্রীযুক্ত ঠাকুরচরণ সেনের কলা এবং প্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের ভগ্নীসম্পর্কীয়া প্রীমতী নিকুঞ্জদেবীর পাণিগ্রহণ করেন (১৮৭৩)। গৃহস্থাপ্রমে প্রবেশান্তে তাঁহার অধ্যয়ন আর অধিক দ্র অগ্রসর হইল না। তিনি আইন পরীক্ষার জল্য প্রস্তুত হইতেছিলেন; কিন্তু সংসারের আয়র্দ্ধির প্রয়োজনে তাঁহাকে ঐ সক্র ত্যাগপূর্বক সভদাগরি আফসে চাকরি লইতে হইল। পরে অধ্যাপনা-কার্যে ব্রতী হইয়া তিনি বছ উচ্চ ইংরেজী বিভালয়ে প্রধান-শিক্ষকের পদ শোভিত করেন কিংবা বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন। অনেক সময় একই কালে একাধিক শিক্ষায়তনে কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি পালকিতে যাতায়াত করিতেন। ছাত্রগণ তাঁহাব গাস্তীর্য, ধর্মভাব ও সহজ অধ্যাপনাপ্রণালীতে আরুষ্ট হওয়ায় পাঠকালে শৃঙ্খলারক্ষার জন্ম তাঁহাকে বৃথা শক্তিক্ষয় করিতে হইত না। বস্তুতঃ কার্যে তিনি স্ব্যশ্ অর্জন কবিয়াছিলেন।

শ্রীরামক্লফকে দর্শনেব পূর্বে তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচক্র সেনের বস্কুতায় আরুষ্ট হইয়া সমাজ-মন্দিবে এবং 'কমল কুটীব' প্রভৃতি স্থানে যাইতেন। শ্রীবামরুষ্ণের সহিত ঘনিষ্ঠ পবিচয়লাভের পর তিনি কেশবের এপ্রকার আকর্ষণ-শক্তিব কাবণনির্দেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "ও: ! তাঁকে যে এত ভাল লাগ্ত এবং দেবতা বলে মনে হত তাব কারণ তিনি তথন বন্ধবান্ধবদের নিয়ে ঠাকুবেব কাছে যাতায়াত করছেন এবং ঠাকুবেব অমৃত্যয উপদেশগুলি তাঁর নাম উল্লেখ না কবে প্রচাব কবছেন।" শ্রীরামক্কফের প্রথম পবিচয় তিনি ব্রাহ্মসমাজে স্থপবিচিত ও নিজেব আগ্নীয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের নিকট ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে পাইয়াছিলেন। ইতোমধ্যে বিবাহেব শ্বন্ধকাল পরেই অপ্রত্যাশিতভাবে সাংসারিক ঘাতপ্রতিঘাত আবম্ভ হওয়ায় উহা হইতে নিম্বতি-লাভের জন্ম মহেন্দ্রনাথ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাদেব একদিবস ববাহনগরে ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র কৃবিবাজেব গৃহে আশ্রয় লইলেন। এই বাটীতে অবস্থানকালে তিনি এক সায়াহে (২৬শে ফেব্রুয়ারী) শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশর মজুমদারের সহিত দক্ষিণেখরের কালীবাড়িতে ভ্রমণ , করিতে গিয়া দেখিলেন, সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তপরিবেষ্টিত হইয়া ভগবংপ্রসঙ্গে রত আছেন। স্থলর দেবালয়ের পবিত্র আবেষ্টন। সন্মূথে ঠাকুর যেন শুকদেবের স্থায় ভাগবত বলিতেছেন কিংবা জগন্নাথকেত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ যেন

রামানন্দ, স্বরূপাদি ভক্তসঙ্গে বসিয়া ভগবৎগুণকীর্তন করিতেছেন।
ইহা ছাড়িয়া অন্তত্ত্ব যাওয়া চলে না; তথাপি মাস্টার মহাশয়ের কুতৃহলী
কবিস্থলভ মন দেবোদ্যানের সম্পূর্ণ পরিচয়লাভের জন্ম তাঁহাকে বাহিরে
লইয়া চলিল। উন্থানপর্যবেক্ষণাস্তে তিনি পুনর্বার ঠাকুরের ঘরে আসিয়া
বসিলেন। অচিরে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা কবিতে করিতে ঠাকুর
অন্তমনস্ব হইতেছেন দেখিয়া মাস্টার ভাবিলেন, "ইনি ঈশ্বরচিস্তা
করিবেন;" অতএব বিদায় লইলেন। গমনকালে ঠাকুর বলিয়া দিলেন,
"আবার এসো।"

দ্বিতীয় দর্শন হইল সকালবেলা আটটায়। ঠাকুর পুন: তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসাম্ভে অবিবাহিত জীবনেব প্রশংসা করিতে করিতে জানিতে চাহিলেন, তাঁহার বিবাহ হইয়াছে কিনা। মাস্টাব কহিলেন, "আ<mark>জে</mark> হাঁ!" অমনি ঠাকুর স্বীয় ভাতুম্পুত্রকে ডাকিয়া সবিশ্বয়ে বলিলেন, "ওবে বামলাল, যা:, বিয়ে কবে ফেলেছে!" তারপব তিনি প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে, মাস্টারের একটি ছেলেও হইয়াছে। উভয় ক্ষেত্রে ঠাকুবেব প্রতিক্রিয়া-দর্শনে মাস্টাব মহাশয়েব প্রতীতি হইল যে, এষাবৎ যদিও তিনি ধর্মচর্চা ও উপাসনাদি করিয়াছেন, তথাপি আদর্শ ধার্মিকের দৃষ্টিতে তিনি জাগতিক স্তরের অধিক উধ্বে উঠিতে পাবেন নাই। এইরূপে তাহার অভিমান প্রতিপদে চুর্ণীকৃত হইতে থাকিলেও শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে ্সম্পূর্ণ উৎসাহশৃত্য না করিয়া যেন সাস্তনাচ্ছলেই বলিলেন, "দেখ, তোমার লক্ষণ ভাল ছিল—আমি কপাল চোথ ইত্যাদি দেখলে বুঝতে পারি।" ইহাতে কিঞ্চিৎ আশ্বন্ত হইলেও মার্চার মহাশয়কে শীঘ্রই আরও কয়েকটি আঘাতে সম্পূর্ণ অবনত হইতে হইল। ক্যান্ট্, হেগেল, হার্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি পাশ্চান্ত্য দার্শনিকদের মতবাদের সহিত স্পরিচিত মাস্টার মহাশয়ের ধারণা ছিল যে, মানবজীবনের বৃদ্ধিই

সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধ এবং যাহার বিভালাভ হইয়াছে, সেই প্রক্লত জ্ঞানী। কিন্তু আজ সেরূপ শিক্ষাহীন ঠাকুরের নিকট তিনি জানিলেন, ঈশ্বরকে জানাই জ্ঞান, আব সব অজ্ঞান। অমনি আবার প্রশ্ন হইল, তিনি সাকারে বিখাসী কিংবা নিরাকারে? মাস্টার বলিলেন, তাঁহার নিরাকার ভাল লাগে। ঠাকুর জানাইলেন যে, নিরাকারে বিশাস থাকা উত্তম বটে, তবে সাকারও সত্য। এই বিরুদ্ধ বিশ্বাসধ্বয় কিরুপে সত্য হইতে পারে. তাহার নির্ণয়ে অসমর্থ মাস্টার মহাশয়ের অভিমান তৃতীয়বার চুর্ণ হইল। কিন্তু ইহাতেও শেষ হইল না—তিনি আবার শুনিলেন যে, মন্দিবের দেবী মুন্নমী নহেন, চিন্নমী। মান্টার তথনি বলিয়া উঠিলেন যে, তাহাই যদি সত্য হয় তবে যাহাবা প্রতিমায় উপাসনা কবেন, তাঁহাদিগেব তো বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, বস্তুতঃ মাটির প্রতিমা ঈশ্বব নহে, প্রতিমায় ঈশ্বরকে উদ্দেশ কবিয়া পূজা করা হয় মাত্র। অমনি শ্রীরামক্ষণ বলিয়া উঠিলেন, "কলকাতাব লোকের ওই এক! কেবন লেক্চার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া। যদি বুঝাবাব দরকার হয়, ভিনিই বুঝাবেন। তোমার মাথা-ব্যথা কেন ? তোমাব নিজের যাতে জ্ঞানভক্তি হয়, তার চেষ্টা কর।" মাস্টারেব অভিমানের সৌধ একেবারে ভূমিসাৎ হইল। তিনি বুঝিলেন, ধর্ম অন্তভূতির বস্ত-বুদ্ধি ততদ্র অগ্রসর হইতে পারে না , বৃদ্ধিরূপ ত্র্বল যন্ত্র-সাহায্যে নিগুণ নিবাকার ব্রহ্মতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পাবে না এবং তাদৃশ তত্ত্বলাভের জন্ম তত্ত্বদর্শী সাধুদের সঙ্গ অত্যাবশ্রক--তদ্বাতীত অতি মার্জিত বৃদ্ধিও আমাদিগকে ভগবংসকাশে লইয়া যাইতে অসমর্থ হয়। ইহার পব তিনি সম্পূর্ণরূপে আপনাকে এরামক্লফচরণে ঢালিয়া দিয়া গৃহে ফিরিলেন।

আরও কিছুদিন বরাহনগরেই অবস্থানের স্থযোগে মাস্টার মহাশয় উপর্পুপরি কয়েকবার দক্ষিণেশরে গমনাগমন করিয়া অচিরে শ্রীরামক্ষের

অস্তবঙ্গ-সমাজের অঙ্গীভূত হইলেন এবং ঠাকুরেব ও মান্টারের প্রতি কার্যে ও কথায় ঐ অন্তর্ম সহজ ভাবেরই প্রকাশ হইতে থাকিল। এইরূপে ঐ বংসর ৫ই মার্চ মাস্টার মহাশয় শ্রীবামক্লফেব প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবামাত্র ঠাকুব সকৌতুকে সমবেত বালক ভক্তদিগকে বলিলেন, "ক্রের আবার এনেছে!" বলিয়াই অহিফেনের দ্বাবা বশীক্ষত একটি ময়ুরের গল্প বলিলেন--ঐ মযুরকে প্রতাহ নির্দিষ্ট সময়ে আফিম দেওয়া হইত এবং মযুবেবওএমনি মৌতাত ধবিয়াছিল যে, সে প্রত্যুহ ঠিক সময়ে একই স্থানে উপস্থিত হইত। মাস্টাব মহাশয়েব সত্যুই তথন মৌতাত ধরিয়াছে। তিনি গৃহে বসিয়া দক্ষিণেশরের চিন্তা কবেন; দীর্ঘ বিরহ অসহ বোধ হইলে ছুটিয়া শ্রীগুরুপদে উপস্থিত হন। একবার বৈশাথ মাশের প্রচণ্ড বৌদ্রে পদরক্ষে ঘর্মাক্ত-কলেববে মহেন্দ্রনাথকে কলিকাতা হইতে দক্ষিণেশ্ববে আগত দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "এর মধ্যে (নিজের দেহ দেখাইয়া ) কী একটা আছে যাব টানে ইংলিশম্যানরা (ইংরেজী-শিক্ষিতের।) পর্যন্ত ছুটে আসে।" এই টানেব কাবণ নির্দেশ করিয়া ঠাকুর একদিন মাস্টাব মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "তোমার এখানকার প্রতি এত টান কেন্ কলিকাতায় অসংখ্য লোকের বাস, তাদের কারও প্রীতি হল না, তোমার হল কেন ? এর কারণ জন্মান্তবের সংস্কার।" আর একবার বলিয়াছিলেন, "দেখ, তোমার ঘর, তুমি কে, তোমার অন্তর-বাহিব, তোমার আগেকার কথা, তোমার পরে কি হবে—এসব তো আমি জানি।" ('কথামৃত', ৪।৯।৪)। অন্ত প্রদক্ষে তিনি বলিয়াছিলেন, "সাদা চোথে গৌরাঙ্গেব সাঙ্গোপাঙ্গ সব দেখেছিলাম-তার মধ্যে তোমায়ও যেন দেখেছিলাম" ( ঐ, ২।১১।২ )। আরও পরিষ্কার করিয়া একসময়ে কহিলেন, "তোমায় চিনেছি—তোমার 'চৈতন্ত-ভাগবত'-পড়া ভনে। তুমি আপনার জন, এক সন্তা---যেমন পিতা আর পুদ্র" ( এ, ৪।৮।২ )।

#### মাস্টার মহাশয়

এরপ সংস্কারবান উচ্চাধিকারীকে ঠাকুব উপদেশ ও সাধনা-সহায়ে ক্রমে অহভৃতির উধ্ব হইতে উধ্ব তর স্তরে তুলিয়া লইয়া চলিলেন। ত্রিকাল্ঞ ঠাকুর মাস্টার মহাশয়ের অন্তরের সহিত স্থপরিচিত থাকায় তাঁহাকে সদ্গৃহস্থ হইবারই উপদেশ দিতেন এবং তাহার মনে কখনও বৈবাগ্য আসিলে সংসারাশ্রমের উত্তম দিকটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক নির্ত্ত করাইতেন। একদিন তাই জগদম্বার নিকট প্রার্থনা করিলেন, "সব ত্যাগ করিয়ে! না, মা। ···সংসারে যদি বাথ, তো এক একবার দেখা -দিস— না হলে কেমন করে থাকবে? এক একবার দেখা না দিলে উৎসাহ হবে কেমন করে, মা?—আচ্ছা, শেষে যা হয় করো।" অপরাপর দিবদে সংসারে কিরূপে থাকিতে হয় তাহাব উপদেশ দিতেন, "ছেলে হয়েছে বলে বকেছিলাম। এখন গিয়ে বাডিতে থাক। তাদেব জানিও বেন তুমি ভাদের আপনাব। ভিতরে জানবে, তুমিও তাদের আপনার নও, তারাও তোমার আপনার নয়।" "আর বাপের সঙ্গে প্রীতি কবো। এখন উড়তে শিখে বাপকে অষ্টাঙ্গ-প্রণাম করতে পারবে না? …মা আব জননী-- যিনি জগংরূপে আছেন সর্ববাাপী হয়ে, তিনিই জননী।" "যে ঈশবের পথে বিল্ল দেয়, সে অবিভা স্ত্রী , …এমন স্ত্রী ত্যাগ করবে।" আবার একটু পরেই এইরূপ কঠোব আদেশপ্রবণে চিন্তাকুল মাস্টাবের নিকটে গিয়া তত্ত্বকথা শুনাইলেন, "কিন্তু যার ঈশবে ভক্তি আছে, তার সকলেই বশে আদে। ...ভক্তি থাকলে স্ত্রীও ক্রমে ঈশবের পথে যেতে পারে। সর কাজ করবে, কিছু মন ঈশবেতে রাথবে।" আব উপদেশ দিয়েছিলেন, "ঈশবের নাম গুণগান সর্বদা করতে হয়। আর সংসক্ষ---ঈশবের ভক্ত বা সাধু, এদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। সংসারের ভিতর ও বিষয়-কাজের ভিতর রাতদিন থাকলে ঈশবে মন হয় না। স্লাবে মাঝে-নির্জনে গিয়ে তাঁর চিস্তা করা দরকার। প্রথম অবস্থায়

মাঝে মাঝে নির্জন না হলে ঈশ্ববে মন রাথা বড়ই কঠিন।" "ঈশ্বরে ভক্তি লাভ না করে যদি সংসাব করতে যাও, তাহলে আরও জড়িয়ে পড়বে। ···তেল হাতে মেথে তবে কাঁটাল ভাঙ্গতে হয়। · ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ কবে তবে সংসাবের কাজে হাত দিতে হয়।"

ঠাকুর মাস্টার মহাশয়কে প্রধানতঃ শুদ্ধা ভক্তিরই উপদেশ দিতেন। একদিন বলিলেন, "ভাথ, তুমি যা বিচার করেছ, অনেক হয়েছে---আর না। বল, আর করবে না।" মাস্টাব যুক্তকরে বলিলেন, "আজে, না।" মাস্টার স্বভাবত: লাজুক ছিলেন। নৃত্যকালে ঠাকুর একদিন তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেথিয়া বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, "এই শালা, নাচ।" আব তাঁহাকে শিখাইয়াছিলেন স্বদা ভগ্ৰদালাপ করিতে। একদিন মাস্টার ও নবেন্দ্র বিচ্যাল্যের ছাত্রদের নৈতিক অবনতির কথা আলোচনা করিতেছেন জানিয়া মাস্টারকে বলিলেন, "এসক কথাবার্তা ভাল নয়—ঈশ্ববের কথা বই অন্ত কথা ভাল নয়।" এইরূপে সাধুসঙ্গ, নির্জন-বাস এবং ভগবদালাপনেব সঙ্গে ব্যাকুলতার প্রয়োজনও তাঁহার হৃদয়ে দৃঢাঙ্কিত করিয়া দিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "খুব ব্যাকুল হয়ে কাদলে তাঁকে দেখা যায়।" এইসব স্থলে ব্যাকুলতার উল্লেখ দেখিয়া। এবং পূর্বে বিচাব-বিষয়ে নিষেধবাক্য শুনিয়া পাঠক যেন মনে করিবেন না যে, ঠাকুর মাস্টার মহাশয়কে ভাবুকতায় ডুবাইতে চাহিয়াছিলেন। পাশ্চান্ত্য শিক্ষার ফলে আমাদের মনে যে বৃথা তর্কপ্রবণতা আদে এবং ভগবৎসম্বন্ধহীন বুদ্ধিমতার প্রতি শ্রদ্ধা ও আগ্রহ জন্মে, মাস্টার মহাশরকে তাহা হইতে নিরস্ত কবিয়া ঈশ্ববাভিমূথ সফল বিচারে প্রবৃত্ত করাই ছিল ঠাকুরের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাই তাঁহাকে বলিতে ন্তনি, "সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার-কামিনী-কাঞ্চন অনিত্য, ঈশরই একমাত্র বন্ধ। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ভাল হয় ··· এই পর্যস্তঃ; ভগবানলাভ হয় না! তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পাবে না। এর নাম বিচার। বুঝেছ ?"

মহেন্দ্রনাথ ঠাকুরেব নিকট যান, নীরবে সব শুনেন ও দেখেন এবং সমস্ত ব্যাপাব ও পরিবেশটি শ্বতিতে মৃদ্রিত করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তনাস্তে পূর্বাভ্যাসাম্পাবে দিনলিপিতে সংক্ষেপে বা বিস্তারিতভাবে লিথিয়া রাথেন। এই প্রকারেই যথাকালে 'কথামৃতে'র সৃষ্টি হয়।

মাস্টার মহাশয় প্রথমতঃ নিরাকারেই আসক্ত ছিলেন এবং ঠাকুরও 
তাঁহাকে তদ্মরূপ উপদেশই দিতেন। একবার মতিশীলের ঝিলে 
ক্রীডাবত মংস্থালিকে দেখাইয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, নিবাকার ব্রক্ষে
এরপে মন নিময় রহিয়াছে বলিয়া চিস্তা কবিতে হয়। মাস্টার সেই 
পথেই চলিতেছিলেন, কিন্তু অবশেষে একদিন (২২শে অক্টোবর, ১৮৮২) 
তিনি স্বীকার করিলেন, "আমি দেখছি, প্রথমে নিবাকাবে মন স্থিব কবা 
সহজ নয়।" ঠাকুব অমনি উত্তর দিলেন, "দেখলে তো? তাহলে 
দাকার-ধানেই কব না কেন?" মাস্টার উহা অবনতমন্তকে স্বীকারপূর্বক 
তাহারই নির্দেশাম্পাবে ধানেভজনাদি করিতে লাগিলেন। দক্ষিণেশরে 
যাতায়াতও অধিকাধিক হইতে লাগিল; অবসবমত ছই-চারি দিন তিনি 
সেখানে থাকিয়াও যাইতেন। এইরপে ১৮৮৩ খ্রীষ্টান্সেব প্রায় সমগ্র 
ভিসেম্বর মাসটি তিনি শ্রীপ্তক্রসকাশে যাপন করেন।

এদিকে সাধনা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে স্থারামক্লফ-সম্বন্ধে মার্টার মহাশয়ের ধারণা পরিবর্তিত হইতেছিল। ১৮৮২ প্রীষ্টাব্দের মার্চামানে যে মার্টার মহাশয় প্রীরামক্লফ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "এরূপ জ্ঞান বা প্রেমভক্তি বা বিশাস বা বৈরাগ্য বা উদার ভাব কথনও কোপাও দেখি নাই;" তিনিই ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মানে স্বীকার করিলেন, "আপনাকে ইশর স্বয়ং হাতে গড়েছেন। অন্ত লোকদের কলে ফেলে তয়ের করছেন

—যেমন আইন-অমুদারে দব সৃষ্টি হচ্ছে; আব তিনিই ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাদে জানাইলেন, "আমার মনে হয় যীত্তপৃষ্ট, চৈতন্ত ও আপনি এক।" ঠাকুরের একটি উপদেশের আবৃত্তি কবিয়া মান্টার যথন বলিলেন যে, অবতার যেশ একটি বড় ফাক, যাহাব ভিতব দিয়া অনস্ত ঈশ্বরকে দেখা যায়, ঠাকুর জিজ্ঞাসা কবিলেন, "বল দেখি সে ফাকটি কী ?" মান্টার বলিলেন, "দে ফোকব আপনি।" অমনি ঠাকুব তাহার গা চাপডাইতে চাপডাইতে বলিলেন, "তুমি যে এটে বুঝে ফেলেছ—বেশ হয়েছে!"

শ্রীরামকৃষ্ণ যথন কাশীপুবে অস্থুন, তথন মাস্টার কামারপুকুরদর্শনে গিয়াছিলেন। সঙ্গে গরুর গাড়ি থাকা সত্তেও তিনি বর্ধমান হইতে অধিকাংশ পথ পদত্রজে গিয়াছিলেন ৷ সেই পথে সে সময়ে দম্বার উপদ্রব ছিল, তাই পথিককে দর্বদা শন্ধিত থাকিতে হইত। তথন মাস্টারের চক্ষে নবামুরাগের অঞ্জন--দূব হইতে কামারপুকুর দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন, কামারপুকুরেব পথে যাহাব সহিত সাক্ষাং হইল, তাহাকেই অভিবাদন জানাইলেন, আর সর্বত্রই ঠাকুবের স্মৃতি বিজড়িত জানিয়া পুলকিতচিত্তে সবই দর্শন-স্পর্শন কবিতে লাগিলেন। রোগশয্যায় শায়িত ঠাকুর এই-সমস্ত অবগত হইয়া একজন ভক্তকে বলিয়াছিলেন, "দেখ, ভার কি ভালবাসা! কেউ তাকে বলে নি, ভক্তির আধিক্যে আপনা থেকে এত কষ্ট সহু করে ঐসব জায়গায় গিয়েছিল—কারণ আমি সে সব জায়গায় যাতায়াত করতাম। এর ভক্তি বিভীষণের মত। বিভীষণ মাহুধ দেখলে ভাল করে সাজিয়ে পূজো-আরতি করত, আর বলত. এই আমার প্রভু রামচন্দ্রের একটি মূর্তি।" , আর কামারপুরুর হইতে প্রত্যাগত মাস্টার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "কি করে গেলে ও-ভাকাতের নেশে? আমি ভাল হলে একদঙ্গে যাব।" সশরীরে একদঙ্গে যাওয়া অবশ্য হয় নাই; কিন্তু মাস্টার মহাশরের হৃদয়ে অবস্থানপূর্বক ডিনি

তাঁহাকে আরও আট-নয় বার কামারপুরুরে লইয়া গিয়াছিলেন। কামারপুরুরের প্রতি মাস্টার মহাশয় একসময়ে এতই আরুষ্ট হইয়াছিলেন যে, সেখানে স্থায়িভাবে বসবাসেব আকাজ্ঞা শ্রীশ্রীমায়ের নিকট নিবেদন করেন। মা কিন্তু সহাস্থে বলেন, "বাবা, ও-জায়গা ম্যালেবিয়ার ভিপো—ওথানে থাকতে পারবে না।" অবশেষে মায়ের আদেশই প্রতিপালিত হইল।

বাল্যের স্থায় যৌবনেও মাস্টার মহাশয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, গান্তীর্য ও অসীমতার মধ্যে ভগবানের গোপন-হন্তের আভাস পাইতেন। ঠাকুরের লীলাকালে তিনি একবার কাঞ্চনজ্জ্মা-শিখর দর্শকপূর্বক আনন্দে আপুত ও ভক্তিতে পুলকিত হন। প্রত্যাবর্তনের পর ঠাকুর তাই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "কেমন, হিমালয় দর্শন করে ঈশ্বরকে মনে পড়েছিল?"

দক্ষিণেশরে ঠাকুর নরেন্দ্রেব সহিত মাস্টারের তর্ক বাধাইয়া দিয়া মজা দেখিতেন। স্বভাবত: লাজুক মাস্টারের মুখে কিন্তু তথন কথা ফুটিত না; তাই ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "পাশ করলে কি হয়, মাস্টারটার মাদীভাব, কথা কইতেই পারে না।" আর একদিন তিনি গান গাহিতে সঙ্কৃতিত হওয়ায় ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ও স্ক্লে দাত বার করবে, আর এখানে গান গাইতেই যত লক্ষা।" কথন বা বলিতেন, "এর স্থাভাব।"

যাহা হউক, এই নম্প্রকৃতির মাহ্রুটির সহিত পুরুষসিংহ নরেক্রের প্রগাঢ় প্রীতির সহক স্থাপিত হইতে কোনও বাধা হয় নাই। পিতৃবিয়োগের পর নরেক্রের অন্নকট উপস্থিত হইলে মাস্টার মহাশয় ভাঁহাকে মেটোপলিটান বিভালয়ে শিক্ষকতার কার্য যোগাড় করিয়া দেন, একবার নরেক্রের বাড়ির তিন মাদের থবচ চালাইবার জন্ম একশত টাকা দেন; এতব্যতীত গোপনে নরেক্র-জননীর হস্তে টাকা দিয়া বলিতেন, নরেক্রকে যেন জানানো না হয়, নচেৎ তিনি উহা প্রতার্পণ করিবেন।

শ্রীরামক্কফের দেহত্যাগেব পরে যথন যুবক ভক্তগণ সহায়-সম্পদহীন, তথন বিরল ঘই-চারি জন গৃহস্থ ভক্তেব সহিত মাস্টার মহাশয় তাঁহাদের পার্বে দাঁডাইয়াছিলেন এবং অর্থ ও সংপরামর্শ দিয়া বরাহনগরের মঠ-সংগঠন ও সংরক্ষণ সম্ভবপর করিয়াছিলেন। ছুটিব দিনে তিনি প্রায়ই ঐ মঠে আসিয়া রাত্রিযাপন করিতেন। এই-সকল কথা শ্ববণপূর্বক স্বামী বিবেকানন্দ পরে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "রাথাল, ঠাকুবেক দেহত্যাগের পব মনে আছে, সকলে আমাদেব ত্যাগ করে দিলে—হাবাতে (গরীব ছাঁডাগুলো) মনে কবে ? কেবল বলবাম, স্থবেশ (স্থরেন্দ্র মিত্র), মাস্টাব ও চুনীবাবু—এঁবা সকলে বিপদে আমাদেক বন্ধু। অতএব এঁদেব ঋণ আমরা কথনও পবিশোধ কবতে পাবব না।"

শ্রীশ্রীঠাকুরেব অদর্শনের পবে জাগতিক দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন মান্টার মহাশায়
তীর্থদর্শন, সাধ্দদ্ধ ও তপস্থায় মনোনিবেশ কবিলেন। এই সময়ে তিনি
পুরী, কাশী, বৃন্দাবন, প্রয়াগ, অযোধ্যা, হবিদ্বাব প্রভৃতি তীর্থ দর্শন
কবেন এবং শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্ববানন্দ স্বামী ও রঘুনাথদাস বাবাজীব
দর্শনলাভে ধন্ম হন। তাঁহার সাধনাব ইতিহাস বডই চমকপ্রদ। এক
সময় তিনি দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী-কুটীরে তপস্থায় রত হন; কিন্তু আর্দ্র গৃহে
কঠোর জীবনযাপনের ফলে অস্কন্ত ও চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়ায় স্বামী
প্রেমানন্দ তাঁহাকে গাড়ি করিয়া গৃহে লইয়া যান। বরাহনগরের মঠে
বাসের কথা পূর্বেই উলিখিত হইয়াছে। এতদ্যতীত দক্ষিণেশ্বরে
নহবতের ঘরেও তিনি মধ্যে মধ্যে রাত্রিযাপন করিতেন। আর এক
অন্তুত থেয়াল ছিল তাঁহার; স্বগৃহে অবস্থানকালে তিনি গভীর রাজে
গাজোখানপূর্বক শ্ব্যা লইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলের
বারান্দায় উপন্থিত হইতেন এবং তথায় গৃহহীনদের মধ্যে শয়নপূর্বক
আপনাতেও সহায়সম্বলহীন গৃহশৃত্য ব্যক্তির অবস্থা-আ্রাপোর চেষ্টা

#### মাস্টার মহাশ্র

করিতেন। পরে কেই যদি এই গুপ্ত সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিত, "এত কঠোরতা করতেন কেন ?" তিনি উত্তর দিতেন, "গৃহ ও পরিবারের ভাব মন থেকে যেতে চায় না, আঠার মত লেগে থাকে।" পর্ব উপলক্ষ্যে তিনি গঙ্গাতীরে সমবেত সাধুদের সন্নিকটে গভীর রাত্রে ঘাইয়া দেখিতেন, ম্ক্রাকাশতলে কেমন তাঁহারা প্রজ্ঞানিত অন্নিপার্যে ধ্যানমগ্ন বা জপবত রহিয়াছেন। কথনও হাওডা স্টেশনে ঘাইয়া জগন্নাথক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত যাত্রীদের প্রসন্নবদন নিরীক্ষণ করিতেন, অথবা মহাপ্রসাদ চাহিয়া থাইতেন—উদ্দেশ্য, এইভাবে ঐ মহাতীর্থে গমনের অস্তত: কিঞ্চিৎ ফললাভ হইবে। শ্রীরামক্ষেত্র চিব সামীপ্যবোধের জন্ত তিনি দিবাভাগেও অবসবকালে স্বকক্ষে প্রবেশপূর্বক পুরাতন দিনলিপি খুলিয়া শ্রীম্থনিঃস্ত কথামৃত পাঠ ও ধ্যান করিতেন।

১৯১২ থ্রীষ্টাব্দে ৺ত্র্গাপ্জাব পরে তিনি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর সহিত কাশীধামে যান এবং তথায় কিয়দিবস যাপনাস্তে প্রায় এক বংসব তীর্থল্রমণাদি কবেন। এই অবকাশে তিনি মাসাধিককাল কনথল সেবাশ্রম হইতে কিয়দ বে একটি কুটীয়ায় থাকিয়া তপস্থা করেন। তথন স্বামী তুরীয়ানন্দ কনথল সেবাশ্রমে ছিলেন; তাঁহার সহিত ভ্রমণ ও আলোচনাদি করিয়া মাস্টার মহাশয় খুব আনন্দিত হইতেন। ইহার পরে তিনি বৃন্দাবনে যাইয়া ঝুলন দর্শন করেন এবং রাসধারীদেব অভিনীত 'কৃষ্ণ-স্কামা'র পালা দেখিয়া আহ্লাদিত হন।

প্রকাশ্যে এই-সকল সাধনা ছাড়াও অনাড়ম্বর যোগী মাস্টার মহাশয়ের তপোনিষ্ঠা বিভিন্ন প্রচল্লন ধারায় প্রবাহিত হইত। ঋষিদের ভাব আপনাতে আরোপ করিবার জন্ম তিনি কখন হবিয়ান্ন-ভোজন বা পর্ণক্টীরে বাস করিতেন; কখন বা বৃক্ষম্লে একাকী উপবিষ্ট থাকিতেন, আর বিশাল আকাশ, গগনচুষী পর্বত, অপার সম্ভ্রম সম্ভ্রম

# জীরামকৃষ-ভক্তমালিকা

ভারকামগুলী, দিগম্ভ-প্রসারিত প্রান্তর, স্থন্দর নিবিড় বনানী, স্থকোমল স্থান্ধ পুষ্প ইত্যাদি সমস্তই তাঁহার চিত্তে ঈখরীয় চিন্তা সঞ্জীবিত করিয়া ভাঁহাকে মৃত্দু वः अविराद তপোভূমিতে नहेश याहेउ। ऋयाग পাইলেই তাঁহার অন্তর্নিহিত পাধনাভিলাব উদীপিত হইত। এইরপে ১৯২৩ অধে মিহিজামে পাকা বাটা থাকা সত্ত্বেও তিনি নয় মাস পর্ণকূটীরে বাস করিয়াছিলেন এবং ১৯২৫-এর শেষে পুরীতে চারি মাস নির্জনে অবস্থানপূর্বক সাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মন ছিল উচ্চস্থরে বাঁধা; প্রভাতসূর্য দেখিলেই দিব্যভাব-গ্রহণে সদা উন্মুখ মাস্টার মহাশয়ের মৃথে গায়ত্তীমন্ত্র উচ্চারিত হইত। ফলত: সর্বদা প্রাচীনের চিস্তাধারায় আপুত মাস্টার মহাশয়ের দেহমনে প্রাচীনের একটা স্থুস্ট ছাপ পড়িয়াছিল। তাই তিনি যথন নিবিষ্টমনে উপনিষদের কোন শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেন, তথন অহভব হইত যেন কোন খেতখ্যখ্ৰ, প্রশান্তললাট, সোম্যবপু, সপ্ততিপর বৈদিক ঋষি মরধামে নামিয়া আসিয়াছেন। বুহদারণ্যকোপনিষদের গার্গীর দিতীয় বাবের প্রশ্নের তিনি উচ্ছুসিত প্রশংসা করিতেন। একবার (১৯২১ এ:) ঐ অংশের ব্যাখ্যাকালে তিনি আবেগে এতই অভিভূত হইয়া পড়েন যে, সামলাইতে না পারিয়া শ্ব্যাগ্রহণ করেন: অনেককণ বাডাস করার পর তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসেন।

গৃহে থাকিলেও তাঁহার সাধ্চিত অশেষ সদ্গুণরাশি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। প্রাতে স্থানাস্তে, মধ্যাহে ও সন্ধ্যায় তিনি প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ধ্যানে বসিতেন। সর্বদা এই চিস্তা মনে জাগাইয়া রাখিতেন যে, সংসার অসার এবং সমস্ত বন্ধর উপরই মৃত্যুর করাল ছায়া বর্তমান, স্মার বলিতেন, "মৃত্যুচিস্তা থাকলে কখনও বেতালে পা পড়ে না বা কোনও জিনিসে আসক্তি থাকে না।" সংসাবের প্রয়োজনেও তিনি কাহাকেও

ক্রচ্ন কথা বলিতে পারিতেন না। অস্তায় দেখিলে বলিতেন, "যার ষেরকম বভাব ঈশ্বর দিয়েছেন, সে তাই করছে—মাহবের আর দোষ কি ।" সর্ববিষয়ে তিনি ছিলেন স্বাবলম্বী—নিকটে ভ্তা থাকিলেও তাহার সেবাগ্রহণে পরাব্বুথ হইতেন। এমন কি, আটান্তর বংসর বয়সে সায়্শুলে হস্ত নিদারুল ব্যথিত হইলেও যন্ত্রণা-উপশ্যের জন্ত সহস্তে পূঁটুলি গরম করিয়া সেক দিতেন। আবার এত সদ্গুণের আধার হইয়াও প্রশংসা-শ্রবণে উত্যক্তম্বরে বলিতেন, "Mutual admiration (পাবস্পবিক প্রশংসা) রেথে দাও।" নিরভিমান মাস্টার মহাশেয় 'আমি, আমার' উচ্চারণ করিতে পারিতেন না, তাই বহুবচন প্রয়োগ করিতেন বা গৌণভাবে কথা কহিতেন। তাহার বাড়ির প্রচলিত নাম ছিল 'ঠাকুরবাড়ি'। তিনি কথন কথন ভবানীপুরে গদাধর-আশ্রমে থাকিতেন। একবার ঐরপ দীর্ঘকাল অবস্থানের সময়ে কার্যোপলক্ষেউত্তর কলিকাতায় স্বপ্রতিষ্ঠিত বিভালয়ে যাইতে হইলে বলিয়া যাইতেন, "আমি এথানে থাব না—এক ভক্তের বাড়ি যাচ্ছি।" ভক্ত আর কেহ

১৯০৫ প্রীষ্টান্দ পর্যন্ত নানা বিভালয়ে অধ্যাপনাদির পর তিনি ঝামাপুকুরে মর্টন ইন্ষ্টিটিউট ক্রয় করেন। বিভালয় পরে ৫০নং আমহার্ট্র স্থানান্তরিত হয়। এই বাটীর চার তলার ঘরখানিতে তিনি থাকিতেন এবং তৃলসী ও পুন্দার্কে সক্জিত গৃহছাদে বিসয়া সকাল-সন্ধায় ধর্মালাপ করিতেন। এই কক্ষই ছিল তাঁহার বাসন্থান বা আশ্রম; দিবসে একবারমাত্র গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে স্বগৃহে ঘাইয়া বৈষ্মিক ব্যবস্থাদি করিতেন। ক্রমে এইটুকু সংসার-সন্পর্কও তিরোহিত হইয়া তাঁলাকে ভগবৎপ্রসলের জন্ত সন্পূর্ণ মৃক্তিপ্রদান করিল। 'কথামৃত'-প্রকাশের পর দেশ-বিদেশ হইতে অগণিত ভক্ত পিপাসা মিটাইতে তাঁহার নিকট

প্সাসিত এবং মাস্টাব মহাশয়ও তাহাদিগকে স্বীয় ভাও উজাড় কবিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনাইতেন।

শেষজীবনে যাঁহারা মাস্টার মহাশয়কে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞানেন যে, তাঁহার বাসস্থান তখন প্রাচীন ঋষিদের তপোভূমিতে পরিণত হইয়াছিল—সংসারের প্রবল তরক্ষোদ্বেলিত স্রোত নিম্নে প্রবাহিত, আর রাজপথের কোলাহলের উধের হিমালয়ের নীরবতা বিরাজিত! যথন যিনিই যান না কেন মাস্টার মহাশয়কে দেখেন শুধু জ্ঞান-ভক্তির আলোচনাতেই মগ্ন! ভক্ত ও সাধু-সঙ্গে তাঁহার অসীম আনন্দ, অবিরাম ভগবদালাপনে দীর্ঘকাল যাপন এবং ভক্তদের সহিত অধিকাধিক মিলনের আগ্ৰহ না দেখিয়া থাকিলে কেহ উপলব্ধি কবিতে পারিবেন না। সে মধুর আলাপনে লুব্ধ বছ ব্যক্তি নিত্য সেই অধ্যাত্মতীর্থে অবগাহন করিতে যাইতেন এবং উপস্থিত হইয়াই দেখিতেন, হয়তো কোন সদ্গ্রস্থপাঠ চলিতেছে এবং মান্টার মহাশয় মধ্যে মধ্যে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশপূর্বক জটিল অংশ সরল কিংবা সরস করিতেছেন, অথবা শ্রীরামক্কফের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে অনুর্গল অমৃত্ধারা প্রবাহিত করিতেছেন এবং বাইবেল, পুবাণ, উপনিষদাদি হইতে বাক্য উদ্ধারপূর্বক, কিংবা যীশু, চৈতম্ম, শ্রীক্লফ প্রভৃতির জীবনের অমুরূপ ঘটনা বিবৃত করিয়া সকলকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসাইয়া রাথিয়াছেন। কেহ অবাস্তর বিষয়ের উল্লেখ করিলে তিনি কৌশলে চ্ছালোচনার ধারাকে ভগবন্মুখী করিয়া দিতেন। দক্ষিণেশবে মাস্টার মহাশয়কে একদিন সংসারত্যাগের চিন্তায় মগ্ন দ্বেথিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "যতদিন তুমি এখানে আসনি ততদিন তুমি আত্মবিশ্বত ছিলে। এখন তুমি নিজেকে জানতে পারবে। ভগবানেব বাণী যারা প্রচার করবে তাদের তিনি একটু বন্ধন দিয়ে সংসারে রাখেন, তা না হলে ভাঁর কথা বলবে কারা ? সেইজন্ম মা ভোমাকে সংসারে রেথেছেন।"

শ্রীশ্রীজগদন্ধার মহিমাপ্রচারের জন্ম ঠাকুর যাহাদিগকে 'চাপরাশ-প্রাপ্ত' বলিয়া মনে করিতেন, মাস্টাব মহাশয় ছিলেন তাঁহাদেরই অক্যতম।

শীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সস্তানদের প্রতি মান্টার মহাশয়ে প্রীতিব কিঞ্চিৎ
পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের কাহারও কাহারও ছবি স্বগৃহে
রাথিয়া তিনি সকাল-সন্ধ্যায় পূজা কবিতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দেব শেষ
অস্থপের সময় তিনি তাহাব শয্যাপার্শে দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিতেন এবং
তাহাব দেহত্যাগের পবও নিজের বিছানায় পড়িয়া অশ্রুবিসর্জন
করিয়াছিলেন।

১৮৯ • খ্রীষ্টাব্দে কালীরুষ্ণ ( স্বামী বিবজানন্দ ) প্রভৃতি যুবকগণ যদিও বিপণ কলেজে তাহাবই নিকট পড়িতেন, তথাপি তাহার ধর্মভাবেব সহিত পরিচিত ছিলেন না। তাঁহাবা রাম বাবুর আকর্ধণে কাঁকুডগাছিতে যাতায়াত করিতেন। ইহাদেব সকলেরই মধ্যে ত্যাগের ভাব ছিল, অথচ রাম বাবুর তদানীস্তন ধাবণা ছিল অন্তর্মপ। তিনি বলিতেন, "বিলে (অর্থাৎ বিবেকানন্দ) তো ঠাকুবকে মানতই না, তর্ক কবত," "ঠাকুরকেই যদি ভগবান বলে বিশ্বাস হল, তবে তাব কথাই তো শাস্ত্র , অপব শাস্ত্রেব দ্রকার কি ? ঠাকুরকে বকলমা দিলেই হল ; আর কোন সাধন-ভদ্ধনের দ্বকার নেই। সংসাবেব মধ্যে থেকেই ঠাকুরকে ডাকলে তিনি রূপ। করবেন" ইত্যাদি। অতএব কাকুডগাছিতে তাহাবা ববাহনগর মঠ কিংবা মঠবাসী সাধুদের কোন সংবাদই পান নাই। এদিকে তাঁহাদেব উৎস্থক নয়ন শীঘ্রই আবিষ্কার কবিল যে, তাহাদেব গম্ভীরপ্রকৃতি ও বেশভূষায় পারিপাট্যহীন মাস্টার মহাশয় কলেজেব অবস্বকালে বুথা সময় নষ্ট না করিয়া বাড়ির ছাদে উঠিয়া নিজের নোটবুকথানি ( অর্থাৎ 'কথামৃত' ) নিবিষ্টমনে পড়েন। তাহাব অত্যাক্ত চাল-চলনও একটু অসাধারণ। ক্ষুতএৰ তাঁহারা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া তাঁহার প্রকৃত পরিচয়

গ্রহণ করিলেন এবং অতঃপর আমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার গৃহহও গেলেন।
মান্টার মহাশয় মাত্র পাতিয়া তাঁহাদিগকে বসাইলেন এবং নিজেও পার্শে
বসিলেন—অধ্যাপক ও ছাত্রের মধ্যে সাধারণতঃ যে কায়দা-তৃরন্ধ ব্যবহার
দেখা যায়, এখানে তাহার কিছুই ছিল না। এইরপে যুবকদিগের হাদয়
জয় কবিয়া লইয়া মান্টার বলিলেন, "দেখ, ঠাকুর ছিলেন কামিনীকাঞ্চনত্যাগী; তাঁকে বুঝতে হলে, তার প্রকৃত বাণী পেতে হলে, তাঁর
যে-সকল শিষ্য কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী, তাঁদের সঙ্গ করতে হয়; গৃহস্বরা
হাজার হোক ঠাকুবের ভাব ঠিক ঠিক বলতে পাবে না।" এই উপদেশের
ফলে এই যুবকগণ বরাহনগরে যাতায়াত আরম্ভ করেন এবং যথাকালে
সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক মঠ ও মিশনের মুখ উজ্জ্বল কবেন।

মান্টার মহাশয় গৃহী হইয়াও তাাগের মহিমা এইরপ মৃক্তকঠে ঘোষণা করিতেন যে, তাঁহার অন্ধপ্রেরণায় অনেকে সন্ন্যাসী হইতেন। জনৈক ভক্তকে তিনি বলিয়াছিলেন, "সাধুসদ করলে শান্তের মানে বুঝা যায়।" আর একজনকে বলিয়াছিলেন, "হয় সাধুসদ, না হয় নিঃসদ! বিষয়ীদের সদ্দ কবলেই পতন।" আবার বলিতেন, "যথন সাধুসদ পাওয়া যাবে না, তথন সাধুদেব ফটো বা ছবি ঘরে রেখে ধ্যান করবে।" এইসব উপদেশ দিয়া তিনি আরও বলিতেন যে, শ্রীরামক্ষঞ্চের উপদেশাবলীর মর্মকথা ছিল্য ত্যাগ; এমন কি, গৃহস্থদিগকে তিনি যে উপদেশ দিতেন তন্মধ্যেও ত্যাগের বীজ ল্কায়িত থাকিত এবং বিশেষ অন্তর্কুল ক্ষেত্রে এই জয়েই উহা অন্থরিত হইয়া পত্র-পুন্প-ফলে স্থশোভিত হইত; অপর স্থলে ভাবী জয়ে ঐরপ পরিণতি অবশুদ্ধাবী। জনৈক ভক্তকে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "দেখ না, তিনি চন্দ্রস্থকে আলো ও উত্তাপ দেবার স্বন্ধ্য বোজ পাঠিয়ে দিছেন—আমরা দেখে অবাক। লোকের চৈতক্ত হবার জন্ম তিনি সাধুদের পাঠিয়ে দিছেন। তাঁরাই শ্রেষ্ঠ মানব। সাধুরাই তাঁকে

বেশী ধরতে পারেন। তাঁরা সোজা পথে উঠেছেন, তাঁরাই ভগবানকে লাভ করতে পারেন।" ভক্ত আপত্তি জানাইলেন, "এই যে সব সাধুরা। আসেন, এঁরা কি সকলেই সর্বোচ্চ আদর্শ নিয়ে আছেন ? মাস্টার মহাশয়. ঈষ্মাত্র ইতন্ততঃ না করিয়া উত্তর দিলেন, "এঁদের দেখলে উদ্দীপন হয়। কত বড় ত্যাগ! সব ছেড়েছুড়ে রয়েছেন। চৈতন্তদেব গাধার পিঠে গৈরিক বস্ত্র দেথে সাষ্টাঙ্গ হয়েছিলেন। সংসারীরা কলন্ধসাগবে মগ্ন হয়েও আবার কলম্ব অর্জন করছে। · · · সাধুরা যদি অক্তায়ও করে তবু আবার ঝেডে ফেলতে পারে। সৎসঙ্গে যেটুকু ভাব পাওয়া যায় সেইটুকুই লাভ।" সাধু আসিলে তিনি দীর্ঘকাল তাঁহার পার্ষে বসিয়া সদালাপ করিতেন আব বলিতেন, "সাধু এসেছেন, ভগবানই সাধুর বেশে এসেছেন। এঁব জ্ঞ আমার দ্বানাহার বন্ধ রাখতে হবে। তা যদি না করতে পারি তবে এর চেয়ে অধিক আশ্চর্য আর কিছু হতে পারে না।" সাধুদিগকে তিনি শুধুমুথে ফিরিতে দিতেন না—কিছু না কিছু অবশুই খাওয়াইতেন, আরু বলিতেন, "আমি ভগবানকে ভোগ নিবেদন করছি—আমি পূজা করছি ও তাই দেখছি।" বস্তুত: তাহাব সঙ্গলাভ করিয়া এবং তাঁহাব মুখে সাধুর উচ্চ আদর্শের উচ্চুসিত প্রশংসা শুনিয়া সাধুরাও নিজ আদর্শ সথকে সমধিক অবহিত হইতেন এবং জীবনে সেই আদর্শ রূপায়িত করিতে অধিকতর যত্নবান হইতেন।

যে-কোন ঘটনা বা বিষয়-অবলম্বনে ভগবানের স্মরণ-মনন হয়, সেই
সকলের সংস্পর্শে আসিবার জন্ম তিনি নিজে যেমন ব্যাকৃল হইতেন,
তেমনি পরিচিত সকলকেও তৎতৎ বিষয়ে উৎসাহ দিতেন। উৎস্বাদিতে
যাওয়া ঘথন তাঁহার নিজের পক্ষে সম্ভব হইত না, তথন অহ্বরক্ত
ভক্তদিগকে তথায় পাঠাইয়া তাঁহাদের মুখে সবিশেষ বর্ণনা শুনিতেন ৮
একটি ভক্তকে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "দক্ষিণেশরে মধ্যে সধ্যে

যাবে! কালকে দশহরা—দেখানে প্জাে দেখবে। হয়মান রামচক্রকে বলেছিলেন, 'কি করে সর্বদা আপনাকে শ্বরণ থাকে ?' রামচক্র বললেন, 'উৎসব দেখলে আমাকে মনে পড়বে।' তাই পর্ব-উৎসবে যােগ দিতে হয়।" প্রশাদে তাঁহার অসীম ভক্তি ছিল—উহা ধারণ করিবার পূর্বে ভক্তিসহকারে হস্তে গ্রহণাস্তে মস্তকে শর্পা কবাইতেন। প্রসাদ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণার একটু অভিনবত্ব ছিল। তিনি বলিতেন, "গুরুজন যা দেন, তা নিতে হয়। প্রসন্ধ হয়ে যা দেন, তাই হচ্ছে প্রসাদ।" আব ছিল তাঁহাব দীনতা। কোনও সাধুর প্রণাম তিনি গ্রহণ করিতে পারিতেন না—দে সাধু বয়দে যতই ছােট হউক না কেন। একদিন জনৈক বৈষ্ণব তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মেজেতে বসিতে যাইতেছেন, অমনি তিনি বলিয়া উঠিলেন, "গুটা কববেন না। 'তৃণাদপি স্থনীচেন'—ও প্রাক। ঠাকুর বলতেন, 'এর দেহেব ভেতরে ভগবান আছেন, সেজন্ম আসনে বসাতে হয়।' যে কালে এত ভক্তি কবছেন, তথন কথা শুনতে হয়।"

শ্বয়ং ভগবংকপালাভে ধন্য এবং শ্রীবামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, কেশব চক্র প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সাগ্লিধ্য ও প্রীতিলাভে চরিতার্থ হইয়াও মাস্টার মহাশয় অপরের সেবার জন্য উন্মৃথ থাকিতেন এবং আপনাকে সকলের সেবক মনে করিতেন। গুরুর আসন তিনি গ্রহণ করিতেন না, কিংবা দীক্ষা কাহাকেও দিতেন না। তাহার প্রভাবে আসিয়া যাহারা স্থদীর্ঘকাল তথায় যাতায়াত করিতেন, তাহাদের প্রতিও তিনি উপদেষ্টার ন্যায় ব্যবহার না করিয়া কিংবা তাহাদিগকে নিজস্ব কিছু বলিবার প্রয়াস না করিয়া শুধু বক্তব্য বিষয়টি ঠাকুরের ভাষায় ব্যক্ত করিতেন। শাসন তিনি ক্রবিতেন না—মুখে ছিল তাহার দৈব জ্যোতি, আর জিহ্বায় ছিল অবিমিশ্র জ্যানীর্বাদ। তিনি ভক্তসঙ্গে আনন্দ পাইতেন এবং বলিতেন যে, ভক্তদের

#### মাস্টার মহাশর

দহিত আলাপ-আলোচনা না থাকিলে তাঁহার জীবন হর্বিষহ হইত। কিন্তু তাই বলিয়া রুণা শ্বেহ প্রকাশপূর্বক তিনি শক্তিকয় বা অমুরাগীকে বিত্রত করিতেন না। সর্বাবস্থায়ই তিনি শাস্ত থাকিতেন; স্থ-দুঃথ তাঁহাকে অকমাৎ অভিভূত করিতে পারিত না। জীবন ছিল তাঁহার সম্পূর্ণ আড়ম্বরশৃত্য। অবস্থা মন্দ্র না হইলেও তিনি আহাব-বিহাব ও পোশাক-পরিচ্ছদে অতি সাধারণভাবে চলিতেন। তাঁহার মতে ঠাকুরের উপদেশই এই ছিল যে, অনাডম্বর জীবন্যাপন করিতে হইবে। জীবনধাবণের জন্য উপযুক্ত যংকিঞ্চিৎ ভোজন ও লক্ষানিবারণের জন্য সামান্য বস্ত্রপরিধানের ফলে তাঁহার অন্তর্নিহিত ভগন্তক্তি আরও উজ্জলতর হইয়া আগন্তকের সম্মুথে আত্মপ্রকাশ করিত। ঠাকুর একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "মনে ত্যাগ হলেই হল; অন্তঃসন্ধ্যাগই সন্ধ্যাস।" মান্টার মহাশয় সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ কবিয়াছিলেন।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-প্রণয়নই তাহাব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি।

ঐ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমাব ছেলেবেলা থেকে ভায়েরী লেখার
অভ্যাস ছিল। যথন যেখানে ভাল বক্তৃতা বা ঈশ্ববীয় প্রসঙ্গ শুনতুম,
তখনই বিশেষ ভাবে লিখে রাখতুম। সেই অভ্যাসেব ফলে ঠাকুরের সঙ্গে
যেদিন যা কথাবার্তা হত, বার তিথি নক্ষত্র তারিথ দিয়ে লিখে
রাখতুম।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "সংসারের কাঙ্গে ব্যস্ত থাকায়
আমি ইচ্ছামত তার কাছে যেতে পাবতুম না। তাই দক্ষিণেশরে যা
পেয়েছি তার উপর সংসারের চাপ পড়ে পাছে সব গুলিয়ে যায়, এই ভয়ে
আমি তাঁর কথা ও ভাবরাশি লিখে রেখে পুনর্বার যাবার আগে পর্যন্ত ঐসব পড়তুম ও মনে মনে আলোচনা করতুম। এভাবে নিজেরই মঙ্গলের
জন্ম প্রথমে লিখতে আরম্ভ করি, যাতে তার উপদেশ আরো ভাল করে
জীবনে পরিণত করতে পারি।" এইসকল দিনলিপি-অবলম্বনে ঠাকুরের

দেহত্যাগের পরে লিখিত 'Gospel of Sri Ramakrishna ( শ্রীরামকৃষ্ণউপদেশ ) ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কৃদ্র পৃত্তিকাকারে প্রকাশিত হইলে স্বামী
বিবেকানন্দ-প্রম্থ সকলেই অজন্র প্রশংসা করিলেন এবং আরপ্ত উপদেশপ্রকাশের জন্ম উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রহন্তক্ত্র
প্রকাকারে পুনঃ শ্রকাশিত হয়ঁ। এদিকে রামচন্দ্র দন্ত মহাশ্যেক
অমরোধে মাস্টার মহাশ্য় কর্তৃক বঙ্গভাষায় 'কথামৃত'-রচনা আরম্ভ হয়
এবং ১৯০২ অবেদ স্বামী বিশুণাতীতানন্দ কর্তৃক উহার প্রথম ভাগ
প্রকাশিত হয়। পরে ক্রমে ১৯০৪ অবেদ দিতীয় ভাগ, ১৯০৮ অবেদ
তৃতীয় ভাগ এবং ১৯১০ অবেদ চতুর্থ ভাগ মৃত্রিত হইল। ১৯৩২ অবেদ
তৃতীয় ভাগ এবং ১৯১০ ক্রেক মাস পরে (১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে) প্রকাম ভাগ
প্রকাশিত হয়।' তিনি ইহার আংশিক মৃত্রণ দেখিয়া গিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুবানীর প্রতি তিনি প্রথমাবধিই অতি ভক্তিপরায়ণ ছিলেন এবং ইহারই ফলে বছবাব তাঁহাকে স্বগৃহে রাখিয়া তাঁহার সেবা করিতে পারিয়াছিলেন। অন্তভাবেও অর্থাদির ছারা তিনি তাঁহার সেবা করিতেন। শ্রীরামক্লফাশ্রিত ভক্তদের সাহায্যার্থে এবং তপোরত সাধৃদের অভাব মিটাইবার জন্মও তিনি গুপ্তভাবে অর্থবায় করিতেন। শ্রসমস্ত ব্যরের হিসাব অজ্ঞাত হইলেও মনে হর যে, তাঁহার শ্রায় মধ্যবিক্ত ব্যক্তির পক্ষে সে দানের পরিমাণ নেহাৎ অল্প নহে।

শ্রীরামরক্ষের দর্শনলাভের পর পঞ্চাশ বৎসর সর্বাভীইপ্রদ শ্রীগুরুমহিমা ও বাণী প্রচার করিয়া তিনি ৺ফলহারিণী কালিকা-পূজার পরদিবস ১৯৩২ খৃ: ৪ঠা জুন (১৩৩৯ বঙ্গান্ধ, ২০শে জ্যৈষ্ঠ) সকালে সাড়ে ছয়টার সময় শ্রীগুরুপাদপদ্মে মিলিভ হন। পূর্বরাত্রি নয়টায় 'কথামৃত'

১ 'শীরামকৃষ্ণরমহসে ( সমদামরিক দৃষ্টতে )', ১৫৭ পৃষ্ঠা জটবা।

#### মাস্টার মহাশয়

পঞ্চম ভাগের প্রফ দেখিতে দেখিতেই হাতের স্নায়্শ্লের অসহ যম্রণ। আরম্ভ হয় এবং প্রাতঃকালে "মা, গুরুদেব, আমাকে কোলে তুলে নাও" বলিতে বলিতে তিনি চিরনিক্রায় চক্ষ্ নিমীলিত করেন। প্রীগুরুর বাণী-প্রচারে উৎস্টপ্রাণ মান্টার মহাশয় শেষমূহূর্ত পর্যন্ত ঐ কার্যেই রত থাকিয়া স্বীয় ব্রত উদ্যাপন করিলেন।

## অধরলাল সেন

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মার্চ দোলপূর্ণিমার দিনে স্থবর্ণবণিককুলোম্ভব শ্রীযুক্ত অধরলাল সেন কলিকাতাব আহিরীটোলা অঞ্চলে ২৯ নং শঙ্কব হালদার লেনে পিতৃগৃহে ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহাব পূর্বপুরুষেরা হুগলী জেলার সিঙ্গুব গ্রামে বাস কবিতেন, পবে পৈত্রিক গৃহ পবিত্যাগপূর্বক কলিকাতায় আদেন। অধবেব পিতা বামগোপাল আরমানী স্ত্রীটে স্থতাব কারবারে প্রচুব অর্থোপার্জন করিলেও দেবদ্বিজে ভক্তিপবায়ণ নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাহার ছয় পুত্র ছিলেন, অধবলাল তাহাদেব মধ্যে পঞ্ম। জ্যেষ্ঠ পুত্র বলাইচাদ শিক্ষা, সাহিত্যান্তবাগ ও বদান্ততার জন্ম স্থর্জন কবিয়াছিলেন। অধরলালেব ছুইজন ভগিনীও ছিলেন। তাঁহাব পিতা রামগোপাল পবে ৯৭ নং বেনিয়াটোলা খ্রীটে নৃতন বাসভবন-নির্মাণাস্তে সপরিবাবে তথায় বাস কবিতে থাকেন। শ্রীশ্রীত্র্গাপূজা ও কীর্তনাদিতে যোগ দিবার জন্ম শ্রীরামকৃষ্ণদেব বহুবার এই গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন। 'কথামৃত'-কার তাই লিথিয়াছেন, "তাঁহাদেব বাটীর বৈঠকথানা ও ঠাকুর-দালান তীর্থ হইয়া আছে" (২।৩।৬); "আজু অধরের বৈঠকথানার ঘর শ্রীবাদের আঙ্গিনা হইয়াছে" (৪।১৭।১); আর অধবের সম্বন্ধে তিনি লিথিয়াছেন, "অধর ঠাকুরেব প্রমভক্ত। ঠাকুর বলেছিলেন, 'তুমি আমার পরম আত্মীয়' "( ২।৩।৬ )।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে দ্বাদশ বংসর বয়সে ক্বতিত্বের সহিত মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অধরলাল পরিণয়স্থত্তৈ আবদ্ধ হন। অতঃপর ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা-পরীক্ষায় অষ্টম স্থান অধিকারপূর্বক সূরকাবী বৃত্তি প্রাপ্ত হন। চুই বংসর পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ. এ. পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকারান্তে ইংরেজী সাহিত্যে ডাফ্বলারশিপ লাভ করেন। এই বয়সেই তাঁহার হুইখানি কবিতা-পুস্তক— 'ললিতাস্থলরী' ও 'মেনকা' প্রকাশিত হয়। প্রথম গ্রন্থথানি তাঁহার, উনিশ বৎসব বয়সে মৃদ্রিত হুইলেও উহা ছুই-তিন বংসব পূর্বের বচনা। 'মেনকা' উহার কয়েক মাস পবে প্রকাশিত হয়। 'মেনকার' তিন-বৎসর, পরে (১৮৭৭) 'নলিনী' ও 'কুহ্মকানন' নামক কাব্যগ্রন্থন্থয় মৃদ্রিত হয়, এবং ঐ বৎসরই তিনি বি. এ. পাশ করেন। পরবৎসর 'কুস্থমকাননে'র দিতীয় ভাগ ছাপা হয়। এইসকল পুস্তকে আমরা অধরকে প্রধানতঃ প্রেমের কবিরূপেই পাই। এই প্রেমিক ও ভাবুক কবির কাব্যের নায়কনায়িকাব উক্তি-অবলম্বনে তাঁহাব তদানীস্তন ধর্মভাবের স্পষ্ট পরিচয়-প্রদানের চেষ্টা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে, সম্ভবতঃ সমসাময়িক খ্রীষ্ট ও ব্রাহ্মধর্মের প্রভাবে 'ললিতাস্থল্মরী'তে তথাকথিত পোত্তলিকতা ও বলিদানের প্রতি কটাক্ষ বহিয়াছে; 'মেনকা'-কাব্যে ঈশ্বব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিয়াছে এবং 'কুস্থমকাননে'র ব্য ভাগে 'মহাবীব' কবিতায় অদৈতের ছায়া পডিয়াছে।

অধরলাল ১৮৭৯ থান্তাব্দেব ২৭শে ফেব্রুয়াবী ভেপুটি ম্যাজিন্ত্রেটেব পদে
নিযুক্ত হইয়া চট্টগ্রামে যান। তথায় সীতাকুণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং
হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্মের প্রাচীন কীর্তিসমূহ-দর্শনে বিমৃগ্ধ হইয়া তিনি
পুরাতত্ত্বের সহিত পরিচয়লাভের আকাজ্জায় পুরাণ এবং পাশ্চান্ত্য ইতিহাস
ও পুরাতত্ত্বের গ্রন্থপাঠে মনোনিবেশ করিলেন। ইহার ফলস্বরূপ ১৮৮০
খ্রীষ্টান্দে তিনি 'The Shrines of Sitakund' নামে এক প্রবন্ধ রচনা.
করেন প্রবং পরবংসর মার্চ মাসে উহা কলিকাতার রয়্যাল এসিয়াটিক
সোসাইটীতে পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধটি তাহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।
১৮৮০ খ্রীষ্টান্দের ১৪ই জুলাই তিনি বদলী হইয়া যশোহরে যান এবং.

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল ডেপুটি কালেক্টর হইয়া কলিকাতায় আদেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দেব ১৬ই নভেম্বর তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, শ্রীযুত অধরের পিতা নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন এবং তাঁহার বেনিয়াটোলার বাড়িতে বারমাদে তের পার্বণ ·লাগিয়াই ছিল। যৌবনোদ্গমে অধরবাবু স্বীয় কাব্যমধ্যে ধর্মসম্বন্ধে যত সন্দেহই প্রকাশ করিয়া থাকুন না কেন, স্বগৃহে তিনি হিন্দুভাবেই চলিতেন। বিশেষ: দীতাকুণ্ডের নির্জন মাধুর্য ও আধ্যান্থিক পরিবেশের প্রভাবে তাঁহার মনে যে অহুসন্ধিৎসা জাগিয়াছিল, উহা তাঁহাকে অধিকতর ধর্মপরায়ণ করিয়া তুলিয়াছিল। আবার শিক্ষিতসমাজেও তাঁহার যশ বিস্তৃত হওয়ায় তিনি দাহিত্যসমাট বহিমচন্দ্র, সহাধ্যায়ী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পণ্ডিতাগ্রণী মহেশচন্দ্র স্থায়রত্ব ও প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী এবং কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের সহিত স্থপরিচিত হইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বৈষ্ণবদের সংস্পর্শে আসিয়া 'চৈতক্যচরিতামৃত' ও 'চৈতক্যভাগবত' প্রভৃতি গ্রাম্ব অধ্যয়ন, জনৈক বন্ধুর কীর্তনাদি শ্রবণ এবং বন্ধুর ভাব বা দশা উপস্থিত হইলে তাহ। নিরীক্ষণ করিতে থাকেন। কিন্তু ইহাতেও তাহার সন্দেহের নিরাস হয় নাই; তাহার গুধুই মনে হইত, ভাবাবস্থাদি যদি ভগবৎপ্রেমেরই বিকাশ হয়, তবে বন্ধুর সেরূপ অবস্থায় মূথে একটা তৃ:থের কালিমা লক্ষিত হয় কেন ? এদিকে সাহিত্যরসিক ও ধর্মামুসদ্ধিৎস্থ শ্রীযুত অধরলাল 'ইণ্ডিয়ান মিরর' ও 'হুল্ভ সমাচার' প্রভৃতি সংবাদপত্রপাঠে শ্রীরামক্বফের নাম অবগত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে দর্শনের প্রবল আকাজ্ঞাও হৃদয়ে পোষণ করিতেন। কলিকাতায় আগমনের পর উহা কার্বে পরিণত করার স্থযোগ ঘটল।

সম্ভবতঃ ১৮৮৩ ঞ্রীষ্টাব্দের ১ই মার্চ ('কথামৃত', ৫।৪।২) তিনি শ্রীরামক্বফের প্রথম দর্শনলাভ করেন এবং ভদবধি প্রাণমন তাঁহাতেই

অর্পণপূর্বক শান্তির অধিকাবী হন। তাহার দিতীয় দর্শন হয় ঐ বংসর ৮ই এপ্রিল ('কথামৃত', ২।৩।৫)। বৃদ্ধ সাধক ও পুত্রশোকসম্ভপ্ত শারদাচরণকেও তিনি সেদিন সঙ্গে নিয়াছিলেন: কাবণ প্রথমদর্শনেই অধবেব বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, জ্রীরামকৃষ্ণ ত্রিভাপদগ্ধ জীবেব তৃ:থজালা মোচন করিতে সক্ষম। 'কথামতে'ব পাঠক অবগত আছেন যে, ঞীযুত অধরের সে আশা পূর্ণ হইয়াছিল। ঠাকুব অতঃপব তাঁহার ঘরের উত্তবের বাবান্দায় দাড়াইয়া অধরকে একান্তে বলিয়াছিলেন, "তুমি ডিপুটি, এ পদও ঈশবের অন্ধগ্রহে হয়েছে। তাকে ভূলোনা। কিন্তু জেনো, সকলের এক পথে যেতে হবে। এথানে ছদিনের জন্ম। সংসাব জিহ্বায় কি যেন লিখিয়া দিয়া তাঁহাকে দিব্যানন্দের আস্বাদ করাইলেন, অধিকন্তু সমাধিমগ্ন শ্রীবামকুষ্ণের আনন্দোক্জ্বল মুথচ্ছবিতে যথার্থ ভাব-মহাভাবেব অন্তর্নিহিত প্রেমানন্দেব ছোতনাদর্শনে তিনি বৃদ্ধ সারদাচরণকে বলিলেন, "তোমাদেব ভাব দেখে ভাবেব উপর আমার একটা ঘুণা হয়েছিল; তোমাদের ভাব দেখে মনে হতো যেন ভিতবে কত যন্ত্রণা হচ্ছে। ভগবানের নামে কি যন্ত্রণা থাকে? ঠাকুরেব আনন্দঘন মধুর হাসি ও তার মাধুর্ঘময় ভাব দেখে আমার চোথ ফুটল।" ব্রস্থানন্দজী তাই বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরকে দর্শন না করলে—তার কাছে আসা-যাওয়া না করলে অধরবাবুর মনের সংশয় ঘুচত না।"

শ্রীরামক্বফ অধরবাবুকে বিশেষ শ্বেহ করিতেন এবং প্রায়ই তাহার গৃহে যাইতেন। তিনি একদিন (২০শে জুন ১৮৮৪) মান্টার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "ভাবে দেখলাম—অধরের বাড়ি, বলরামের বাড়ি, হরেদ্ররে বাড়ি, এ-সব আমার আড়া। ওরা এথানে না এলে আমার ইষ্টাপত্তি

নাই।" তাই তিনি পুনংপুনং ইহাদেব গৃহে পদার্পণ করিতেন। তিনি কতবার কোথায় গিয়াছিলেন, তাহার যথাযথ সংবাদ পাওয়া অসম্ভব। তবে 'কথায়ত' হইতে জানা যায় যে, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দেব ২বা জুন, ১৪ই জুলাই ও ২১শে জুলাই অধবভবনে ঠাকুবের পদার্পণ হয়, প্রবংসব ৬ই সেপ্টেম্বব তথায় তাহাব ভভাগমন হয়, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর ঐ বাডিতে বন্ধিমচক্রেব সহিত তাহাব মিলন হয়।

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ অধব-গৃহে উপস্থিত হইলে অধর বলিলেন, "আপনি অনেক দিন আসেন নাই। আমি আজ ডেকেছিলাম—এমন কি, চোথ দিয়ে জল পডেছিল।" শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া সহাস্থেকহিলেন, "বল কি গো!" যেদিন অধবগৃহে যুগপ্রবর্তক শ্রীবামকৃষ্ণ ও সাহিত্যসমাট বহিমচন্দ্রেব মিলন হয়, সেদিন যে অপূর্ব জ্যোতি বিচ্ছুবিত হইয়াছিল, তাহা বডই শিক্ষাপ্রাদ, বডই উপভোগ্য—উহাতে তদানীস্তন ভাবতীয় ভাববাজ্যেব অনেক বহস্তত্বল সমৃদ্যাদিত। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে তাহা আলোচ্য নহে। আমরা অধবলালেব জীবনালোচনাতেই প্রবৃত্ত হইয়াছি।

চাবি-পাচ বংসর ডেপুটিব পদে অবস্থিতির পর অধর কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্-চেয়াবম্যানের পদের জন্ম প্রার্থী হন। ডেপুটি হিসাবে তাহাব মাসিক বেতন ছিল তিন শত টাকা, আব প্রার্থিত পদের বেতন ছিল মাসিক হাজার টাকা। তাই তিনি এই পদলাভার্থে মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার শ্রীয়ৃত যত্ন মল্লিক প্রভৃতির সাহায্য চাহিয়াছিলেন, এমন কি, শ্রীবামরুষ্ণও জগদমাকে এই বিষয় জানাইয়াছিলেন। তাই অধর মাস্টার ও নিরঞ্জনের সম্মুখে ঠাকুর একদিন কহিয়াছিলেন, "হাজরা বলেছিল, 'অধরের কর্ম হবে, তুমি একটু মাকে বল।' অধরও বলেছিল। মাকে একটু বলেছিলাম, 'মা, এ তোমার কাছে আনাগোনা

#### অধ্রলাল সেন

কচ্ছে, যদি হয় তো হোক না।' কিন্তু দেই সঙ্গে মাকে বলেছিলাম, 'মা, কী হীনবুদ্ধি! জ্ঞান ভক্তি না 'চেয়ে তোমার কাছে এই-সব চাচ্ছে!' (অধবেব প্রতি)--কেন হীনবুদ্ধি লোকগুলোর কাছে এত আনাগোনা করলে !" অধর উত্তব দিলেন, "সংসার করতে গেলে এসব না করলে চলে না। আপনি তো বাবণ করেননি।" ঠাকুর তাঁহাকে নিষেধ কবেন নাই; তবে তাঁহাব প্রক্কত ভাব বিশ্লেষণপূর্বক বলিয়াছিলেন, "আপনাদের যোগ ও ভোগ গুই-ই আছে।" আলোচা দিনে ঠাকুর শ্রীযুত অধরকে ত্যাগেব কথাই শুনাইতে লাগিলেন এবং দৃষ্টাস্তবরূপে আত্মজীবনেব প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ কবিলেন। অধবেব সন্দেহ কিন্তু তবু মিটিল না, এমন কি, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধেও তিনি বলিয়া বসিলেন, "চৈতগ্যও ভোগ কবৈছিলেন—…অত পণ্ডিত, অত মান !" ঠাকুব তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, মহাপুরুষদেব সমস্ত প্রচেষ্টা পরার্থে —শুধু ভগবানের ইঙ্গিতে পবিচালিত হইয়া; নতুবা মান, যশ প্রভৃতি কিছুতেই তাঁহাদেব জ্ঞাক্ষেপমাত্র নাই। সর্বশেষে তিনি বলিলেন, "আপনি হাকিম, কি কলব! যা ভাল বোঝ তাই কবো। আমি মূর্থ।" অমনি অধববাবু হাসিয়া কহিলেন, "উনি আমাকে এক্জামিন (পবীকা) কবছেন।" ঠাকুরও সহাস্তে বলিলেন, "নিবৃত্তিই ভাল।" আর অধবকে বুঝাইয়া দিলেন যে, মাসিক তিনশত টাকা ও ডেপুটির সম্মানাদি নিতান্ত হেয় নহে; অতএব উহাতেই সম্কৃষ্ট থাকা উচিত। এইরূপে অধরকে ভৎ সনা করিলেও শ্রীরামক্বফ যথাসময়ে যতু মল্লিককে অধরের কথা শ্বরণ করাইয়া দিলেন। কিন্তু মল্লিক যথন বলিলেন, "অধর যুবক, তার কর্মের বয়স যায়নি," তথন ঠাকুব আর ঐ বিষয়ে উচ্চবাচ্য করিলেন না। ফলতঃ অধরলাল ডেপুটি ম্যাজিস্টেটই থাকিয়া গেলেন; পরস্ক এই ঘটনাপরস্পরায় তাহার জীবনে কিছু আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সাধিত হইয়া গেল।

সাংসারিক জীবনে বৈরাগ্যের অমুভূতি কিন্তু একদিনেই *দৃ*ঢমুল হয় না। সদগুরু তাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিয়দেব দৃষ্টি চরম সত্যের দিকে আরুষ্ট করিতে থাকেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাদে অধরলাল বিশ্ববিত্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব আর্ট্স-এর একজন সদস্য নির্বাচিত হন এবং ভারত সরকার কর্তৃক এপ্রিল মাসে বিশ্ববিত্যালয়েব অন্ততম ফেলো মনোনীত হন। এই সময়ে কোন কোন দিন আফিসের পরে সন্ধ্যায় সেনেটের সভায় উপস্থিত থাকিতে হইত। এতছাতীত অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানাদির সহিতও তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন ৷ অতএব সভাসমিতির দিনে দক্ষিণেশবে যাইতে পারিতেন না। ইহা লক্ষ্য করিয়া শ্রীরামক্লফদেব একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ, এদব অনিত্য; মিটিং স্কুল আফিস--এদব অনিতা। ঈশ্বই বস্ক, আর দব অবস্তু। দব মন দিয়ে তাকেই আরাধনা করা উচিত।" শ্রীযুত অধরকে নীবব দেখিয়া তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "এসব অনিত্য। শবীর এই আছে, এই নাই; তাড়াতাড়ি তাকে ডেকে নিতে হয়।" গৃহী ভক্তকে এরপ অবিমিশ্র অনাসক্তির উপদেশ-দান ঠাকুবের জীবনে বড় বিরল। এই ক্ষেত্রে তিনি কি দিব্যচক্ষে ভক্তের আসন্ন মৃত্যুব চিত্র দেখিতেছিলেন ? অধরবারু ইহার পরে দীর্ঘকাল ইহজগতে ছিলেন না।

ইহা মনে করিলে কিন্তু অধববাবুর প্রতি অবিচার করা হইবে যে, তিনি কার্যে ভ্বিয়া ঠাকুরকে ভূলিয়া গিয়াছিলেন। প্রক্রতপক্ষে মান ও ক্রম্বাদি রন্ধির দক্ষে তাঁহার দক্ষিণেশরে যাতায়াতও বর্ধিত হইয়াছিল। আফিস হইতে গৃহে প্রত্যাগমনাস্তে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়াই তিনি প্রায় প্রত্যহ দক্ষিণেশর উপস্থিত হইয়া ৺ভবতারিণীর মন্দিরে প্রণামাস্তে ঠাকুরের পদতলে প্রশত হইতেন এবং পরে আরতিদর্শনে যাইতেন। আরাত্রিকের পর পুনরায় শ্রীরামক্ষকের নিকট আসিয়া তাঁহার পদদেবা শ

করিতেন কিংবা উপদেশ শ্রবণ কবিতেন। কিন্তু দিবসব্যাপী অবিরাম পরিশ্রমের পর তাঁহার পক্ষে দীর্ঘকাল বসিয়া থাকা সম্ভব হইত না। তাই ঠাকুর তাঁহার জন্ম মাত্র পাতিয়া দিতে বলিতেন এবং তাঁহার অবসন্ন দেহ অচিরেই তথায় নিদ্রাভিভূত হইত। রাত্রি নয়টা-দশটায় ঠাহাকে উঠাইয়া দিলে তিনি শ্রীগুরুর পাদপদ্মবন্দনাস্তে গাড়ি করিয়া গুহে ফিরিতেন। এই যাতায়াতে তাঁহার প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগিত; স্তরাং অন্য প্রকার আমোদ-আহলাদের তাঁহার অবকাশ বা প্রবৃত্তি ছিল না। আবার ঠাকুবকে প্রায়ই গৃহে আনিয়া তিনি আনন্দোৎসব করিতেন। কোন সময়ে ঠাকুব দীর্ঘকাল না গেলে তাঁহাব মনে হইত যেন গৃহের বাযু দৃষিত হইয়াছে, সেজন্য ঠাকুরকে বলিতেন, "আপনি অনেক দিন যাননি; ঘবে তুর্গন্ধ হয়ে গেছে," অথবা "আপনি অনেক দিন এ বাড়িতে আদেননি; ঘব মলিন হয়েছিল, যেন কি একরকম গন্ধ হয়েছিল।" তুর্গোৎসবে ঠাকুর ভক্তসহ অধর-ভবনে যাইতেন এবং প্রতিমাব সম্মুথে ভাবমগ্ন হইতেন, আর সমাধিভঙ্গে বলিতেন, "এমন হাস্তময়ী প্রতিমা আর দেখা যায় না।" আবার ঠাকুর চলিয়া গেলে সে আনন্দনিকেতনও শ্রীযুত অধবের নিকট নিরানন্দ মনে হইত।

শীরামরক্ষেব আদেশে অধববাবু কিছুদিন বৈশুবচরণের পদাবলী-কীর্তন শুনিতেন এবং ঠাকুরও তথায় মধ্যে মধ্যে উপস্থিত থাকিয়া আনন্দ ও ভাবগান্ধীর্য শতগুণ বর্ধিত করিতেন। ভক্তবান্থা-কল্পতরু ঠাকুর তাঁহার বাড়িতে প্রসাদ গ্রহণ করিতেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ ভক্তদের কাহারও কাহারও স্বর্ণবিণিকের গৃহে ভোজনে দ্বিধা ছিল বলিয়া তাঁহারা অবকাশ খুঁজিয়া আহারের পূর্বেই সরিয়া পড়িতেন। তবে এমনও হইত যে, ঠাকুরকে প্রসাদ গ্রহণ করিতে দেখিয়া কেহ কেহ ঐরপ জাতিবিচার তথনকার মত পরিত্যাগ করিতেন। এইরূপে একদিন কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মনে

ষিধা লইয়াই প্রসাদ পাইলেন। কিন্তু ইহার পর ভক্তগৃহে এপ্রকার সংকাচ নিযুঁক্তিক জানিয়া তিনি ঠাকুরের নিকট অপরাধ স্বীকার করিলেন; তথন ঠাকুর বুঝাইয়া দিলেন, "ভক্ত হলে চণ্ডালের অন্নও থাওয়া যায়।"

অধরললৈ স্বরায়ু ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দেব ৬ই জাতুয়ারি মঙ্গলবার সরকারী কার্যোপলক্ষ্যে তিনি অশ্বাবোহণে মানিকতলা ডিঙ্কিলারি-পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্তনকালে শোভাবাজার খ্রীটে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতনের ফলে তাঁহার বাম হস্তের কব্বি ভাঙ্গিয়া যায় এবং অচিরে ধহুষ্টকার আরম্ভ হয়। বহুপূর্বেই ঠাকুর তাহাকে অখারোহণসম্বন্ধে **দাবধান কবিয়া দিয়াছিলেন** ; কিন্তু ভবিতব্যতা কে থণ্ডাইবে ? তাঁহাব ত্র্ঘটনার সংবাদ পাইয়া ঠাকুর যথন তাঁহাকে দেখিতে গেলেন, তথন তিনি বাক্শক্তিহীন। তবু ঠাকুরেব দর্শনলাভে কতার্থ তাঁহার ছই নয়নে দ্রদ্রধারে অঞ বিগলিত হইতে লাগিল। ঠাকুবও মানম্থে সাঞ্চনয়নে তাঁহার অঙ্গে হস্ত বুলাইয়া দিলেন এবং তাঁহাকে অভয়বাণী শুনাইলেন। ঐ প্রসঙ্গে ঠাকুর পরে বলিয়াছিলেন যে, অখপুষ্ঠে গমনকালে অধরের ইষ্টদর্শন হইয়াছিল এবং সেই আনন্দে তিনি নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া খোড়া হইতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই জাহয়ারি (১২৯১ সালের ২রা মাঘ) বুধবার প্রত্যুবে বেলা ছয়টাব সময় শ্রীযুত অধবলাল মহাপ্রয়াণ কবিলেন। সে নিদারুণ শোকে মৃহ্যমান ঠাকুর ৺জগদম্বার নিকট অভিমানভবে স্বীয় বেদনা জানাইয়া বলিলেন, "মা, তুই আমাকে ভক্তি দিয়ে রেখেছিস বলেই তো এই অবস্থা!" আহা! ভক্তের জন্ম ভগবানের কি অচিন্তনীয় আর্তি!

১ 'উদোধন', ১৩৫৬, ফাল্পন-চৈত্ৰ ও ১৩৫৭, আবাঢ়-প্রাবণে এীযুক্ত কুমুদবক্ষ্ সেনের লিখিত প্রবন্ধ-অবলয়নে।

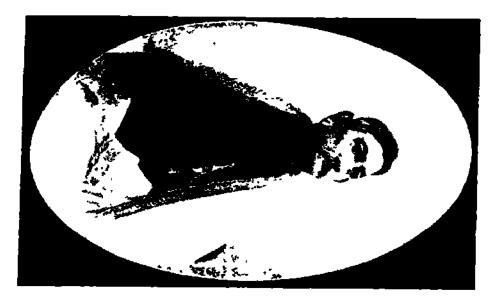

र/शहस मुख



শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন-রচিত 'রামক্ষণপুঁথি'তে শ্রীবামকৃষ্ণ বলিতেছেন—

> কালীব মন্দিবে আমি আপনার মনে
> উপবিষ্ট হেনকালে দেখি নিবথিয়া,
> আইল ম্বতি এক নাচিয়া নাচিয়া।
> কোবা সে যথন আমি জিজ্ঞাসিত তায়,
> কহিল, 'ভৈবব মূই আইত্ম হেথায়।'
> 'কিবা প্রয়োজন ?'—তারে পুছিলে আবাব উত্তর কবিল, 'কার্য করিব তোমাব।'
> গিরিশ আমাব কাছে আসিবার পর,
> দেখিত্ব ভৈবব সেই তাহাব উপব। (৪৫৬-৭ পঃ)

গিবিশকে ভৈরবরূপে দেখাব উল্লেখ 'লীলাগ্রসঙ্গে'ও ( গুরুভাব, পূর্বার্ধ, ৮০ পৃঃ ) আছে—"পরমহংসদেব দক্ষিণেশবে কালীমাতার মন্দিবে ভাবসমাধিতে একদিন তাঁহাকে এরূপ দেখিয়াছিলেন।"

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বঙ্গসমাজে প্রধানতঃ মহাকবি নাটাকাব ও নট বলিয়াই প্রসিদ্ধ; কিন্তু শ্রীবামরুফদজ্যে তিনি একনিষ্ঠা ভক্তি ও ঠাকুরের অহৈতুকী রূপার অপূর্ব নিদর্শন। শ্রীরামরুফকে অবলম্বন করিয়া গিরিশ-জীবন যেমন মহিমমণ্ডিত হইয়াছিল, গিরিশকে অবলম্বন করিয়া শ্রীরামরুফের লীলাও তেমনি জীবকল্যাণে অপূর্ব ফুর্তিলাভ করিয়াছিল। গিরিশের জীবন বৃঝিতে গেলে যেমন শ্রীরামরুফেরে বাদ দেওয়া চলে না, শ্রীরামরুফের লীলা বৃঝিতে গেলেও গিরিশের জীবন তেমনি অপবিহার্য।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়াবি, দোমবার (১২৫০ বঙ্গাব্দের ১৫ই ফাস্কন ) গিরিশের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা নীলকমল ঘোষ কলিকাতায় ১৩নং বস্থপাড়া লেনে বাস করিতেন। গিরিশেব প্রপিতামহ রামলোচন ঘোষ ঐ বাটীটি ক্রয় করিয়া কলিকাতায় স্থায়িভাবে বাস করিতে আরম্ভ কেনে। এই গৃহেই গিরিশের জন্ম হয়। নীলকমল সওলাগরী আফিসে বুক-কিপারেব (হিদাব-রক্ষকের) কার্য কবিতেন। ঐ কার্যে তিনি বিশেষ বৃদ্ধিমতা প্রকাশ কবিয়া সাহেবদেব বিশাসভাজন হইয়াছিলেন। সমসাময়িক দৃষ্টিতে তাহাব উপার্জন মন্দ ছিল না। সাংসারিক বিচক্ষণতা, উদারতা, পবোপকাব ও অক্যান্ত সদ্গুণের জন্ত তিনি প্রতিবেশীদেব শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসেব অধিকারী হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবকুলসম্ভূতা ভক্তিমতী জননী বাইমণিও অক্যান্ত অশেষ গুণেব সহিত বংশপ্ৰস্পায় ধৰ্মভাৰ পাইয়াছিলেন। তিনি ঠাকুবদেবতার কথা শুনিতে ও স্তবপাঠ কবিতে ভালবাসিতেন এবং বৈষ্ণব-ভিথাবী বাডিতে আসিলে পয়সা দিয়া গান শুনিতেন। গিরিশেব মাতৃল নবীনক্লফ ভাবপ্রবণ, বিভাগবাগী ও অধ্যয়নশীল ছিলেন এবং তর্কে ছিল তাহাব অপূর্ব ক্ষমতা। জােষ্ঠতাত রামনাবায়ণের অমায়িকতা ও আমোদপ্রিয়তা পাড়ায় স্থবিদিত থাকিলেও তিনি স্থরাসক্ত ছিলেন। গিরিশ উত্তরাধিকারস্ত্তে এই সকলের গুণাঞ্চলই লাভ কবিয়াছিলেন। থুন্নপিতামহীর প্রভাবও তাঁহার উপর অনেকথানি পতিত হইয়াছিল। পিতামহীব বর্ণনাভঙ্গীতে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের গল্প গিরিশের নিকট জীবস্ত হইয়া উঠিত। একবার ঞীক্তঞ্জের বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথ্রাগমনের চিত্রটি বৃদ্ধা এমন প্রাণ**ন্দা**ী করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, গোপ-গোপীদের নয়নজ্ঞল প্রকৃতির মৌনকাতরতা এবং মা যশোদার ক্ষিপ্তপ্রায় হাহাকার উপেকা করিয়া অক্রুর শ্রীক্লফকে বৃন্দাবন হইতে লইয়া গেলেন ভানিয়া কাতরকণ্ঠে বালক গিরিশ জিজাসা করিলেন,

"প্রীকৃষ্ণ কি আবার এলেন ?" পিতামহী বলিলেন, "না।" আবার প্রশ্ন হইল, "আর এলেন না ?" "না !" তৃতীয়বারও অহুরূপ প্রশ্ন করিয়া এবং উত্তব পাইয়া কাতরহাদয়ে বালক অন্তত্ত্ত্ত চলিয়া গেলেন। সে দারুণ বিরহ-বাথা দূব হইতে তিনদিন লাগিয়াছিল। কোমল-হাদয় বালক সেই তিনদিন আর গল্প শুনিতে আসে নাই।

গিবিশ ছিলেন বাইমণিব অষ্টম গর্ভের সন্তান; তাই পাছে মায়ের দৃষ্টিতে পডিয়া সন্তানেব অমঙ্গল হয়, এই ভয়ে জননী গিরিশকে কোনরূপ আদর কবিতেন না। তবে জননীর স্নেহে তিনি যতটুকু বঞ্চিত ছিলেন, পিতাব আদর ততটুকু অধিক পাইতেন। অতঃপব একটি ঘটনায় গিরিশ বুঝিতে পারিলেন যে, তাহাবই মঞ্লকামনায় জননী এই অপূর্ব ত্যাগ স্বীকার কবিয়াছেন। একদিন গাল ও গলা ফুলিয়া বালক গিরিশ জরে অজ্ঞানপ্রায় হইয়া পডিয়া আছেন, সেই সময় রাইমণি নীলকমলবাবুকে ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "তুমি যেমন করে পাব বাঁচাও।" অকশাৎ শ্লেহের আতিশ্যা দেখিয়া নীলকমল কাবণ জিজ্ঞাসা কবিলে রাইমণি বলিলেন, "আমি বাক্ষ্যী এক সন্তান থেয়েছি। পাছে আমার দৃষ্টিতে কোন অমঙ্গল হয, তাই আমি একে কাছে আসতে দিতুম না। 🕡 আমার হেলায় কত কষ্ট পেয়েছে—আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।" ইতঃপূর্বে বাইশ বংসর বয়সে গিরিশের জ্যেষ্ঠ ভাতার মৃত্যু হইয়াছিল। জননীর পূর্ণ মেহে বঞ্চিত থাকার আর একটি কাবণও ছিল। পুত্রপ্রসবের পর বাইমণি স্তিকারোগে শ্য্যাশায়িনী হন এবং মাতৃস্তনে বঞ্চিত গিরিশ এক বাগ্দী মেয়ের স্বল্পানে বাধ্য হন। জননী অতঃপর দীর্ঘদিন ধরাধামে ছিলেন না--- গিরিশের দশ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

গিরিশের বাল্য-জীবনের শিক্ষা-দীক্ষা সাধারণ গতিতেই অগ্রসর হইতেছিল। বিশেষ এই যে, পিতার আদরের হলাল গিরিশ বয়োবৃদ্ধিরঃ

সঙ্গে বড়ই আবদারে হইয়া উঠিতেছিলেন; যেখানে বাধা পাইতেন সেথানেই তাঁহার অশাস্ত ভাব দিগুণ শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করিত। স্কুর্ব ভয় দেখাইলে তিনি স্কুর্ব সহিত সাক্ষাৎ করিতে অগ্রসব হইতেন। পুত্রেব এই প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া পিতা সম্ভবক্ষেত্রে মোটেই বাধা দিতেন না। গৃহদেবতা শ্রীধরকে নিবেদন কবিবেন মনে কবিয়া জেঠাই-মা বাগানেব প্রথম শশাটি কুটো-বাঁধা করিয়া রাখিয়াছেন। গিরিশেব উহা খাইবার ইচ্ছা হইল, তাই পিতাব বাড়ি ফিরিবার পূর্বে কান্না শুক কবিলেন, "তেষ্টা পেয়েছে"—"জলখাবাব তেষ্টা নয়" বা "বাজাবেব শশাখাবার তেষ্টা নয়, থিডকিব বাগানেব শশাখাবাব তেষ্টা।" বাবাব আদেশে শশা গিবিশেব হাতে আদিল। জেঠাই-মা দেববকে বাবণ কবিলে নীলকমল উত্তর দিলেন, "বালক যাব জন্ম এত কবে কাদেছে, শ্রীধর কি তা তৃপ্তি কবে থাবেন ?"

হাতেথিড হইবার পর গিবিশ বিদ্যালয়ে গেলেন, কিন্তু প্রকৃতিচালিত পুলকে স্বেহপ্রবণ পিতা ক্রমে এক বিদ্যালয় হইতে অন্ত বিদ্যালয়ে দবাইতে থাকায় পুলেব বিদ্যাল্যাদ অতি মন্থরগতিতে চলিতে লাগিল। তবে দৌলাগ্যেব বিষয় এই যে, বিদ্যালয়েব পাঠাল্যাদকালেই তাহাব দাহিত্যপ্রীতি উদ্বন্ধ হইয়াছিল। কবি ঈশ্ববচন্দ্রেব নাম শুনিয়া তিনি কবিতা-রচনায় মন দিয়াছিলেন এবং গুপ্ত-কবির 'সংবাদপ্রভাকবে'ব প্রাহক হইয়াছিলেন। হাফ্-আথড়াই, কথকতা, রামায়ণ-গান ইত্যাদিব প্রতি তাহার একটা স্বাল্যবিক আকর্ষণ ছিল। 'কবিকন্ধন-চণ্ডী,' 'অম্বদামঙ্গল,' পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থ তিনি বাড়িতে বিদয়া পড়িতেন। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, তিনি এই সময়ে হিন্দুর ধর্মজীবন ও ধর্মভাবের সহিত ক্রমেই স্থপরিচিত হইতেছিলেন। কিন্তু মনে হয় যে, ইহাতে তাঁহার কবিক্রনার পরিপৃষ্টি ঘটলেও

তিনি ইহার আধ্যান্মিক আহ্বানে আত্মবিসর্জন দিতে কখনও প্রস্তুত ছিলেন না।

ভাবী জীবনের জন্ম গিরিশ যথন এইরূপে গড়িয়া উঠিতেছেন তথন উহাব চতুর্দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পিতা নীলকমল অকমাৎ পরলোক-গমন কবিলেন। কৈশোব ও যৌবনেব সন্ধিক্ষণে গিরিশ তথন স্বাধীন। পিতাব দূরদৃষ্টিব ফলে এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনী ক্লফকিশোবীব যত্নে বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা পাইলেও গিরিশকে বক্ষা করা ভগিনীব সাধ্যায়ত্ত ছিল না। ভাতাব অবস্থা দেখিয়া বুদ্ধিমতী কৃষ্ণকিশোবী পিতৃ-বিয়োগের এক বংসব পব নবীনচন্দ্ৰ সবকাবেৰ কন্তা শ্ৰীমতী প্ৰমোদিনীৰ সহিত ভাহাৰ পৰিণয় ঘটাইলেন। নবীনবাবু গিবিশের পিতৃবন্ধু এবং বিচক্ষণ ভদ্রসস্তান ; তিনি এাট্কিন্সন টিল্টন কোম্পানিব বুক্-কীপাব ছিলেন। দিদি ভাবিলেন, ইহাব সাহায্যে গিবিশকে শাসনে রাথিতে পাবিবেন। ফল কিন্তু বেশী কিছুই হইল না। পিতাব মৃত্যুতে গিবিশের বিভালয়েব পাঠ কিছুদিন বন্ধ বহিল। পবে পুনর্বার অধ্যয়ন আবন্ধ হইলে তিনি পূর্বেরই স্থায় বিভালয় বদলাইতে লাগিলেন, অবশেষে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে পাইকপাডা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিভালয় হইতে প্রবেশিকা-প্রীক্ষা দিয়া অকুতকার্য হইলেন। বিভালয়েব সহিত সম্বন্ধ এইখানেই শেষ হইল। তবে পূর্বাভ্যাসাম্বসারে স্বগৃহে সাহিত্যচর্চা চলিতে লাগিল।

তথন ইংরেজী শিক্ষার সর্বাধিক আদব। গিবিশ বিবাহের যে যোতৃক পাইয়াছিলেন, উহা বিলাস-বাসনে বায় না কবিয়া সেই অর্থে কতকগুলি উৎকৃষ্ট ইংরেজী গ্রন্থ কিনিলেন এবং মনোনিবেশপূর্বক অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। গিরিশ যথন যাহা ধরিতেন তাহাতেই ডুবিয়া যাইতেন, ইংরেজী-পাঠকালে নিজের গৃহেই অধিক সময় কাটিত—বন্ধুবাদ্ধবের সহিত গন্ধগুজব পর্যন্ত হইত না। এই কালে তিনি বঙ্গভাষায়ও বৃংপতিলাভের

জন্ম সচেষ্ট ছিলেন এবং গৃহে বসিয়া উৎকৃষ্ট ইংরেজী কবিতার পছে বঙ্গাম্বাদ করিতেন। নিজের সংগৃহীত পুস্তকে পরিতৃপ্ত না হইয়া পরে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীর সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন।

যৌবনোদ্যামে অভিভাবকহীন গিরিশের সাহিত্যচর্চার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি দোষও বৃদ্ধি পাইল। পানদোষ, স্বেচ্ছাচারিতা ও হঠকাবিতা ক্রমেই প্রবল হইয়া সকলেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবিতে লাগিল। ক্রমে তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া একটি বওয়াটে দলেব স্বষ্টি হইল। দলপতি গিবিশ কথনও তৃবডিওয়ালা সাপুডেব সঙ্গে বাণ থেলিতেছেন, কথনও পাডায় আগত ভও সয়্নাানীকে শাস্তি দিতেছেন, কথনও-বা লোকাভাবস্থলে মৃতেব সংকাবে অগ্রসব হইতেছেন, আবাব কথনও চাঁদা সংগ্রহ করিয়া গরীবের চিকিৎসা ও পথোব ব্যবস্থা কবিতেছেন। প্রতিবেশীরা যদিও তথন গিবিশ ও তাঁহাব দলের অ্যাচিত সাহায়ে। উপকৃত হইতেন ও উহার প্রত্যাশা বাথিতেন, তথাপি এই উছ্মল দলকে তাঁহাবা ভালবাসিতেন না। জামাতার ভাবগতিক দেথিয়া শশুর নৰীনবাবু তাঁহাকে স্বীয় সওদাগবী আফিসে শিক্ষানবীসরূপে গ্রহণ করিলেন। এথন হইতে ন্যুনাধিক পঞ্চদশ বর্ষ গিরিশবাবু বিভিন্ন আফিসে চাকরি কবিয়াছিলেন।

বাঙ্গালার ধনাঢাগৃহে তথন পাশ্চান্তার অমুকরণে থিয়েটারের প্রচলন হইয়াছে। সাধারণ গৃহত্বের পক্ষে উহা দেখার সোভাগ্য ঘটিত না। তাই জনসাধারণের জন্ম সথের থিয়েটার আবস্ত হয়। গিরিশবার্ অভিনেতা বা সঙ্গীত-রচয়িতারপে এই সকল সম্প্রদায়ে যোগ দিতেন। পরে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারই উভোগে অভিনীত 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের জন্ম কয়েকথানি গান রচনা করিয়া তিনি ঐ বিষয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। অবশেষে য়গধর্মাম্বসারে সথের থিয়েটারে টিকিট বিক্রম আরম্ভ ইইলে গিরিশবার্ উহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ত্যাগ করিলেও বন্ধুদের আগ্রহে এবং নিজ্কের অভিনয়-

শ্বাবশতঃ মাঝে মাঝে উহাতে যোগ দিতে লাগিলেন। কালক্রমে থিয়েটারে বারাঙ্গনার আবির্ভাব হইল এবং সথের দল পেশাদারী সম্প্রদায়ে পবিণত হইল। এই উভয় পরিবর্তনের জয় গিবিশ দায়ী না হইলেও, ইহাও সত্য যে বাঙ্গালার থিয়েটাবের পূর্ণ পরিণতাবস্থার তিনিই অধ্যক্ষ, অভিনেতা, নাট্যাচার্য ও নাট্যকার হিসাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নাট্যসম্প্রদায়েব পবিচালনভার গ্রহণপূর্বক বঙ্গীয় নাট্যালয়েব শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং উহার ভবিষ্যং নিয়য়ণ করিতে লাগিলেন। থিয়েটারে প্রথমে দীনবন্ধ ও মাইকেল প্রভৃতির নাটক অভিনীত হইত, অথবা বন্ধিমচন্দ্রেব উপয়াস কিংবা নবীনচন্দ্রেব কাব্যকে নাটকাকাবে রূপান্তরিত করা হইত। গিরিশবারু প্রথমতঃ সঙ্গীত-বচনা, উপয়্যাসাদিকে রঙ্গমঞ্চের উপযোগী কবা এবং স্বয়ং অভিনয় কবাতেই তৎপর ছিলেন; পরে বঙ্গামোদীদের ক্রম-বর্ধমান আগ্রহ মিটাইবার জয় মৌলিক নাট্যবচনায়ও অগ্রসর হইলেন।

তিনি তখনও সওদাগবী আফিসে চাকরি করিতেন বলিয়া অর্থের জন্ত অভিনয়ের উপর নির্ভর করিতে হইত না , একটা প্রকৃতিগত রসস্ষি ও রসপবিবেশনের প্রেবণাতেই তিনি উহাতে যোগ দিয়াছিলেন। তাই দেখিতে পাই—'কৃষ্ণকুমারী'-অভিনয়ে (১৮৭৩ ঞ্রীঃ, ২২শে ফেব্রুয়ারি) ভীষ্ণসিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া তিনি যখন শ্রোত্মগুলীকে মৃধ্ব করেন এবং উহার পুরস্কারম্বরূপ নাটোরেব মহারাজের নিকট হইতে রাজবেশ ও তরবারি প্রাপ্ত হন, তখন তিনি উহা আত্মসাৎ না করিয়া থিয়েটার-সম্প্রদায়কেই দান করেন। এইভাবে আরও কয়েক বংসর থিয়েটার ও চাকরি একসঙ্গে চালাইয়া ১৮৮১ ঞ্রীষ্টান্দের ১লা জাত্মারি হইতে তিনি স্বীয় জীবন সম্পূর্ণরূপে থিয়েটারের সোষ্ঠবসাধনে অর্পন করিলেন। ঐ দিন তিনি প্রতাপটাদ জহুরীর অন্থুরোধে মাসিক ১০০্টাকা বেতনে তাঁহার থিয়েটারের ম্যানেজার হইলেন।

অতঃপব অনেক স্থানেই তিনি অধ্যক্ষতা করিয়াছেন। যথন যেথানে যাইতেন সেথানেই তিনি হইতেন নৃতন থিয়েটারের অপ্রতিছন্দী নেতা ও প্রাণ। স্কতবাং তাঁহাকে পাইবার জন্ম সকল সম্প্রদায়ই লালায়িত থাকিত। অথচ নির্লোভ গিরিশবাবু নিজদোষে কোন সম্প্রদায় ত্যাগ করিতেন না বা কাহাবও সহিত বিবাদ করিতেন না—সকলেই ছিলেন তাঁহাব বন্ধু। আবার সর্বক্ষেত্রেই তাঁহাব নিস্পৃহতা সকলেব চিন্তাকর্ষণ কবিত। অমৃতলাল প্রভৃতি বন্ধুবা যথন তাঁহাবই উৎসাহে স্টার থিয়েটারের স্থাধিকাবী হইয়া উহাব গৃহনির্মাণে তৎপর, তথন এমারেন্ড থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা গোপাললাল শীল গিবিশবাবুকে বলিলেন যে, তিনি যদি বিশ হাজার টাকা বোনাস (অতিবিক্ত পাবিতোষিক) ও সাডে-তিন শত টাকা মাসিক বেতন লইযা এমাবেন্ডেব অধ্যক্ষ না হন, তবে শীল মহাশয় স্টাবের সর্বনাশ কবিবেন। এই সন্ধটে পডিয়া গিবিশবাবু স্বীয় বোনাস হইতে ১৬০০০ টাকা স্টাবেব জন্ম দান কবিয়া এমাবেন্ডের পবিচালনভাব লইলেন (১৮৮৭)। পবে তিনি পুন্র্বাব স্টাবে ফিবিয়া আসেন (১৮৮৯)।

শ্রীযৃত গিরিশেব নাট্যপ্রতিভা দিকে দিকে কিরপে বিকশিত হইয়াছিল, তাহা সবিস্তারে দেখানো আমাদেব পক্ষে সম্ভবপর নহে; কারণ আমরা ভক্ত গিরিশের সন্ধানে ফিবিতেছি। আমরা ভধু অমৃতলালের ভাষায় এইটুকু বলিয়াই শেষ করিব যে, "গিরিশচন্দ্র জাতীয় রঙ্গমঞ্চেব জনক। অাসালা নাট্যশালার পিতৃত্বেব গৌববের অধিকারী একা গিরিশচন্দ্র। অইহার খুড়ো, জ্যাঠা আর কেহ কোনদিন ছিলেন না।"

ভক্ত গিরিশের অন্থসরণেব পূর্বে আমরা তাঁহার চরিত্রের আর একটু দিগ দর্শন করিয়া লইব। প্রতিবেশীদের হৃ:থ-দারিদ্র্য ও পীড়াদি তাঁহাকে ব্যথিত করিত বলিয়া তিনি এক সময়ে হোমিওপ্যাধিক চিকিৎসা আরম্ভ

কবেন ; কিন্তু অশিক্ষিত সমাজ সর্বপ্রকাব আন্তবঙ্গিক বিধি মানিতে পাবে না দেখিয়া বিরক্তিসহকাবে উহা বর্জন করেন, কিন্তু পরোপকারী হইলেও যৌবনারম্ভে তিনি স্বেচ্ছাচারী ছিলেন, অধিকস্ক যুগপ্রভাবে ধর্মে আস্থা হাবাইয়াছিলেন। তবে পিতার প্রতি অগাধ ভালবাসার ফলে তিনি পিতৃতর্পণ করিতেন—বলিতেন, "জল দিই , কি জানি সত্যই যদি পিতাক কোন কার্য হয়।" একবার শাবদীয়া পূজার পূর্বদিন কাহাবা তাহাক প্রাঙ্গণে প্রতিমা বাথিয়া গেল এবং প্রাতে প্রতিবেশীবা অনেকেই মজা দেখিবাব জন্ম তথায় সমবেত হইল। নিমেব কোলাহলে নিদ্রোখিত গিবিশবাবু সমস্ত বুঝিলেন এবং মছপানান্তে কালাপাহাড় সাজিয়া কুঠাব হস্তে প্রতিমাকে আক্রমণপূর্বক থণ্ড-বিথণ্ড কবিলেন—দিদির আর্তনাদ, প্রতিবাদীর প্রতিবাদ প্রভৃতি কিছুতেই সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না। সারাদিনের পবিশ্রমান্তে স্থূপীকৃত ধ্বংসবাশিকে মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করিয়া তিনি নিশ্চিস্ত হইলেন। সেই রাত্রে তাহাব জব হইল ও মৃথ ফুলিয়া উঠিল। দিদি মানসিক করিলেন, চারি বৎসব মায়েব পূজা দিবেন এবং যথাকালে সে প্রতিজ্ঞা পালনও কবিলেন। গিবিশের কিন্তু কোন অমুশোচনা দেখা গেল না। শোনা যায়, অবিখাদেব ধুমে আচ্ছাদিতবুদ্ধি গিরিশ তথন পথে চলিতে চলিতে নির্জন স্থানে শিবলিঙ্গকে অপমান করিয়া দেখিতেন, শিব শাস্তি দেন কিনা৷ তদানীস্তন মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "ঈশ্ব-না-মানা একটা পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক বলিয়া মনে হইত। কিন্তু হিন্দুর দেশে । হিন্দুর প্রাণ ঈশ্বরকে একেবারে হঠ করিয়া উডাইয়া দিতে পাবে না। বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে যাঁহারা ক্তবিশু ছিলেন, ঈশ্বর লইয়া মাঝে মাঝে তাঁহাদের সহিত তর্ক করিতাম। ব্রাহ্মসমাঞ্চেও মাঝে মাঝে যাওয়া-আসা করিতে লাগিলাম। কিন্তু যে অন্ধকার, সেই 

তাঁহারা যাহা বলেন, তাহাই ঠিক।" গিরিশেব তথনকার দার্শনিক বিশাস স্বর্চিত কবিতায় প্রকটিত হইয়াছে—

> পঞ্চত ধরি করে মহাকাল নৃত্য করে, সংযোগ-বিয়োগ নিত্য ছেলে-খেলাপ্রায়। একত্র যথন বাঁধে পঞ্চত হাসে কাদে খুলে দিলে ভেঙ্গে যায়, কোথায় মিশায়!

চিবদিন সকলের একরূপ যায় না। পরবর্তী কালে যিনি লোকচরিত্র অঙ্কন করিয়া মহাকবি নামে পবিচিত হইবেন, তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন ঘাত-প্রতিঘাতে বড়ই বৈচিত্রাময়। তিনি ১৮৬৮ খ্রীঃ দ্বিতীয়া ভগিনী কৃষ্ণকামিনী ও অল্প পবেই অব্যবহিত অফুজ কানাইলালকে হারাইলেন। তাঁহার তেইশ বংসর বয়সে একটি পুত্র জন্মিয়া এক মাস পরেই বিদায় লইল; ইহার সাত বংসর পরে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষীরোদচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করিলেন। এই শোকানল নির্বাপিত হইবাব পূর্বেই আব একটি সহোদরার মৃত্যু হইল। অবশেষে গিরিশপত্রী স্থতিকারোগে প্রায় এক বংসর ভূগিয়া গিরিশের আপ্রাণ দেবাসত্বেও দেহত্যাগ করিলেন (১৮৭৪ -৭৫ খ্রীঃ)। তৃঃখে সাধারণ মান্থ্য ইশবের শ্বরণ লয়; কিন্তু গিরিশবাবু স্বেচ্ছায় সে সহায়তায় বঞ্চিত। এখন তাঁহার যন্ত্রণালাম্বরের সহায় মাত্র সাহিত্যচর্চা, কাব্য-প্রণয়ন এবং স্থ্রাপান। গিরিশচন্দ্র তাহাতেই ভূবিলেন।

বিপত্নীক গিরিশবাব শীজই পুনর্বার দারপরিগ্রহ করিলেন। নৃতন পরিবারের ঐকান্তিক যত্নে গৃহে আবার শ্রী ফিরিল। তিনিও কতক সংযত ষ্টলেন এবং থিয়েটারের কার্যে পূর্ণোভ্তমে যোগ দিলেন। রসস্ষ্টি এবং আনন্দপ্রদান বাতীত এই কার্যে তাহার অন্ত কোন উদ্দেশ্ত ছিল কিনা জানি না। কিন্তু এই থিয়েটারই তাঁহার জীবনকে অতঃপর এক

মধুব পবিণতিব দিকে লইয়া চলিল। তিনি চাহিয়াছিলেন পুক্ষকাব এবং বৃক্তিত্ব-পবিপুষ্ট অবিশাসেব সঙ্গীৰ্ণ তীব্দ্যেব মধ্যে জীবনপ্ৰবাহকে আবদ্ধ বাথিতে, কিন্তু ঘটনাপবস্পবাৰ আকৰ্ষণে সে প্ৰবাহ ক্ৰমেই অধিকত্ব বিশাল ও শক্তিশালী হইয়া কথন কিন্তুপে যে অসীম সমূদ্ৰে আসিয়া পডিল, তাহা তিনি নিজেও বৃক্তিতে পাবিলেন না।

বৃদ্ধি ও বিশ্বাদেব ঘোব ঘদ্দে তথন তাঁহাব মন বিশ্বন। বিপদে পডিয়া তিনি কখনও অপবের অফুকখনে ঈশ্বকে ডাকিয়া ফেলিতেন বটে, কিন্তু তথনই আবাব কাৰ্যকাবণেব সম্বন্ধ আবিদ্যাব কবিয়া বলিতেন, "এটা প্রাকৃতিক নিযমেই ঘটেছে।" দৃষ্টান্তশ্বরূপে বলা ঘাইতে পাবে যে, প্রথমা পরীব মৃত্যুব পব তিনি যথন ফ্রাইবার্জাব কোম্পানিব কাজে ভাগলপুবে ছিলেন, তথন একদিন বন্ধুদেব সহিত বেডাইতে গিয়া এক অন্ধকাব গুহায় নামিয়া পডেন। কিন্তু বহির্গমনেব পথ না পাইয়া বন্ধুগণ বলিতে থাকেন যে, নান্তিক গিবিশ সঙ্গে থাকায় এই বিপদ ঘটিয়াছে— এখন বিপদভঙ্গন মধুম্পদনকে ডাক। ভিন্ন উপায় নাই। বন্ধুদেব পীডাপীডিতে অগত্যা তিনিও সে প্রার্থনায় যোগ দিলেন এবং তথনই সন্ধুথে পথ দেখিতে পাইলেন, কিন্তু বাহিবে আসিয়াই বলিলেন, "ভাই, আজ বিপদে পডেই তাকে ডাকলাম, কিন্তু যদি বিশ্বাদ কবে কথনও তাব নাম নিতে পাবি তবেই নেব, নতুবা বিপদে কি—মৃত্যুভয়েও নয়।"

গিরিশবাবু প্রথমে ঐতিহাসিক নাটক লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমে বুঝিতে পাবিলেন যে, ধর্মপ্রাণ বাঙ্গালী দর্শকবৃদ্দকে আকর্ষণপূর্বক বঙ্গমঞ্চকে সাফল্যমণ্ডিত কবিতে হইলে পৌবাণিক ও ধর্মবিষয়ক নাটক-রচনা আবশ্যক। সম্ভবতঃ এই প্রয়োজনের ভাড়নায়ই তিনি দেব-দেবী ও অবতারদেব চরিত্রাহ্ণণে ব্রতী হইয়াছিলেন। নতুবা পূর্বোক্তরূপ মনোবৃত্তিবিশিষ্ট গিরিশবাবু যে অকশাৎ তাহাদের পূজায়

আত্মসমর্পণ করিবেন, ইহা মোটেই যুক্তিসহ নহে। বস্তুত: অভিনেতা যেমন নাটকীয় ভূমিকাকে বৃদ্ধিপূর্বক অঙ্গীকাব করিয়াও তাহার সহিত একীভূত হন না, গিরিশও তেমনি লেখনীম্থে দেবচরিত্রাদি ফুটাইয়া তৃলিলেও সর্বদা দ্রষ্টা ও সাক্ষী হইয়াই রহিলেন—তাহাব উদ্দেশ্য বহিল দর্শকেব চিত্তবিনোদন এবং প্রয়োজন হইল নাম্যশ ও জীবিকা।

ইহার সহিত বাল্যের স্থশংসাব যে একেবাবেই মিশ্রিত ছিল না, তাহা নহে। অধিকন্ত তিনি তখন নিছক অর্থার্থীই নহেন, তিনি আর্তও বটেন। কত শোকই না তাঁহার উপব দিয়া গিয়াছে! ইহাবই মধ্যে আবাব দ্বিতীয়বাব দাবপবিগ্ৰহের ছয়মাস পবেই বিস্থচিকা-বোগে তাঁহাৰ নিজের প্রাণসংশয় উপস্থিত হইল। মৃত্যু যথন শিয়বে দণ্ডায়মান, তথন তিনি সহসা দেথিলেন সমুথে এক অদৃষ্টপূর্ব মাতৃমূর্তি—তাহাব সীমস্কে দিন্ব, নয়নদ্বয় স্থেহপূর্ব, পরণে লাল কস্তাপেড়ে শাডী। দেই দেবী তাঁহাকে দিলেন মহাপ্রসাদ খাইতে। গিরিশবাবুব যথন চমক ভাঙ্গিল, তথনও তাঁহাব মৃথে সেই মহাপ্রসাদের স্বাদ বহিয়াছে ৷ অতঃপব তিনি স্থু হইয়া উঠিলেন। এই অলোকিকরূপে পুনর্জীবনলাভান্তে আর একদিকে তাঁহার দৃষ্টি আরুষ্ট হইল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার চতুর্দিকে শক্র , এমন কি, বন্ধুগণও নিজ নিজ স্বার্থোদ্ধারে ব্যস্ত। পুরুষ্কার-সহায়ে সংসারে অভ্যুদয়লাভ করিয়া তিনি আজ পদে পদে বিপর্যস্ত ! অধিকম্ব বিস্টিকা হইতে আরোগ্যের পরও তাহাব ভগ্নসাম্ব্যের কোন উন্নতি দেখা গেল না। অগত্যা তিনি সর্বব্যাধিহ্ব ৮তাবকনাথ মহাদেবের শরণ গ্রহণপূর্বক কেশ-শ্বশ্রু রাখিলেন, নিত্য গঙ্গান্ধান আরম্ভ করিলেন এবং শিবপূজা ও হবিয়ান-ভোজনে মন দিলেন। এই সময়ে তিনি প্রতিবংসর শিবরাত্রি-ত্রত করিতেন এবং ৺তারকনাথদর্শনে যাইতেন; কথনও বা কালীঘাটে যাইয়া যুপকাষ্ঠের সন্নিকটে আসন পাতিয়া সমস্ক

রাত্রি জগদখাকে ডাকিতেন। শোনা যায়, সকাম সাধকের প্রার্থনা মা
অস্ততঃ আংশিক পূর্ণ করিয়াছিলেন—গিরিশ তথন ঔষধপ্রয়োগ ব্যতিরেকে
শুধু ইচ্ছাশক্তিবলে বোগ আরোগ্য কবিতে পারিতেন। তাঁহার মনে তথন
আকুলতাও জাগিয়াছে; তাই তাঁহার মুখে তথন বব উঠিত, "মা, মা,"
আব ৺তাবকনাথেব নিকট তিনি প্রার্থনা জানাইতেন, "আমাব সংশয়
ছেদন কব। যদি গুরূপদেশ বাতীত সংশয়ছেদন না হয়, তুমি আমার
গুরু হও।"

সাহিত্যক্ষেত্রে গিবিশবাবু তথন পৌবাণিক নাটক-বচনায় লিপ্ত। একথানিব পব একথানি নাটকে সাফল্যলাভেব পব ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসেব এক শুভ্নুফুর্তে বঙ্গবঙ্গমঞ্চে তাহাব 'চৈত্যুলীলা' অভিনীত হইয়া বিক্নতক্ষচি নবীন বঙ্গকে পুবাতনেব অবিশ্বরণীয় আস্বাদ প্রদানপূর্বক তাহাকে প্রকৃতিস্থ কবিল। গিবিশও কি তথন ভক্তিতে পরিপ্লুত? তাহাব অক্ষা দেখিয়া তো একপ মনে হয় না। 'চৈত্যুলীলা'র বসাস্বাদে বিমুগ্ধ জনৈক বৈষ্ণব বাবাজী স্বীয় প্রীতি ও ধন্যুবাদজ্ঞাপনের জন্ম গিরিশগৃহে উপন্থিত হইয়া দেখিলেন, কবিবব স্বরার বোতল লইয়া বসিয়া আছেন। নিজ চক্ষকে বিশ্বাস কবিতে না পাবিয়া বাবাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি ঐবধ সেবন করছেন?" নিন্দা ও স্থতিতে জ্বক্ষেপহীন কবি জানাইলেন যে, বোতলে 'ইবধ নহে, মন্ম্যু আছে। গৌরলীলার সহিত এইরূপ আচারেব অসামঞ্জন্ম দেখিয়া বাবাজী তৎক্ষণাৎ বিদায় লইলেন।

বাবাজী গেলেন, কিন্তু এই 'চৈতন্তলীলা'ই অ্যাচিতভাবে গিবিশের নিকট শ্রীরামরুক্ষকে আনিয়া দিল। 'চৈতন্তলীলা'-অভিনয়ে স্থাতি-শ্রবণে ঠাকুর একদিন (২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪) ভক্তগণসহ থিয়েটারে উপস্থিত হইলেন। সংবাদ পাইয়া গিরিশবার অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর

হইলে ঠাকুরই তাঁহাকে প্রথমে প্রণাম করিলেন। গিবিশ প্রতিনমস্থাব করিলে ঠাকুর আবার নমস্থাব করিলেন। এইভাবে কয়েকবার চলিলে গিরিশ দেখিলেন, ঠাকুবেব ভাগে সর্বদা একটি নমস্থাব অধিক থাকিয়া যাইতেছে। গিরিশবার্ পবে বলিয়াছিলেন, "রাম অবতারে ধরুর্বাণ নিয়ে জগং-জয় হয়েছিল, রুফ্থ অবতাবে জয় হয়েছিল বংশীধ্বনিতে, আব রামকুষ্ণ অবতারে জয় হবে প্রণাম-অস্ত্রে।" তিনি প্রণামান্ত্রে পবাজিত হইয়া মনে মনে শেষ নমস্থাব জানাইলেন এবং ঠাকুবকে লইয়া গিয়া উপরে বসাইলেন। তারপব একজন পাথাওয়ালা নিযুক্ত কবিয়া তিনি অক্স্থতাবশতঃ বাডি চলিয়া গেলেন। ইহা কিন্তু প্রথম দর্শন নহে, তৃতীয় দর্শন।

প্রথম দর্শন হইয়াছিল বহুপাডায় দীননাথ বহুব বাডিতে (সম্ভবতঃ ১৮৭৭ খ্রীঃ)। গিরিশবাবু 'ইগুয়ান মিবব' পত্রে দক্ষিণেশবের প্রমহংস্দেবের কথা পডিয়াছিলেন। সেই সম্যে আর্ত 'ও জিজ্ঞাহ্ন গিবিশ বিস্কৃচিকা হইতে অলৌকিকভাবে জীবনলাভেব পর ধর্মে মন দিয়াছেন, কিন্তু উচ্চাঙ্গের বিশ্বাস তথনও মনে স্থান পায় নাই। 'মিবব'-পাঠান্তে তাঁহার মনে হইল, "ব্রাহ্মবা কি আবার এক প্রমহংস থাডা কবিয়াছে!" যাহা হউক, পাডায় তিনি আদিয়াছেন জানিয়া কোতৃহলবলে সেথানে গিয়া দেখিলেন, পর্মহংস মহাশয় উপদেশ দিতেছেন এবং কেশববাবু প্রভৃতি সানন্দে শুনিতেছেন। সন্ধ্যাসমাগ্রমে একজন সেজ জালিয়া আনিয়া পর্মহংসদেবের সন্মুথে রাখিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সন্ধ্যা হয়েছে?" শুনিয়া গিরিশ ভাবিলেন, "ঢ়ং দেখ, সন্ধ্যা হয়েছে। সন্মুথে সেজ জলছে, তবু ইনি বুঝতে পারছেন না যে সন্ধ্যা হয়েছে কি না।" স্থতরাং আর সেথানে থাকা নিশ্রয়াজন জানিয়া তিনি বাড়ি ফিরিলেন।

ইহার কয়েক বৎসর পরে বলরাম-মন্দিরে খিতীয় দর্শন। ঠাকুরের

ভভাগমন উপলক্ষ্যে ভক্তচ্ডামণি বলরাম পল্লীর অনেককে নিমন্ত্রণ কির্মাছিলেন। প্রীয়ৃত গিরিশণ্ড নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাব ধাবণা ছিল যে, যোগী ও পবমহংসেবা কাহারও সহিত কথা বলেন না এবং কাহাকেও নমস্কার করেন না, তবে কেহ সাধ্যসাধনা করিলে পদসেবা করিতে দেন মাত্র। এই পবমহংস কিন্তু উহাব বিপবীত! ইনি সাগ্রহে বন্ধুভাবে কথা বলেন, আব দীনভাবে ভূমি স্পর্ক করিয়া পুনঃ পুনাম কবেন। পৌবাণিক চিত্রাঙ্কনে ব্যাপ্ত নাট্যকাব দেখিলেন, বাস্তবেব নিকট কাল্পনিক চিত্র যেন কেমন মলিন হইয়া গেল—তিনি চমকিত হইলেন। কিন্তু সেই চকিত দর্শন পবিচয়ে পবিণত হইল না। সেইদিন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শিশিবকুমাব ঘোষ মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, "চল, আব কি দেখবে?" প্রীয়ৃত গিরিশের ইচ্ছা ছিল আবও দেখেন, কিন্তু শিশিববার্ জোব করিয়াই সঙ্গে লইয়া আদিলেন। তৃতীয় দর্শনকালে ঠাকুব স্বেচ্ছায় নিকটে আদিলেও সন্দেহ ও দস্তের ঘোব কুল্লাটিকা তথনও কাটে নাই, স্থতরাং গিরিশবারু চিনিয়াও চিনিলেন না।

চতুর্থ দর্শনেব পূর্বে জগদম্বাকে ডাকিয়া তিনি দেবতার ইহলোকিক শক্তিতে বিশ্বাসী হইয়াছেন, কিন্তু পবলোকেব পথপ্রদর্শক গুরুব সন্ধান পান নাই। শাল্পে বলিয়াছে বটে, "গুরুব্র দ্বা গুরুবিষ্ণুগুরুদেবো মহেশবং" ইত্যাদি; কিন্তু ভগবামকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেও মানুষকে তো গুরুব আসন দেওয়া চলে না—দন্ত যে প্রতিপদে বাধা দেয়! এই সময়ে একজন বৈষ্ণব বলিলেন যে, তিনি প্রত্যাহ ভগবানকে ভোগ দেন এবং ভগবান তাহা গ্রহণ করেন; কখনও কখনও কটিতে দাঁতের দাগ থাকে। কিন্তু গুরুলাভ না হইলে তাদৃশ সাক্ষাৎকার অসম্ভব। ঘটনাটি যাহাই হউক, গুরুলাভসম্বন্ধে এই উক্তিটি শুনিয়া কন্ধগৃহে বসিয়া নিঃসহায়

গিরিশবাবু অশ্রবিসর্জন করিলেন। ইহাব কয়েকদিন পরে তিনি পাড়ার চৌরাস্তায় একটি রকে বসিয়া আছেন। এমন সময় ভক্তসমভিব্যাহারে ঠাকুর সেই পথে বল্রাম-মন্দিরে যাইবারকালে গিবিশেব সহিত চক্ষ্র মিলন হইতেই তাঁহাকে নমস্কাব কবিলেন; কিন্তু গিরিশ প্রতিনমস্কার করিলে আব পুনর্মস্কাব না কবিয়াই, তিনি নিজপথে চলিতে থাকিলে গিরিশের মনে হইল, কে যেন অদৃশ্য স্ত্ত্রে তাঁহাব হৃদয় টানিয়া লইতেছে। একটু পরেই জনৈক ভক্ত আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "পব্মহংসদেব ভাকিতেছেন।" তদ্মসাবে তিনি বলবাম-মন্দিবে গেলে কিয়ৎক্ষণ পবেই ঠাকুর হঠাং উঠিয়া বলিলেন, "বাবু, আমি ভাল আছি; বাবু, আমি ভাল আছি"—বলিতে বলিতে কেমন যেন অবস্থা হইয়া গেল। পবে কহিতে লাগিলেন, "না না, ঢং নয়—চং নয়।" এ কি গিরিশেব সন্দেহেব উত্তর ? একটু পবে গিবিশেব সহিত এইকপ আলাপ হইল—( গিরিশ ) 'গুরু কি ?" "গুরু কি জান ?—যেমন ঘটক। তোমার গুরু হয়ে গেছে।" (গিরিশ) "মন্ত্র কি ?" "ঈশবেব নাম।" আবও কথাবার্তাব পব প্রত্যাবর্তনকালে গিবিশ অন্তভ্র কবিলেন, যেন তাঁহার দভ্তের বাঁধ ভাঙ্গিয়া পডিতেছে—অবশেষে একদিন এই দেবমানবেব নিকট তাঁহাকে মস্তক নামাইতেই হইবে।

পঞ্চম দর্শনকালেও দেই ভার দত্তেব কাঠামো দাড়াইয়া আছে।
ভক্তপ্রবাব দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার থিয়েটারেব সাজ্মবে প্রবেশপূর্বক যথন
জানাইলেন যে, ঠাকুর অভিনয় দেখিতে আসিয়াছেন, তথন স্বস্থানে
অবিচলিত থাকিয়াই গিরিশ কহিলেন, "ভাল বজ্ঞে লইয়া গিয়া বসান।"
দেবেন বাবু যথন বলিলেন, "আপনি অভার্থনা করে নিয়ে আসবেন না?"
তথন বিরক্তির সহিত উত্তর দিলেন, "আমি না গেলে তিনি আর গাড়ি
থেকে নামতে পারবেন না?" কিন্তু গেলেন ঠিকই। সেদিন সম্থে

উপস্থিত হইয়া ঠাকুবেব সৌমা মুখপদ্দর্দনে গিবিশেব পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া গেল—তিনি চরণস্পর্দ করিয়া প্রণাম করিলেন। অভিনয়ের অবকাশকালে পবমহংসদেব দিওলের একটি প্রকোষ্ঠে গিয়া বসিলেন, দেবেন বাবু প্রভৃতি ভজেবা গিরিশেব অন্তরোধসত্তেও না বসিয়া দাঁড়াইয়াই বহিলেন—সাহিত্যিক গিবিশ তথনও জানেন না, বাস্তব জগতে গুরুকে শিশু কিরপ শ্রদ্ধাব চক্ষে দেখেন। যাহা হউক, গিরিশের সহিত আলাপ চলিতে লাগিল। গিরিশ অন্তভব কবিতে লাগিলেন, তাঁহাব মধ্যে যেন কি একটা নবধাবা প্রবাহিত হইতেছে 'ইতামধ্যে ঠাকুব ভাবাবস্থায় একটি বালকেব সহিত ক্রীড়া কবিতে থাকিলে গিবিশেব মনে প্রবল বিজাতীয় ভাবেব উদয় হইল। অমনি ঠাকুর বলিলেন, "তোমাব মনে বাঁক (আড়) আছে।" ইনি মনেব ভাব বুঝিতে পাবেন দেথিয়া অবাক্ হইয়া গিবিশ জিজ্ঞাদা কবিলেন, "বাক যায় কিসে ?" উত্তব হইল, "বিশ্বাস কব।"

ষষ্ঠ দর্শন হইল মধু বায়েব গলিতে শ্রীরামচন্দ্র দত্তেব বাভিতে। সেদিন গিবিশবাব্ হঠাৎ একটু চিবকুট পাইলেন—সেথানে প্রমহংসদেব আসিতেছেন। অপবিচিত্ত গৃহে যাইবেন কিনা এই বিচাববৃদ্ধি আসিয়া তাহাঁকে বাধা দিলেও এক অদৃশ্য টানে তিনি সেথানে যাইয়া দেখিলেন সন্ধ্যাসমাগমে বাম বাব্ব প্রাঙ্গণে নৃত্যপ্রায়ণ ঠাকুরকে ঘিবিয়া ভক্তেবা নাচিতেছেন ও গাহিতেছেন, "নদে টলমল করে গৌরপ্রেমের হিলোলে।" নৃত্য করিতে করিতে প্রমহংসদেব সমাধিশ্ব হইলে ভক্তেরা পদধ্লি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। শ্রীযুত গিবিশেব দম্ভ ও ভক্তির মধ্যে ঘন্দ্র চলিল—তিনিও করণ করিবেন কি-না। অমনি সমাধি হইতে ব্যুন্থিত ঠাকুর তাহারই ঠিক সন্মথে আসিয়া পুন: সমাধিশ্ব হইলে তিনি সাগ্রহে পদধ্লি লইলেন। সমীর্তনান্তে বৈঠকথানায় বনিয়া গিবিশবাব্ আবার জিজ্ঞাসা

করিলেন, "আমার মনের বাঁক যাবে তো?" আশ্বাদের বাণী আদিল, "যাবে।" আবার জিজ্ঞাদা কবিয়াও তিনি একই উত্তর পাইলেন। তুইবাব জিজ্ঞাদা করায় দেদিন মনোমোহন বাবু তাঁহার অবিধাদের জন্ম করেয়াছিলেন। বাধায় অসহিষ্ণু অভিমানী গিবিশ কিন্তু তাঁহাব স্বভাববিক্তম হইলেও দেদিন প্রতিবাদ কবিলেন না। পবে তিনি থিয়েটাবে যাইতে উত্তত হইলে দেবেক্তবাবুব কিয়দ্র সঙ্গে গিয়া তাঁহাকে দক্ষিণেশ্ববে যাইবার প্রামর্শ দিলেন।

গিবিশেব মন স্তবে স্তবে উঠিতেছে। দক্ষিণেশ্ববে সপ্তম দর্শনকালে ইংহাব বোধ হইল যে, গুরুই জীবনেব সর্বস্থ। সেদিন তিনি ঠাকুরেব পাদপদ্মে প্রণাম কবিলেন এবং মনে মনে "গুরুর্ক্সা" ইত্যাদি মন্ত্রপ্র আরুত্তি করিলেন। ঠাকুব বিদতে বলিয়া উপদেশ দিতে আরম্ভ কবিলে গিবিশ বাধা দিয়া কহিলেন, "আমি উপদেশ শুনব না। আমি অনেক উপদেশ লিখেছি—তাতে কিছু হয় না। আপনি যদি আমাব কিছু করে দিতে পারেন করুন। "ঠারুর বামলাল দাদাকে একটি শ্লোক আরুত্তি কবিতে বলিলেন, উহাব ভাবার্থ—বিশ্বাসই সব। গিরিশ জিজ্ঞাসা কবিলেন, "আপনি কে ?" উত্তব আসিল, "আমায় কেউ বলে—আমি রামপ্রসাদ; কেউ বলে—বাজা বামরুক্ষ; আমি এখানেই থাকি।" ফিবিবার সময় গিবিশ জানিতে চাহিলেন, "আমি আপনাকে দর্শন কবেছি—আবার কি আমায় যা কবতে হয় তাই করতে হবে ?" ঠাকুর গিরিশকে কিছুই ছাড়ার উপদেশ না দিয়া ইতিম্লক বিশ্বাসের রাজবর্থে চলিতে বলিলেন।

ঠাকুর কোন বিষয়ে গিরিশকে নিধেধ কবিতেন না। জনৈক ভক্ত একদা ঐরপ করিতে বলিলে ঠাকুব উত্তর দিয়াছিলেন, "না গো না, ওকে কিছু বলতে হবে না, ও নিজেই সব কাটিয়ে উঠবে।" এই বিষয়ে

গিরিশও দাক্ষ্য দেন—"এই যে প্রম আশ্রয়দাতা, ইহাব পূজা আমার ঘাবা হয় নাই। মন্তপান করিয়া ইহাকে গালি দিয়াছি। ঐচরণ-দেবা কবিতে দিয়াছেন—ভাবিয়াছি এ কি আপদ। একদিন গিরিশ স্থবাপানে সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ হইয়া অথ্যানে দক্ষিণেশ্ববে উপস্থিত হইলে ঠাকুব লাটুকে বলিলেন, "গাডিতে কিছু ফেলে এল কি-না দেখে আয় তো।" লাটু তাহাই কবিলেন। আব একদিন কাশীপুবে গিবিশ উপস্থিত হইলে লাটুকে তামাক সাজিয়া দিতে বলিলেন, ফাগুব দোকান হইতে গ্ৰম কচুবী আনাইয়া থাওয়াইলেন এবং নিজ হাতে এক গেলাস জল গডাইয়া দিলেন। গিবিশ এক বাত্তে বাবাঙ্গনাগৃহে বন্ধদেব সহিত আমোদ-প্রমোদে মত আছেন, এমন সময় প্রাণে দক্ষিণেখবেব আকর্ষণ অহভব কবিষা তংক্ষণাৎ তুই বন্ধুব সহিত ঘোডাব গাড়িতে সেথানে উপস্থিত হইলেন। তথন মন্দিবোভানের ফটক বন্ধ হইয়াছে, লোকজন নিদ্রিত। গিবিশেব কণ্ঠস্বব শুনিয়া প্রমহংসদেব বাহিবে আসিলেন এবং ম্বাপানে বিহ্বল ভাঁহাব হাত ধবিয়া আনন্দে হবিনাম ও নৃত্য কবিতে লাগিলেন। দে স্লেহেব স্পর্শে গিবিশেব হৃদয় দ্রবীভূত হইল। প্রমহংদদের স্বান্ধে গিবিশ প্রে বলিয়াছিলেন—"জানি না তিনি পুরুষ কি প্রকৃতি। তিনি মাতাব স্থায় স্বেহ কবিয়া থাওয়াইতেন—আবাব পিতাব ক্যায় জ্ঞানী ও ভক্তেব আদর্শ। ... আমি শান্তে ঈশ্বর কাহাকে বলে জানি না, কিন্তু এই ধারণা ছিল যে, আমি যেমন আমাকে ভালবাসি, তিনি যদি আমাকে সেইরূপ ভালবাদেন, তাহা হইলে তিনি ঈশ্ব। তিনি আমাকে আমার মত ভালবাসিতেন। আমি কথনও বন্ধু পাই নাই; কিন্তু তিনি আমার পরম বন্ধু, যেহেতু আমার দোষ তিনি গুণে পরিণত করিতেন। তিনি আমার অপেকা আমায় অধিক ভালবাসিডেন।"

একদিন ঠাকুর অভিনয় দেখিতে গেলে অপ্রকৃতিস্থ গিবিশ বাবু ধরিয়া বসিলেন, "তুমি আমার ছেলে হবে—বল।" ঠাকুর জানাইলেন যে, তাঁহাব বাবা ছিলেন শুদ্ধসত্ত ব্ৰাহ্মণ, তিনি কেন গিরিশের ছেলে হইতে যাইবেন ? গিরিণ বাবু ক্রুদ্ধ হইয়া ঠাকুবকে অনেক গালাগালি কবিলেন। ইহাতে উপস্থিত ভক্তেবা খুবই ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং ঠাকুরকে প্রামর্শ দিলেন, তিনি যেন এইরূপ পাষণ্ডেব নিকট আব না যান। ঠাকুর চুপ করিয়া শুধু সব শুনিয়া যাইতে লাগিলেন। প্রদিন দক্ষিণেশ্বরেও ঐ প্রদঙ্গ হইতেছে, এমন সমযে ভক্তবীব বামচন্দ্র উপস্থিত হইলে ঠাকুব বলিলেন, "বাম, তুমি কি বল? রামৰাবু উত্তব দিলেন, "দেখুন, কালীয় সাপ যেমন শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিল, 'প্রভু আমায় বিষ দিয়েছেন, আমি অমৃত পাব কোথায় ?'--গিবিশ বাবুবও সেই দশা, তিনি অমৃত পাবেন কোথায় ?" বামবাবুব কথা ভনিয়াই ঠাকুব বলিলেন, "তবে চল, বাম, তোমাব গাড়িতেই একবাব সেথানে যাই।" ওদিকে প্রক্নতিস্থ হইয়া গিবিশ নিজ অপবাধ-স্মরণান্তে আহাবাদি ত্যাগ করিয়াছেন; ঠাকুবকে দেখিয়াই পাদপদ্মে লুটাইয়া পড়িলেন, আর কাতবস্ববে বলিতে লাগিলেন, "আজ যদি তুমি না আসতে ঠাকুব, তাহলে বুঝতুম, তুমি এথনো নিন্দাস্ততিকে সমান জ্ঞান করতে পাবনি—তোমাব পর্মহংস নামে অধিকার আসেনি। আজ বুঝেছি তুমি সেই, তুমি সেই। আর আমায় ফাঁকি দিতে পারবে না। এবার আমি আব তোমায় ছাডছি না। বল, তুমি আমার ভাব নেবে, আমায় উদ্ধাব করবে ?"

কয়েকবার যাতায়াতের পব গিবিশবাবু ঠাকুবকে দর্বতোভাবে আত্মদমর্পণ করিয়া বলিলেন, "এখন থেকে আমি কি করব?" ঠাকুর উত্তর দিলেন, "যা করছ, তাই করে যাও। এখন এদিক ওদিক হৃদিক বেখে চল; তারপর যখন একদিক ভাঙ্গবে তখন যা হয় হবে।

তবে সকাল-বিক্লালে তাঁব শ্বরণ-মননটা বেখো।" গিরিশবারু তথন ভাবিতেছেন, "আমার স্নান, আহাব, নিদ্রা প্রভৃতি নিতাকর্মেরই নিয়মিত সময় নাই, স্বতরাং শ্রীগুরুব বাক্য স্বীকাব কবিয়া পবে অক্ষমতার জন্ম কেবল দোষভাগীই হইতে হইবে।" আবাব তিনি জানিতেন যে, "কোনৰূপ ব্ৰত বা নিয়মে চিবকালেব জ্বন্ত আবদ্ধ হইলাম"—এই কথা ভাবিতেও তিনি হাপাইয়া উঠেন। অতএব নিজের অপারগ ও অসহায় অবস্থা বৃঝিয়া চুপ কবিয়া বহিলেন। ঠাকুব তাহাব মনোগত ভাব বৃঝিতে শারিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তা যদি না পার তো থাবাব শোবাব আগে তার একবার শ্বরণ কবে নিও।" গিবিশ তথনও নীরব। ভাঁহাব আহারেব কোন নিৰ্দিষ্ট সময় নাই , আবাব বৈষ্থিক বিভ্ৰাটে আহাব ভুল হইয়া যায়। নিস্রার অবস্থাও তাই। এত সহজ গুরুবাক্যগ্রহণে অক্ষম হওয়ায় আপন ভবিশ্বৎ-সম্বন্ধ শ্রীযুক্ত গিবিশেব মনে তথন নৈরাশ্রের ঝড় বহিতেছে। তাই ঠাকুর আবার বললেন, "তুই বলনি, 'তাও যদি না পাবি।'—আচ্ছা, তবে আমায় বকলমা দে।" ঠাকুবেৰ তথন অর্থবাহদশা। কথাটি মনের মত হওয়ায় গিবিশেব প্রাণ ঠাণ্ডা হইল—তিনি ভাবিলেন, সমস্ত দায় ঠাকুরেব উপব ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিস্ত ২ইলেন। কিন্তু বকলমাব গৃঢ় অর্থ ক্রমেই তাহাব নিকট প্রকটিত হইয়া তাহাকে এক কঠিন সাধনসমরে অবতীর্ণ কবিল। কোন কার্যে আব তাহাব 'আমি', 'আমাব' বলার পর্যস্ত अधिकात थाकिल ना , अथ-इः एथ ठाँशात हर्य-विशामित अवकास तहिल ना , এমন কি, তিনি বুঝিতে পারিলেন, যে ব্যক্তি বকলমা দিয়াছে, তাহার সাধনভজন-জপতপর্রপ কার্যের আর অন্ত নাই—"তাকে প্রতিপদে, প্রতি নিঃশাসে দেখতে হয় তার উপর ভার রেখে তার জ্বোরে পা-টি, নি:শাসটি ফেললে, না এই হতচ্ছাড়া 'আমি'টার জোরে সেটা করলে।" অচিরেই বকল্মার পরীক্ষা দিতে হইল। শ্বিতীয়া স্ত্রী তাঁহাকে ছুইটি কন্তাও

একটি পুত্রর উপহার দিয়াছিলেন। অকালে সেই কল্পা হইটি কালগ্রামে পতিত হইল এবং স্ত্রীপ্ত পুত্রপ্রসবের পর স্থতিকারোগে শয়াগ্রহণ করিলেন; আব তিনি উঠিলেন না। ব্যথিত গিরিশবারু লিথিলেন, 'শ্ল প্রাণ, শৃষ্ট এ সংসাব!" কিন্তু বকলমা দিয়া তিনি নিংশেষে আত্মদান কবিয়াছেন, অতএব শেষ পর্যন্ত দ্বিব কবিলেন, "তোমাবই ইচ্ছা হউক পূর্ণ, করুণাময় স্বামী।"

ক্রমে এমন দিন আসিল, যথন শ্রীযুত গিবিশ পূর্বে যাঁহাকে ভবপারের কাণ্ডাবী শ্রীগুরুমৃতিরূপে দর্শন কবিয়াছিলেন, তাঁহাকে বসাইলেন পুজার আসনে। শ্রামপুকুরে ৺কালীপূজা উপলক্ষ্যে ভক্তগণ যে নিশীথে ঠাকুরেব পূজা করিয়াছিলেন, সেই বাতে প্রথম পুষ্পাঞ্চলি দিয়াছিলেন গিরিশ। আবার কাশীপুবে ইংরেজী ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের শুভ প্রথম দিনে যথন ঠাকুর 'কল্লভক' হইয়াছিলেন সেইদিনও গিবিশেরই অস্তস্তল হইতে উথিত অপূর্ব স্তব ঠাকুবেব ঐশী শক্তিকে উদ্বৃদ্ধ কবিয়াছিল। কল্পতরু হইবাব অব্যবহিত পূর্বে গিরিশকে ঠাকুব যথন প্রশ্ন কবিলেন, "গিবিশ, তুমি যে সকলকে এত কথা ( অবতারত্ব সম্বন্ধে ) বলে বেডাও, তুমি কি দেখেছ ও বুঝেছ ?" —তথন গিরিশ কিঞ্চিন্নাত্র চিস্তা না করিয়া তাহার পদপ্রাস্তে হাটু গাডিয়া বসিয়া উধ্বস্থি করজোডে গদ্গদস্ববে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "ব্যাস-বাল্মীকি যাব ইয়কা কবতে পারেননি, আমি তাঁর সম্বন্ধে অধিক আব কি বলতে পাবি ?" শ্রীযুক্ত গিরিশের তথন পাচন্দিকা পাচআনা বিখাস। ঠাকুরের গলা হইতে একদিন পুঁযরকাদি পড়িয়াছে; পাতাদি তথনও পরিষ্কার হয় নাই। গিরিশবাবু কাশীপুরে আসিলে ঠাকুর ইঙ্গিতে দেশব দেখাইয়া বলিলেন, "আবার বলে অবতার!" গিরিশ একটুও ইতস্তত: না করিয়া বলিলেন, "এবারে এসব থেয়ে কীট-পিপীলিকা পর্যন্ত উদ্ধার হয়ে যাবে—তাই এই রোগ।"

ঠাকুর অপর সকলের দিকে মৃথ ফিবাইয়া তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন, "পাঁচসিকে পাঁচআনা।"

গিরিশবাবু জানিতেন যে, এমন পাপ নাই যাহা এই জলন্ত দেবচরিত্রের সংস্পর্শে অচিবে ভক্ষে পবিণত না হয়। তাই সাহস্কারে বলিতেন, "তুমি আসবে আগে জানলে আবাে বেশী কবে অপচাব কবে নিতৃম ৷" আব কহিতেন, "ঠাকুবেব কাছে আব সকল শুদ্ধসত্ত ছেলেবা এসেছিল, আব এমন পাপ নেই যা আমি করিনি। তবু তিনি আমায় গ্রহণ কবেছিলেন। …তিনি কিছু নিষেধ কবেননি—সব আপনি ছুটে গেল।" এই সবই সতা, কিন্তু শুধু পাপ-বিমোচনেব দিক হইতে শ্রীয়ত গিবিশকে দেখিলে অক্সায় হইবে—শ্রীবামরুষ্ণও তাহাকে দেই দৃষ্টিতে দেখেন নাই। তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহাব 'ভৈবব' এক হস্তে স্থাপাত্ৰ, অপব হস্তে স্থবাভাণ্ড লইয়া মায়েব মন্দিবে উপস্থিত। গিবিশ 'চৈতক্তলীলা'দির ভিতৰ দিয়া যে স্থা বিতৰণপূৰ্বক ৰঙ্গৰাসীকে তৃপ্ত কৰিতেছিলেন ঠাকুনেব সান্নিধালাভেব পবে সে স্থা আবও অকাতবে বিভবিত হইতে লাগিল এবং উহাব আশ্বাদও অধিক কচিপ্ৰদ হইল। 'চৈতগ্ৰলীলা'দিতে যে অঙ্গব উদ্গত হইয়াছিল, শ্রীবামকক্ষেব প্রেমবাবি-সিঞ্চনে তাহা ফলপুষ্পদ্মশ্বিত মহামহীৰুহে পবিণত হইল। অতঃপৰ 'বিৰমঙ্গল', 'পাণ্ডব-গৌবব', 'নসীবাম' ইত্যাদি নাটকের প্রতিচরিত্র ও প্রতিপঙ্জ শ্রীবামক্বফের নবভাবধারাব সাক্ষ্য দিতে লাগিল। ঠাকুর গিরিশকে বলিয়াছিলেন, "তুমি যা কবছ তাই কবো , ওতেও লোকশিক্ষা হবে।" আর একদিন তিনি জগনাতাব নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, তিনি যেন গিরিশ প্রভৃতি কয়জনকে লোকশিক্ষার জন্ম শক্তি দেন; কারণ একা ঠাকুরের পক্ষে অত কাজ করা অসম্ভব। জগন্মাতা সে প্রার্থনা ভূনিয়াছিলেন।

শ্রীবামক্ষণস্থাকে দৃঢপ্রতিষ্ঠিত কবিবার জন্মও গিরিশ্চন্তের অবদান অমূলা। যতদিন তিনি বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন তাঁহার গৃহ ছিল ত্যাগাঁ ভক্তদের একটি আনন্দের স্থান। অর্থ দিয়া, পরামর্শ দিয়া, রোগে সেবা করিয়া গিবিশ সর্বতোভাবে সজ্যকে বক্ষা ও লালন-পালন করিয়াছিলেন। আর সেই ছোট ভাইদেব উপব কত বিশ্বাস ও ভালবাসা! বিবেকানন্দ প্রথমবার বিদেশ হইতে ফিবিয়া ১৮৯৭ সালে যেদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামক্ষক্ষেব জন্মোৎসবে যোগ দেন, সেদিন তিনি গিরিশকে পঞ্চবটীতলায় সমাসীন দেখিয়া প্রণামানন্তব চলিয়া যাইবাব সময় কে যেন তাঁহাব সম্বন্ধে একটি কুৎসিত টিপ্পনী কবিলেন। অমনি গিবিশ বিবক্তির সহিত বলিলেন, "শালাবা নিজেবাও ভাল হবে না আবাব অপবেব ভালও দেখবে না। · · · তিনি ( ঠাকুর ) বলতেন, 'ওবা ( নবেন প্রভৃতি ) হচ্ছে স্বর্যোদয়েব পূর্বে তোলা মাখন, ওরা কি আর জলে মেশে ?' ওদেব যদি নিজেব চোথেও অন্থায় করতে দেখি, তা হলে বলব, ওরা অন্থায় কবে নি, করতে পাবে না—আমাব নিজেব চোথেরই দোষ হয়েছে। চোথ উপড়ে ফেলতে বাজী আছি, তবু ওবা অন্থায় কবছে বলতে পারব না।"

ইহা শুধু মৃথেব কথা নয়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুবের কাশীপুরে অবস্থানকালে প্রবীণ ভক্তেরা অকস্থাৎ ভাবিয়া বদিলেন যে, নুরেন্দ্রাদি যুবকগণ সেবাব নামে অযথা গৃহস্থদের কষ্টার্জিত অর্থেব অসদ্থাবহার করিতেছেন। প্রমাণ কিছুই ছিল না; তথাপি হিসাব দেখিতে চাহিলেন এবং তুই-চারি পয়সা ঠিকে ভুল পাইয়া কুদ্ধভাবে শাসাইয়া গেলেন যে, তাহারা আব চাঁদা দিবেন না। কথাটা ঠাকুরের কানে উঠিলে তিনি সম্বেহে যুবকদিগকে বলিলেন যে, চিন্তার কোন কারণ নাই, কেন না তিনি তাহাদের আনীত ভিক্ষারেই সম্বন্ধ থাকিবেন। পরে শ্রীযুত গিরিশকে ডাকাইয়া সব শুনাইলেন। গিরিশ বিনা বাক্যব্যয়ে নিমে নামিয়া আসিলে-

#### গিরিশচন্দ্র ঘোষ

যুবকগণ হিসাব দেখাইতে অগ্রসর হইলেন। অমনি শ্বভক্ত সে হিসাব ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া গর্জিয়া উঠিলেন, "কারো কাছে যেতে হবে না; আমি বাড়িব এক-একখানি ইট বিক্রী করে সব থবচ যোগাব।" কার্যতঃ অবশ্য ততদ্র কবিতে হইল না; কারণ ভক্তেরা অচিরে নিজেদেব ভূল বুঝিতে পারিলেন।

১৮৯১ খ্রীঃ গিরিশেব দ্বিতীয় পক্ষের অতি আবদারের পুত্রটি কালগ্রাসে পতিত হইল। গিবিশবাবু শ্রীরামরুষ্ণকে প্রাণ ভরিয়া সেবা করিবাব জন্ম পুত্ররূপে পাইতে চাহিয়াছিলেন। এই পুত্রেব আচরণাদি-দর্শনে তাঁহাব বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ঠাকুবই তাহাব ঘরে আসিয়াছেন, অতএব ঐ দৃষ্টিতেই পুত্রেব সেবাদি চলিতেছিল। সে কুশ্বমকলি অকালে বৃস্ভচ্যুত হইলে তিনি ত্ঃসহ শোকে খ্রিয়মাণ হইলেন। অথচ ঠাকুরকে বকলমা দেওয়াতে শোকপ্রকাশেবও অবকাশ ছিল না—তিনি শুধু অস্তবেই জ্বলিয়া মবিতেছিলেন। এই শােকের কিঞ্চিং উপশ্যেব জন্ম তিনি এক অদ্ভূত উপায় আবিষ্কাব করিলেন। প্রবীণ কবি নবীন ছাত্রদের স্থায় স্লেট-পেন্সিল লইয়া গণিতশাস্ত্রেব চর্চায় মনোনিবেশ কবিলেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাও পুনবাব আবম্ব কবিলেন এবং অভিনয়াদি নিতাকর্ম হইতে অবসর লইয়া ভগবদালাপনে কাল কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু বাহিরে প্রকাশ না পাইলেও এই শোক অতি গভীর এবং উহা অস্তঃসলিলা ফরুর ন্তায় প্রবাহিত থাকিয়া তাহার জীবনে অবসাদ আনিয়া দিতেছে, ইহা কাহারও বুঝিতে বাকী ছিল না। তাই একদিন স্বামী নিরশ্বনানন্দ বলিলেন, "ঠাকুর তো তোমায় সন্নাসী করেছেন, চল ছজনে কোথাও চলে যাই।" গিরিশ একটু ভাবিয়া বলিলেন, "তোমরা যা বলবে, ঠাকুরের কথা-জ্ঞানে আমি এখনই করতে প্রস্তুত ; কিন্তু ভাই, নিজে ইচ্ছা করে সন্মাসী হবাবও যে আমার দামর্থ্য নাই---ঠাকুরকে আমি যে বকলমা

দিয়েছি।" নিরঞ্জন কহিলেন, "আমি বলছি, চল।" গিবিশ আব ইতস্ততঃ
না করিয়া যাত্রা কবিলেন। নিবঞ্জন জানিতেন, গিরিশের এই জ্ঞালা
জুড়াইবার উপযুক্ত স্থান ঠাকুবেব জন্মস্থান শ্রীধাম কামাবপুকুব এবং
শ্রীশ্রীমাতাঠাকুবানীর বাসভূমি জযরামবাটী। তিনি তাঁহাকে সেই
পুণ্যতীর্থন্বয়ে লইয়া গেলেন। ঐ অঞ্চলে গিরিশ মায়েব আদব পাইয়া ও
ঠাকুরেব ক্লপা অফ্রভব কবিয়া কয়েকমাস আনন্দে কাটাইয়াছিলেন।
অতঃপব শাস্তহ্দয়ে প্রত্যাবর্তনান্তে তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকাব কবিতেন যে,
নিরঞ্জনেব ক্লপায়ই তাঁহাব এবংবিধ সৌভাগ্যেব উদয় হইয়াছিল।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ৺ত্র্গাপ্জাদর্শনেব জন্ম গিবিশ কর্ত্ক আমন্ত্রিত হইয়া শ্রীশ্রীমা জয়বামবাটী হইতে বলবাম-মন্দিবে আদেন এবং গিবিশভবনে প্রতিমা-দর্শন কবিয়া ভক্তেব আকাজ্জা নিরত্ত কবেন। গিবিশবাব্ শ্রীশ্রীমাকে সাক্ষাং ৺জগদম্বা-জ্ঞানেই পূজা কবিতেন এবং অজ্ঞাত্সাবেও তাঁহার প্রতি ঈষমাত্র অবজ্ঞা দেখাইতে ক্ষিত্র হইতেন। এক সন্ধায় বাডির ছাদে পায়চাবি করাব কালে সহসা গিবিশেব পত্নী তাঁহার দৃষ্টি নিকটবর্তী বলবাম-মন্দিবেব গৃহচ্ছাদে অবস্থিতা মাতাঠাকুবানীব প্রতি আকর্ষণ কবিলেন। অমনি গিবিশ নীচে নামিয়া আসিলেন এবং সহধর্ষিণীকে বলিলেন, "না, না, আমাব পাপনেত্র, এমন কবে লুকিয়ে মাকে দেখব না।"

ইং ১৯০৬ অব্দ হইতে তিনি প্রতি বংসব হেমস্ত-সমাগমে শ্বাসবােগে কট্ট পাইতেন। তদবিধ তিনি সর্বপ্রকাবে সংযত হইয়া চলিতে থাকিলেও রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৯০৯-১০ অব্দে তিনি কাশীধামে রামক্ষণ্ণ মিশন সেবাল্রমের নিকটে এক ভাড়াবাড়িতে চারি মাস থাকিয়া আশাতীত উপকার লাভ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তিনি সেবাশ্রমে আগত রোগীদিগকে হোমিওপাাথিক ঔষধ দিতেন এবং এই চিকিৎসায় ~

শহবে তাঁহার বেশ স্থনাম হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মনের মত জিনিস ছিল ঠাকুবের প্রদঙ্গ করা। স্বামী প্রেমানন্দ তথন কাশীতে গিরিশকে দেখিয়া মৃশ্ধ হইয়া লিথিয়াছিলেন, "শ্রীযুক্ত গিরিশবাবু কাশীতেই আছেন। তাব শরীব অনেক হুম্ব হচ্ছে। আমরা নিতাই প্রায় তাঁব কাছে গিয়ে থাকি। আহা, তার স্বভাব কি চমৎকারই হয়েছে! শ্রীশ্রীপ্রভূব কথা ছিল, 'তোমায় দেখে লোকে অবাক্ হবে।' ঠিক তাই ফুটে বেরুচ্ছে। কি চমৎকার কথাই তাঁব কাছে শুনি! যেমন উদারতা, তেমনি শ্রীশ্রীপ্রভুব প্রতি নিষ্ঠা। অভিমান, লোকমান্তি তাঁর কাছে হাক্-থু হয়েছে। অনেকানেক সাধুরও এমন স্বভাব দেখিনি। প্রশপাথর ছুঁয়ে সোনা হয়েছেন—তাই প্রত্যক্ষ করছি। আর আমাদেব উপব কি অকুত্রিম ক্ষেহ ও ভালবাসা! ৬৮ বংসব বয়স, কিন্তু বালকের মত স্বভাব দেখি। --- শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা ও স্বামীজীর কথায় একেবাবে মাতোয়ারা। ---তাব চাকর-বাকর পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত হয়েছে। সব প্রভূব মহিমা।" কাশীতে থাকাকালে তিনি তাঁহাব অন্ততম শ্রেষ্ঠ নাটক 'শঙ্করাচার্য' বচনা করেন। ঐ সময়ে তাঁহার মন সর্বদা ধর্মভাবে পূর্ণ থাকায় গ্রন্থেও উহার যথেষ্ট বিকাশ হইয়াছে। বচনা শেষ হইলে তিনি শঙ্কর-টিলায় যাইয়া শক্ষবাচার্যের বিগ্রহের সন্মুখে উহা পাঠ কবিয়া আসেন ও নাটকের প্রথমাভিনয়ে লব্ধ অর্থ শঙ্কব মঠে দান করেন।

জীবনসন্ধ্যা যদিও ঘনাইয়া আসিতেছিল, তথাপি কাশী হইতে ফিবিয়া তিনি নব উৎসাহে রঙ্গালয়ের কার্যে যোগদান করিলেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দেব ৩০শে আঘাঢ় বিজ্ঞাপনে ঘোষিত হইল যে, গিরিশবাবু 'বলিদান' নাটকে করুণাময়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন। ছর্যোগ-রক্ষনীতে কেহ আশা করে নাই যে, বিশেষ দর্শক-সমাগম হইবে। কিন্তু শ্রীযুত গিরিশের যাত্ময় নামে আশাতীত লোকসমাগম হইল। বন্ধুগণ তাঁহাকে সেই



দেবেক্সাথ মজ্মদাব





মনেদেশ্যন শ্যন্ত



# সুরেন্দ্রনাথ মিত্র

'লীলাপ্রসঙ্গ'-কার শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ লিথিয়াছেন, "জগদ্মা তাঁহাকে (প্রীরামকুষ্ণকে) দেখাইয়া দেন, তাঁহার রসদ (খাছাদি) যোগাইবার নিমিত্ত চারিজন রসদদার প্রেরিত হইয়াছে। · · এই চাবিজনের ভিতর বানী বাসমণির জামাতা মথুরানাথ প্রথম ও শস্তু মল্লিক দ্বিতীয ছিলেন। সিমলার হুরেন্দ্রনাথ মিত্রকে (যাহাকে ঠাকুর কথন 'হ্রুরেন্দর' ও কখন 'হ্রুরেশ' বলিয়া ডাকিতেন ) 'অর্ধেক রসদদার'—অর্থাৎ স্থরেন্দ্র পুরা একজন রনদ্যাব নয় বলিতেন। স্থবেন্দ্র দক্ষিণেশ্ববে ঠাকুরকে দর্শন কবিবার অল্পকাল পর হইতেই ঠাকুরেব সেবাদিব নিমিত্ত যে-সকল ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে রাত্রিযাপন করিতেন, তাঁহাদের নিমিত্ত লেপ, বালিশ ও ডাল-কটির বন্দোবস্ত কবিয়া দিয়াছিলেন" (গুরুভাব, উত্তরার্ধ, ২৭৭-৭৮ পুঃ)। শকাশীপুরের উত্যানবাটী যথন · ভাডা লওয়া হইল তথন উহার মাসিক ভাড়া অনেক টাকা (৮০১) জানিতে পাবিয়া …ডস্ট কোম্পানির মৃৎদদ্দী পরমভক্ত স্থবেজ্রনাথকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখ স্থবেন্দব, এবা সব কেবানী-মেরানী ছাপোষা লোক, এরা এত টাকা চাঁদায় তুলতে কেমন করে পারবে; অতএব ভাড়ার টাকাটা সব তুমিই দিও।' স্থরেন্দ্রনাথও করজোড়ে 'যাহা আজ্ঞা' বলিয়া এরূপ করিতে সানন্দে স্বীকৃত হইলেন" ( দিব্যভাব, ৩২৭-২৮ পৃঃ )।

- ১ ''সব গৌরবর্ণ। স্থরেক্র অনেকটা রসদদার বলে বোধ হয়'—কথামৃত, ৪০০১।২, "এই তিনজন রসদদার" (শস্কু, বলরাম ও স্থরেক্র)—শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২।৯৭
- ২ ''ভক্তদের আহারের জন্ম তিনি মাসিক ১০ টাকা দিতেন। 'The Life of the Holy Mother' ( Madras ), p. 64.

শ্রীরামক্ষের লীলাদেহ অপ্রকট হইলেও শ্রীযুত স্থরেন্দ্র শ্রীরামক্ষণ-সঙ্ঘদেহের পরিপুষ্টিবিধানে সভত নিরত ছিলেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে যথন গৃহী ভক্তগণ স্থির করিলেন যে, কাশীপুরের বাগানবাটী ছাড়িয়া দেওয়া আবশ্যক এবং যুবক সেবকগণের গৃহে ফিরিয়া যাওয়া উচিত, তথন ভারক, লাটু, বুড়ো গোপাল, কালী প্রভৃতির এরপ কবিতে ইচ্ছা বা স্থযোগ না থাকায় তাঁহারা তীর্থাদিতে থাকিয়া কোনও প্রকারে দিন কাটাইতে লাগিলেন। এই সময়ে আফিস হইতে স্বগৃহে প্রত্যাগত স্থরেক্স সন্ধ্যাকালে পূজাগৃহে বসিয়া এক দিবা দর্শন পাইলেন। অকম্মাৎ দেখিলেন, শ্রীরামক্বঞ্চ সন্মুখে আবিভূতি হইয়া বলিতেছেন, "তুই করছিস কি ? আমার ছেলেরা সব পথে পথে ঘুরে বেডাচ্ছে-তার আগে একটা ব্যবস্থা কর।" ভনিমাই স্থবেন্দ্র উন্মত্তবং ছুটিয়া সমপলীবাসী নরেন্দ্রের গুহে উপস্থিত হইলেন এবং সমগ্র বৃত্তান্তের পুনরাবৃত্তি করিয়া অশ্রসিক্ত কণ্ঠে সকাতরে বলিলেন, "ভাই, একটা আন্তানা ঠিক কর, যেথানে ঠাকুরের ছবি, ভশাদি আর তার ব্যবহৃত জিনিসগুলি রেথে রীতিমত পূজার্চনা চলতে পারে, যেখানে তোমরা কামকাঞ্নত্যাগী ভক্তেরা এক জায়গায় থাকতে পার। মাঝে মাঝে আমরা গিয়ে দেখানে জুড়ুতে পারব। আমি কাশীপুরে মাসে মাসে যে টাকা দিতাম, এখনও তাই দেব।" নবেন্দ্রনাথও এই প্রস্তাবে আনন্দে আত্মহারা হইয়া বাড়ির সন্ধানে ইভস্কতঃ ঘুরিতে লাগিলেন এবং ববাহনগরে গঙ্গাতীরে মুনশীদের একটি জীর্ণ উত্থানবাটী মাসিক এগার টাকা ভাড়ায় স্থির করিলেন। এইরপে ১৮৮৬ ঞ্রীষ্টাব্দের আখিন মাদের শেষভাগে আদি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠেব স্ত্রপাত হইল। স্থবেন্দ্র প্রথম হুই মাস ত্রিশ টাকা করিয়া দিতেন। ক্রমে মঠে ত্যাপী ভাইদের যোগদানের ফলে যেমন ব্যয়বৃদ্ধি হুইতে লাগিল, তেমনি দানের পরিমাণও বাড়িয়া মাসে ১০০২ টাকা পর্যস্ত্র

### সুরেন্দ্রনাথ সিত্র

উঠিল। এই টাকা হইতে বাড়ি ভাড়া ১১, টাকা এবং পাচক-ব্রাহ্মণের মাহিয়ানা ৬, টাকা দেওয়া হইত; বাকী অর্থ ডালভাতের জন্ম ব্যয়িত হইত। স্বরেক্রের এই সময়ের বদান্যতা শ্বনণ করিয়া 'কথামৃত'-কার লিথিয়াছেন, "ধন্ম স্বরেক্র! এই প্রথম মঠ তোমারই হাতে গড়া! তোমার সাধু ইচ্ছায় এই আশ্রম হইল। তোমাকে মন্ত্রন্থরপ করিয়া ঠাকুর শ্রীরামক্রম্ম তাহার মূলমন্ত্র কামিনীকাঞ্চনত্যাগ মূর্তিমান করিলেন।…ভাই, তোমার ঋণ কে ভূলিবে? মঠের ভাইরা মাতৃহীন বালকের ন্যায় থাকিতেন—তোমার অপেক্ষা কবিতেন, তুমি কথন আসিবে। আজ বাড়ি ভাড়া দিতে সব টাকা গিয়াছে—আজ থাবার কিছু নাই—কথন তুমি আসিবে—আসিয়া ভাইদেব থাবার বন্দোবস্ত কবিয়া দিবে" (২য় ভাগ, পরিশিষ্ট, ১ম পবিচ্ছেদ)।

শীরামক্ষের নিকট শীযুত স্থরেন্দ্র যথন প্রথম যান, তথন তাঁহার বয়স আচুমানিক ত্রিশ বৎসব, শরীর স্থাঠিত ও বলবান এবং বর্ণ গৌব। তিনি তথন মুৎসদীর কার্যে মাসিক তিন-চাবি শত টাকা রোজগার করেন। যভাব আপাতত: একটু কর্কশ মনে হইলেও অস্তরে তিনি অভি সরল এবং মন স্বদৃঢ়; যথর্মের বিরোধী না হইলেও উহাতে তাঁহার আহ্বা নাই; মেজাজ "একটু সাহেবীভাবাপন্ন; অধিকন্ধ্র সমসামন্ত্রিক পাশ্চান্ত্যভাবাস্থকরণে "স্থরাপানে স্থবেন্দ্রের বড়ই পীরিতি।" বাহত: স্থথ-সম্ভল্পে দিন কাটিলেও তাঁহার অস্তরে তথন হুতাশনপ্রায় মর্মান্তিক যন্ত্রণ। উহা হইতে নিস্তারের উপায় দেখিতে না পাইয়া তিনি বিষপানে প্রাণনাশের পর্যন্ত উল্লোগ করিতেছিলেন। এমন সময়ে পূর্বপরিচিত বন্ধু রামচন্দ্র ও মনোমোহন একদিন এই অশান্তির কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে শীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যাইতে পরামর্শ দিলেন। এই পরামর্শের প্রতিক্রিয়া কিন্ধপ হইল তাহা রামচন্দ্রের ভাষাতেই উদ্ধৃত হুইতেছে—

"সেইদিন পরমহংস নাম শুনিয়া তিনি কহিয়াছিলেন, 'দেখ, তোমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা কব ভালই, আমায় কেন আর সেই স্থানে লইয়া ঘাইবে? হংসমধ্যে বকো যথা! ঢেব দেখিয়াছি—তিনি যগপি কোন বাজে কথা ক্ৰেন তাহা হইলে আমি তাহার কান মলিয়া দিব'" ('ভব্ৰু মনোমোহন', ৭০ পঃ )। পাঠক লক্ষ্য কবিবেন যে, এই চরিত্রেব সহিত গিবিশচন্দ্রের চরিত্রেব অনেক সাদৃশ্য আছে। উত্তরকালে স্থরেক্র ইহা নিজেও বুঝিতে পাবিয়াছিলেন; তাই শ্রীবামরুষ্ণ যথন একদিন গিবিশবাবুকে দেখাইয়া শহাস্তে স্ববেন্দ্রকে বলিলেন, "তুমি তো কি ? ইনি তোমার চেয়ে—" কথা সম্পূর্ণ না হইতেই স্থবেন্দ্র সমর্থনের স্থবে বলিলেন, "আজ্ঞা ইা, আমাব বড দাদা !" যাহা হউক, আলোচ্য সময়ে আপত্তি থাকা সত্তেও রামচন্দ্র ও মনোমোহনেব পীড়াপীডিতে স্থবেদ্রকে তাঁহাদেব সহিত দক্ষিণেশ্ববে যাইতে হইল ৷<sup>৩</sup> শ্রীবামরুঞেব সমীপে আসিয়া স্থবেন্দ্র তাহাকে প্রণাম না করিয়াই আসনে বসিলেন। ভক্তবৃন্দ-পবিবৃত ঠাকুরের বদন হইতে তথন অমৃতবাণী উৎসারিত হইতেছে। স্থরেন্দ্র তেজ্ঞমী, পুরুষকাবে বিশ্বাসী এবং পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধাবায় অনেকটা প্রভাবান্বিত হইলেও আজ সবিশ্বয়ে শুনিলেন ঠাকুব বলিতেছেন, "লোকে বাঁদর-ছানা হইতে চায় কেন? বিডাল-ছানা হইলেই তো ভাল হয়, বাঁদরের স্বভাব

ও 'লীলাপ্রসঙ্গেব (দিব্যভাব, ৫৫ পৃঃ) মতে ইহা ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ঘটিযাছিল। 'ভক্ত মনোমাহন' প্রন্থে কিন্তু আছে—"আমবা যখন দক্ষিণেশব যাতাযাত কবিতেছি তাহাব করেক মাস পরে—অট্ট বিষাসী, স্পষ্টবক্তা মহাত্মা স্থরেক্রনাথ মিত্র—আমাদের সহিত যোগদান কবিলেন" (৮০ পৃঃ)। ঐ স্থলেই উল্লিখিত আছে যে, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম জন্মোৎসব দক্ষিণেশবে স্থরেক্রেব উদ্যোগে ও উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়। রাম ও মনোমোহন প্রথম দক্ষিণেশবের যান ১৮৭৯-এর শেষভাগে ('কথামৃত,' ১ম ভাগ, ৬ পৃঃ)। অতএব ধরা যাইতে পারে যে, স্থরেক্রের গমনাগমন আরম্ভ হয় ১৮৮০-এর প্রথমে। শ্রী সময়ে তাহাব বন্নস ত্রিশ বৎসর; অতএব জন্মবৎসব সম্ভবতঃ ১৮৫০ খ্রীঃ।

#### সুরেন্দ্রনাথ মিত্র

এই যে, সে ইচ্ছা করিয়া তাহার মাতাকে জডাইয়া ধবিলে তবে সে তাহাকে স্থানাস্তবে লইষা যাইবে। কিন্তু বিভাল-ছানাব স্বভাব সেকপ নহে, তাহাব মা যে স্থানে রাথিয়া দেয়, সেই স্থানে পডিয়াই 'ম্যাও ম্যাও' কবিতে থাকে। বাঁদ্ৰ-ছানার স্বভাব জ্ঞানপ্রধান ও বিভাল-ছানাব স্বভাব ভক্তি-প্রধান।" স্থবেক্রেব মনে হইল, এ যেন তাঁহাকেই উপদেশ দেওয়া হইতেছে। নিজ বুদ্ধি-বিবেচনায় অতিমাত্র নির্ভব কবিয়াও তিনি জীবনসম্ভাব কোন সমাধান খুঁজিয়া পান নাই; এমন কি, স্বীয় অপারগতায় হতাশ হইয়া অবশেষে আত্মহত্যাব আযোজন কবিতেছিলেন। অথচ ইনি সমস্ত ভাব লইবাব ইঙ্গিতেব সহিত তাঁহাকে এক শান্তিময় নৃতন পথেব সন্ধান দিলেন। স্থবেন্দ্র অকৃলে কূল পাইলেন, স্থবেন্দ্র মজিলেন। অতঃপব তিনি প্রতি ববিবার দক্ষিণেশ্ববে না যাইয়া স্থির থাকিতে পাবিতেন না। আব প্রকাশ্তে বলিতেন, "তাহাব কান মলিয়া দিব বলিয়া গর্ব কবিযাছিলাম, কিন্তু ফিবিবাব পথে তাঁহার নিকট কানমলা থাইয়া আসিলাম। তিনি কি যেমন তেমন গুক '" প্রথম দিনে ফিবিবার কালে প্রাজিত স্থরেন্দ্র প্রমহংসদেবকে সম্রান্ধ প্রণাম করিয়া পদ্ধৃলি লইলেন। ঠাকুরও তাহাকে সাদবে পুনর্বাব আসিতৈ বলিয়া দিলেন।

স্বেদ্রবাব বিপরীত পথে চলিয়া যথন নিজের প্রায় সর্বনাশ কবিতে বিসয়াছেন, এমন সময়ে শ্রীবামক্ষেত্র রূপায় যথার্থ পথ দেখিতে পাইলেন। এখন তিনি নিত্য ঠাকুব-ঘবে বিসয়া ধ্যানাদি অভ্যাস করেন। একদিন তাঁহার মনে শ্রীবামক্ষের ভগবতা সম্বন্ধে পবীক্ষা করিবার বাসনা জাগিল; তিনি স্থির করিলেন, পূজাগৃহে ধ্যানকালে যদি ঠাকুরের আবির্ভাব হয়, তবেই তিনি জানিবেন যে, ঠাকুর অবতাব। কি আশ্চর্য!—

কিছুক্ষণ পরে তিনি দেখিবারে পান। ভবনে হাজির তার প্রভু ভগবান॥ এইরূপে তিনবার পরীক্ষার পর। হুরেদ্রের প্রভুপদে পডিল নির্ভর॥ ('পুঁ'খি')

শ্রীযুত স্থরেন্দ্রের পরবর্তী জীবনকাহিনী অতীব চমকপ্রদ। আমর। গিবিশবাবুর জীবনালোচনাপ্রসঙ্গে দেখিয়াছি, তিনি কিরূপ স্তর হইতে শ্রীবামকৃষ্ণ-কুপায় কীদৃশ উচ্চ নিঙ্কাম ভক্তিব ভূমিতে উঠিয়াছিলেন। স্থরেদ্রের জীবনেও অন্তরূপ ঘটনারই পবিচয় পাই। নতুবা ধর্মে আস্থাহীন, মছপ, আত্মহত্যায় কতোভাম স্থরেন্দ্র কিরূপে রামকৃষ্ণভাবধারার অন্ততম পরিপোষক হইতে পারেন? ইহা পরমহংসদেবেরই মহিমা। উত্তমকে দকলেই উত্তম পথে পরিচালিত করিতে পারে; কিন্তু অধমকে যিনি পরহিতার্থে নিযুক্ত করিতে পারেন, তাহার শক্তি অসীম। মুৎসদীর গুরুদায়িত্বপূর্ণ কার্যে কর্তব্যপরায়ণ স্থরেন্দ্রের অবসর ছিল না বলিলেই হয় — সারাদিনেও তাহার কর্ম শেষ হইত না। অথচ ইহারই মধ্যে তাহার অন্তবে সর্বদা শ্রীরামক্ষের শ্বরণ-মনন চলিত; আবার কথন কথন মন এমনই চঞ্চল হইয়া উঠিত যে, অসমাপ্ত কার্য ফেলিয়াই তিনি দক্ষিণেখরে ছুটিতেন। এইরূপে এক অপরাত্নে শ্রীরামক্বঞ্চসমীপে উপনীত স্বেজ সবিশ্বয়ে জানিলেন যে, ঠাকুর তাঁহারই সহিত মিলিত হইবার জগ্য তথনই কলিকাতায় যাইতে উন্মত। স্বরেদ্রকে দেখিয়াই তিনি ঐকথা বলিলেন। স্থরেক্র কিন্তু ঠাকুরকে স্বগৃহে পাইবার স্থযোগ ছাড়িতে পারিলেন না ; স্থতরাং তাঁহাকে গাড়িতে বসাইয়া কলিকাতায় লইয়া আসিলেন।

হরেন্দ্রবাবু শুধু শ্রীরামক্ষণ্টিস্থায় বিভোর থাকিয়া এবং বিবিধরূপে তাঁহার প্রেম-আস্বাদন ও তৎপ্রতি ভক্তিপ্রকাশ করিয়াই শ্বির থাকিতে

পারেন নাই; যে অমৃতের সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন, তাহাকে উত্তমরূপে উপভোগ করিতে এবং অপরকেও তাহার আমাদন করাইতে তিনি বন্ধপরিকর হইয়াছিলেন। আমরা বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে, স্থরেন্দ্রের গৃহেই শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রধান শিষ্মের প্রথম মিলন হয়। ঐ গৃহ প্রায়ই ঠাকুর ও তাহার ভক্তদের সমাগমে মহোৎসবে মাতিয়া উঠিত। 'কথামূতে' ( ৫ম ভাগ, পরিশিষ্ট ৭৫-৭৭ পঃ ) এইরূপ একথানি চিত্র সংবক্ষিত হইয়াছে। উহাতে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, স্থরেন্দ্র-ভবনে কীর্তনানন্দাদিতে মগ্ন থাকিলেও ভক্তের যথার্থ হিতাকাজ্জী ও তাঁহার চিত্তের দর্বপ্রকার বাদনা-কামনার দহিত স্থপরিচিত ঠাকুর প্রয়োজনস্থলে তাহাকে শাসন করিতেও পরাব্যুথ নহেন। ঘটনাটি এইরূপ. —১৮৮১ খ্রীষ্টান্দেব আষাত মাদের এক সন্ধ্যার প্রাক্কালে স্থরেন্দ্রেব বিতলের বৈঠকথানায় ঠাকুর ভক্তপরিবৃত হইয়া ধর্মপ্রদঙ্গ করিতেছেন, এমন সময়ে স্থরেন্দ্র মালা লইয়া ঠাকুরকে পরাইতে গেলে তিনি উহা হাতে লইয়া দূরে ছুড়িয়া ফেলিলেন। তথন স্থবেন্দ্র পশ্চিমের বারান্দায় যাইয়া অশ্রমোচন কবিতে লাগিলেন এবং সমীপস্থ ভক্তবৃন্দকে অভিমান-ভবে কহিলেন, "রাড দেশের বামুন এ-সব জিনিসের মর্যাদা কি জানে! অনেক টাকা খরচ করে এই মালা ৷ ক্রোধে বল্লাম, সব মালা আর সকলের গলায় দাও। এখন বুঝতে পারছি আমার অপবাধ—ভগবান পয়সার কেউ নয়, অহকারের কেউ নয়! আমি অহকাবী, আমার পূজা কেন লবেন ? আমার বাঁচতে ইচ্ছা নাই।" ইহা বলিতে বলিতে তিনি অশ্রধারায় গণ্ড ও বক্ষ ভাসাইতে লাগিলেন। শ্রীরামরুফের কার্যসিদ্ধি, হইয়াছে; অহুতপ্ত ভক্তকে অতঃপর ক্লপাপ্রদর্শন আবশ্যক। অতএব ঐ সময়ে কীর্তন ও নৃত্যাদি আরম্ভ হইলে তিনি পরিত্যক্ত মালাটি তুলিয়া লইয়। এক হল্তে উহা ধারণপূর্বক অপর হস্ত নানা ছন্দে তুলাইতে তুলাইতে

মধুর নৃত্যলহবীতে সকলকে মৃগ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে উহা গলায় পরিলেন এবং নৃত্যশেষে স্থারেন্দ্রকে বলিলেন, "আমায় কিছু থাওয়াবে না?" —বলিয়া তথনই স্থাবেন্দ্রেব আহ্বানে অন্তঃপুবে চলিয়া গেলেন। স্থারেন্দ্রের সমস্ত হৃদয় পূর্ণ কবিয়া তথন এক অনির্বচনীয় পরিতৃপ্তি বিবাজিত!

শ্রীযুত স্থরেন্দ্রেব চবিত্র ও তাঁহাব আধ্যান্মিক প্রয়োজনসম্বন্ধে ঠাকুব অবহিত ছিলেন বলিয়াই একদিকে যেমন তাঁহাকে শাস্ন করিতেন, অন্তদিকে তেমনি সাহস দিয়া ক্রমে উচ্চাদর্শেব প্রতি লইয়া যাইতেন— অকস্মাৎ অসম্ভব কর্তব্য সন্মুখে স্থাপনপূর্বক তাঁহাব জীবন হতাশাচ্ছন্ন করিতেন না। সেদিন ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দেব ২২শে ফেব্রুয়াবি। দক্ষিণেশ্ববে স্বকক্ষে উপবিষ্ট ঠাকুব সম্নেহে স্থবেদ্রেব প্রতি দৃষ্টিপাত কবিয়া বলিতেছেন, "মাঝে মাঝে এসো। স্থাংটা বলত, ঘটি বোজ মাজতে হয়, তা না হলে কলম্ব পডবে। 
সন্ম্যাসীব পক্ষে কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ। 
তোমরা মাঝে মাঝে নির্জনে যাবে, আব তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ভাকবে। তোমবা মনে ত্যাগ কববে। বীবভক্ত না হলে হু'দিক বাখতে পারে না।∙∙তুমি অফিসে মিথা কথা কও , তবে তোমাব জিনিস খাই কেন? তোমার যে দান-ধ্যান আছে। তোমাব যা আয়, তাব চেয়ে বেশী দান কব--বার হাত কাকুডেব তের হাত বিচি।" ('কথামৃত', ৫।১৬।৩)। আর একদিন (২৪শে ডিসেম্বব, ১৮৮৩) স্থরেক্রবাবু প্রশ্ন করিলেন, "আজ্ঞা, ধ্যান হয় না কেন?" ঠাকুব যদিও বুঝিলেন যে, ক্ষমতান্ত্ৰপাৱে সরলভাবে সাধন করাই উন্নতির বহস্থ—ইহা না জানিয়া স্থরেন্দ্রনাথ অপরেব অন্তকবণে স্বীয় অধিকার অতিক্রমপূর্বক অকস্মাৎ উচ্চস্তরে আবোহণের বৃথা প্রচেষ্টায় শক্তিক্ষয় করিতেছেন, তথাপি সেই রুঢ় সত্যসহায়ে ভক্তের দৃষ্টি তদীয় প্রকৃত অবস্থার প্রতি আকর্ষণ করিয়া উাহাকে বুথা পীড়া দেওয়া অহচিত, ববং পূর্বলব্ধ সাফল্যের দিকে তাঁহার

### সুরেন্দ্রনাথ মিত্র

দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া তাঁহাকে সাহস দেওয়াই কর্তব্য, এই বিবেচনায় কহিলেন, "শ্বরণ-মনন তো আছে ?" স্থবেদ্রবাবু উত্তর দিলেন, "আজ্ঞা, 'মা মা' বলে ঘুমিয়ে পড়ি।" অমনি উৎসাহ দিয়া ঠাকুর বলিলেন, "থুব ভাল—শ্ববণ-মনন থাকলেই হল।"

স্বেদ্রনাথেব দান ও ঈশ্বপ্রণিধানে মৃশ্ব ঠাকুব অনেক সময় স্বেচ্ছায় তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইতেন। এইভাবেই (২৭শে অক্টোবন, ১৮৮২) কেশবচন্দ্রের সহিত স্তীমারে বিহারের পব সন্ধ্যাসমাগমে গাডি কবিয়া দক্ষিণেশবে যাইবার পথে তিনি ভক্তগণসহ সিম্লিয়া স্ত্রীটে স্ববেদ্রভবনে পদার্পণ করিলেন। স্বরেদ্র তথন গৃহে ছিলেন না। স্বতবাং গাডি-ভাড়া মিটাইবার সময় ভক্তেবা যথন জানাইলেন যে, হাতে টাকা নাই, তথন স্বরেদ্রেব প্রতি অন্তপম আস্থা ও আগ্রীয়তা-প্রদর্শনচ্ছলেই যেন ঠাকুর নিঃসন্ধোচে নির্দেশ দিলেন, পবিবাবের মহিলাদের নিকট হইতে ভাডার টাকা চাহিয়া লওয়া হউক এবং বলিলেন যে, অন্তঃপুরচাবিণীদেবও উহা দেওয়া উচিত; কাবণ তাহাদেব তো জানাই আছে যে, স্ববেদ্র দক্ষিণেশরে যান। বলা বাহলা, ভাডাব ব্যবস্থা সেদিন ঐভাবেই হইল; অধিকন্ত পৃহবাসীরা ঠাকুব ও ভক্তদিগকে সাদ্বে উপবে লইয়া গিয়া স্ববেদ্রেশ বৈঠকথানায় বসাইলেন। ঠাকুর অনেকক্ষণ অপেক্ষা কবিলেন, নবেদ্রও সংবাদ পাইয়া আসিলেন। কিন্তু অধিক রাত্রি পর্যন্ত স্থ্রেন্দ্র ফিরিলেন না দেথিয়া ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গেলেন।

স্থবেদ্রবাব্র প্রতি রূপাবিতরণার্থে ঠাকুর কতবাব কিভাবে তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ধারণ করা অসম্ভব। তবে আমরা জানি যে, কাঁকুড়গাছিতে রামচন্দ্রের নবপ্রতিষ্ঠিত সাধনভূমিদর্শনাম্ভে প্রত্যাবর্তনকালে (২৬শে ডি:, ১৮৮৩) ঠাকুব স্থবেদ্রের তত্রত্য উন্থান-বাটীতে প্রবেশ করেন এবং তথায় এক সাধুর সহিত আলাপনাস্ভে জলযোগ

করেন। আর একবার (১৫ই জুন, ১৮৮৪) তিনি স্বরেক্রের আমন্ত্রণে ভক্তসহ ঐ উন্থানবাটীতে উপস্থিত হইয়া কীর্তনাদিবারা আনন্দের তুফান তুলিয়াছিলেন। তিনি সেদিন বলিয়াছিলেন, "স্বরেক্র কোথায়? আহা, স্বরেক্রের বেশ স্বভাবটি হয়েছে। বড় পাইবক্তা ···আর খুব মৃক্তহন্ত।" ১৮৮২-এর ভন্তগদ্ধাত্তী-পূজা উপলক্ষ্যে ঠাকুর শ্রীযুত স্বরেক্রের কলিকাতার গৃহে গিয়াছিলেন এবং পরবৎসর ভত্তরপূর্ণা-দর্শনে তথায় যাইয়া নৃত্য-গাতাদি-সহকারে ক্লাবর্ষণ করিয়াছিলেন।

স্থরেক্রবাবু মছপান করিতেন—প্রথম প্রথম একটু বাড়াবাড়িই হইত। এদিকে তাহার পল্লীবাসী বন্ধু রামচন্দ্র বৈষ্ণব এবং এরূপ আচরণের ঘোর বিবোধী। তিনি স্থরেন্দ্রকে মছত্যাগ করিতে বলিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, এরপ না করিলে তাহাব গুরু শ্রীবামরুফদেবেরই হুর্নাম হইবে। স্থরেন্দ্র প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, হু:সাধ্য হইলেও তিনি উহার চেষ্টা করিতে প্রস্তুত আছেন, যদি তাহাই গুরুদেবের অভিপ্রেত হয়; কিন্তু কহিলেন, "ভাই, যদি ত্যাগ করাই উচিত হ'ত, তাহলে পরমহংস মশায় কি তা বশে দিতেন না ?" অগত্যা স্থির হইল যে, নির্দেশ লইবার জন্ত দক্ষিণেশকে যাইতে হইবে। তাঁহারা যথন সেখানে গেলেন, তথন ঠাকুর ভাবস্থ হইয়। বকুলতলায় বিদিং।ছিলেন। স্থবেন্দ্রের অবস্থা তিনি জানিতেন এবং ঐজগ্য চিস্কিডও ছিলেন। আজ জিজ্ঞাসিত না হইয়াও তিনি স্বতই ম্ছপানের ৰিষয়ে কথা তুলিলেন; পরস্ক অকস্মাৎ পানত্যাগের আদেশ না দিয়া বরং विलित्नन, "रम्थ, या थार्व ठीकूत्रक निर्वमन करत थार्व; ज्यात स्वन याथा না টলে, পা না টলে। তাঁকে চিস্তা করতে করতে তোমার পান করতে আর ভাল লাগবে না--তিনি কারণানন্দদায়িনী। তাঁকে লাভ করলে সহজ্ঞানন্দ হয়।" সেইদিন এই আনন্দের চাক্ষ পরিচয় দিবার জন্তই যেন ভাবে গ্রগর মাতোয়ারা হইয়া ঠাকুর গান ধ্রিলেন—

### শিবসঙ্গে সদা বঙ্গে আনন্দে মগনা। স্থাপানে ঢল্ডল চলে কিন্তু পড়ে না॥ ইত্যাদি

ঠাকুর আরও কহিলেন, "প্রথম কাবণানন্দ হবে, তারপর ভঙ্গনানন্দ।" "স্থরেন্দ্র তদবধি তদ্রপ অমুষ্ঠানই করিতেন। সন্ধ্যার সময় প্রতিদিন অনক্তকর্মা হইয়া কিঞ্চিৎ কারণ ৮মা-কালীকে নিবেদনপূর্বক দেই প্রসাদ পান করিতেন; কিন্তু কারণানন্দ না আসিয়া তাঁহাব ভঙ্গনানন্দেব উদয় হইত। সেই সময়ে তাঁহার নয়নঘয়ে অনর্গল অ≝ধাবা, মৃথে মধ্যে মধ্যে মর্মপর্শী করণন্বরে মা মা' রব, মধ্যে মধ্যে নিম্পন্দ ধ্যানে মগ্ন অবস্থা দেখিয়া নাস্তিক দর্শকেব হৃদয়েও ভগবদ্যাবেব সঞ্চাব হইত এবং এই সময়ে তিনি ভগবৎকথা ব্যতীত অন্ত কোন কথা কহিতে বা শুনিতে ভালবাসিতেন না। সুরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রায় প্রতি ববিবারে দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। তাঁহাব মনেব অপূর্ব পরিবর্তন ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু আপনার পূর্ব স্বভাবকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারেন না। এই অভিমানে এক রবিবারে তিনি দক্ষিণেশ্ববে গমন কবিলেন না। তাঁহার বন্ধুরা রামক্রফদেবকে জানাইলেন যে, তিনি আবার পূর্বের মত মন্দ লোকের সঙ্গে মিশিতেছেন। এই কথা শুনিয়া বামকৃঞ্চেব কহিলেন, 'আচ্ছা, এখনও ভোগবাসনা আছে—দিন কতক ভোগ করে নিক্; এর পরে ও-সব কিছুই আর থাকবে না—দে নির্মল হয়ে যাবে।' তাহার পর রবিবারে স্থরেক্রনাথ দক্ষিণেখরে গমন করিয়া একটু সলজ্জভাবে রামক্বঞ্চ-দেবের নিকট হইতে অল্প দূরে যাইয়া বসিলেন। রামক্লফদেব ইহা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কছিলেন, 'কি গো, চোরটির মত অমন দূরে গিয়ে বসলে কেন ? এগিয়ে কাছে এস।' স্থরেক্র নিকটে আসিলে রামরুঞ্দেবের ভাব হুইয়া পড়িল এবং ভদবস্থায় তিনি কহিলেন, 'আচ্ছা, লোকে যথ-কোথাও যায় তথ্য মাকে সঙ্গে নিয়ে যায় না কেন ? মা সঙ্গে থাকলে

অনেক মন্দ কাজের হাত থেকে নিস্তার পায়।' — স্বরেক্তের হৃদয়ে জ্ঞানেব সঞ্চাব হইল। এতদিন বহু চেষ্টা করিয়াও আপনার বোগের কোন প্রতিকার কবিতে পারেন নাই, অল্ল রামক্লফদেবের কথায় তাহার প্রক্লত উষধ প্রাপ্ত হইবোর উত্তম পথ পাইলেন" ('শ্রীশ্রীবামক্লফচরিত', ১৯১-১৯৪ পঃ)।

ভক্তিশ্রদ্ধা-বৃদ্ধির দহিত শ্রীযুত স্থবেক্রের চবিত্তের যেমন উন্নতি হইতে থাকিল এবং তিনি যেমন অধিকতর ঘন ঘন আসিতে লাগিলেন, ঠাকুবও তেমনি আবও স্পষ্টতরভাবে তাহাব ভুলক্রটি দেখাইয়া উাহাকে স্থপথে পরিচালিত কবিতে লাগিলেন। স্ববেন্দ্রবাবু একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তদের নিকট বলিতেছিলেন যে, তিনি এক সময়ে তীর্থদর্শন উপলক্ষ্যে বুন্দাবনে উপস্থিত হইলে পাণ্ডা ও ভিখাবীবা 'পয়সা দাও', 'পয়সা দাও' ববে বড়ই বিরক্ত কবিতে থাকে; তাই তাহাদেব দৌরাত্ম্য হইতে নিম্বৃতি পাইবাব জ্ব্যু তিনি পাণ্ডা প্রভৃতিকে মুখে যদিও বলিলেন যে, প্রদিন কলিকাতায় ফিরিবেন, তথাপি সেই দিনই তাহাদেব অজ্ঞাত্তসাবে পলাইয়া আসিলেন। শুনিয়া এইরূপ মিথ্যাচাবেব জন্ম ঠাকুব তাঁহাকে ভৎসনা কবিলেন। লজ্জিত স্থবেন্দ্রনাথ তথন প্রদঙ্গান্তর আবস্ত করিয়া জানাইলেন যে. বুন্দাবনের নির্জন স্থানগুলিতে যাইয়া তিনি তপস্থানিবত অনেক বাবাদ্ধীকে দর্শন কবিয়াছেন। অমনি ঠাকুব জানিতে চাহিলেন, তিনি তাঁহাদেব কিছু দিয়াছেন কি-না। স্থরেক্স যথন উত্তব দিলেন যে, কিছুই দেওয়া হয় নাই, তথন ঠাকুর বলিলেন, "ও ভাল কর নাই—সাধু-ভক্তদের কিছু দিতে হয়। যাদের টাকা আছে, তাদের ওরূপ লোক সামনে পড়লে কিছু দিতে হয়।" শাসনেব দঙ্গে স্থরেক্ত আবার ক্ষেহস্পর্শত পাইতেন। কাশীপুরে একদিন (১৭ই এপ্রিল, ১৮৮৬) রাত্রি নয়টায় স্থরেন্দ্র প্রভৃতি ঠাকুরেব পার্খে বসিয়া আছেন। স্থবেদ্রেব আনীত মালা পরিধান করায় ঠাকুরকে

### সুরেন্দ্রনাথ মিত্র

বডই স্থলব দেখাইতেছে। ভক্তবাস্থাকল্পতক সেদিন স্ববেদ্রের প্রতি আরও ক্রপাবর্ধণেব জন্ম তাঁহাকে ইন্সিতে স্বপার্যে আনাইয়া প্রসাদী মালা তাঁহার গলায় পবাইয়া দিলেন এবং স্ববেদ্র মালা পাইয়া প্রণাম করিলে শ্রীপদে হাত বুলাইয়া দিতে বলিলেন। সে স্নেহস্পর্শে সেদিন স্ববেদ্রের আনন্দের ফোয়ারা খুলিযা গেল। তিনি সানন্দে ভক্তদের সহিত কীর্তনে যোগ দিলেন এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া গান ধরিলেন—

আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা।

আমি মায়ের পাগল ছেলে, (আমার) মায়েব নাম শ্রামা ॥ ইত্যাদি। কাশীপুরে আবও একদিন (২২শে এপ্রিল, ১৮৮৬) ঠাকুবের শ্রীহস্ত হইতে স্থবেদ্রবাবু হইগাছি মালা পাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ এইকপ সোভাগ্য তাহার প্রায়ই ঘটিত।

আমরা দেখিয়াছি, স্থবেন্দ্রনাথ প্রথমে পৃদ্ধা-ধ্যানাদি প্রচলিত রীতি-অবলম্বনে বৈধী ভক্তিব পথেই চলিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার চিস্তাধারাও বহুদিন যাবং যুক্তি ও অন্তমানাদি-অবলম্বনেই পরিচালিত হুইত। তাই একদিন (২বা মার্চ, ১৮৮৪) তিনি কথাপ্রসঙ্গে প্রশ্ন করিলেন, "ঈশ্বব তো স্তায়পবায়ণ, তিনি তো ভক্তকে দেখবেন?" ঠাকুর এই গতাস্থগতিক চিস্তাধারাব ক্রটিপ্রদর্শনচ্ছলেই যেন বলিলেন, "এ সংসার তাঁর মায়া, মায়ার কাজের ভিতব অনেক গোলমাল—কিছু বোঝা যায় না।"

দক্ষিণেশ্ববে আদিবার পূর্বে স্থরেন্দ্র দেবদেবীতে বিশাদী ছিলেন না।
কিন্তু অতঃপর শ্রীরামক্বফের অন্ধ্রগ্রহে শ্রদ্ধা দঞ্জাত হওয়ায় তিনি নিত্য
ঠাকুরের স্বীয় ইষ্টদেবী শ্রীশ্রীকালীমাতার দমুথে দীর্ঘকাল যাপন করিতে
লাগিলেন। ইত্যবদরে ভক্তির প্রথম উচ্ছাদে একসময়ে তাঁহার ইচ্ছা
হইল যে, অক্যান্ত বহু ভক্তের ক্যায় তিনিও বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক ঠাকুরের

সান্নিধ্যে দক্ষিণেশ্বরে অস্ততঃ রাত্রিকালে বাস করিয়া সাধনাদিতে ডুবিবেন। সঙ্কল্লাম্যনারে একটি বিছানা আনিয়া তথায় বাথিলেন এবং হুই-এক দিন রাত্রিবাসও করিলেন। ঠাকুর শুধু দ্রষ্টা হিসাবে দেখিয়া যাইতে লাগিলেন —কিছুই বলিলেন না। কিন্তু মিত্রগৃহিণী আপত্তি জানাইয়া বলিলেন, "তুমি দিনেব বেলা যেখানে ইচ্ছা দেখানে যাও; রাত্রে বাড়ি থেকে বেবিয়ে যাওয়া হবে না।" অতএব স্থবেদ্রের আর সেথানে রাত্রিবাস হইল না। এইকপে আপাতত: বিফলকাম হইলেও স্থরেক্রের হৃদয়ে বিষয়কামনা হ্রাস পাইতে লাগিল এবং ডিনি স্বীয় উচ্ছ ঋল জীবন সংযত করিবার জন্ম সচেষ্ট হইলেন। তাই কেদারবাবু একদা (১০ই মাঘ, ১৮৮২) যথন শ্রীরামক্লফের নিকট নিবেদন করিলেন, "যগুপি এদের ( রাম, স্থরেন্দ্র, মনোমোহন) চরণে স্থান দিয়েছেন, তবে আর কেন এদের নিগ্রহ দেন: একবার ভাল করে দয়া করুন, যেন এবা নিম্নতিলাভ করতে পারে," এবং ঠাকুর যথন তত্ত্তরে উদাসীনপ্রায় বলিলেন, "আমি কি করব ? আমাব কি ক্ষমতা আছে ? যদি তিনি মনে করেন তো সকলই হ'তে পাবে," অধিকম্ভ আর কিছুই না করিয়া কিয়ৎকাল পরে সন্ধ্যার প্রারম্ভে পঞ্বটীমূলে যাইয়া নিশ্চেষ্টপ্রায় বসিলেন, তথন স্থরেক্ত আর আপনাকে সামলাইতে না পারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "মহাশয়, আমাদের আর কেন যন্ত্রণা দিতেছেন ? আমবা জানি আমরা পাপী; কেন না আমরা মহাপুরুষের নিকট সর্বদা আসিতেছি, হরি বলিয়া নৃত্য করিতেছি, ভাবে গদ্গদ হইতেছি, লোকে দেখিতেছে যে ইহারা সাধু হইতেছেন, কিন্তু যভাপি আপন আপন হাদয়কে জিজাসা করিয়া দেখা যায়, সে বলিবে, "আমি সাধুব একবিন্দু বাভাসও পাই নাই।' · · · আমাদের মনের যে-সকল অসং সংস্থার ছিল, তাহা যথন বিলুমাত্র কমে নাই, তথন কি করিয়া আমরা নাধু হইলাম ? বরং শঠতা বিলক্ষণ শিথিলাম—আগে এমন

#### সুরেন্ড্রনাথ মিত্র

করিয়া কাঁদিতে পারিতাম না, এখন বেশ কাঁদিতেছি।" ঠাকুর কিছ দেখিতেছিলেন ষে, এই চক্ষের জলে এবং আত্মবিশ্লেষণের ফলে স্থরেন্দ্রের পূর্ব সংস্কার ক্রমেই ক্ষীণতর হইতেছে; স্তরাং স্থরেন্দ্রাদির পূনংপূনং করুণ মিনতির উত্তরে প্রাণ খুলিয়া আশার্বাদ করিলেন, "আনন্দময়ী করুন, তোমরা সকলে আনন্দে থাক।"

সভ্যসংকল্প ঠাকুরের সে আশীর্বাদ অচিরেই সফল হইয়া হুরেন্দ্রকে ভগবংপ্রেমে পূর্ণ করিয়াছিল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৺তুর্গাপূজার সময় ঠাকুর অহুস্থ হইয়া খ্যামপুকুরে বাদ করিতেছিলেন। স্থরেদ্রের গৃহে পূজা হইয়াছে, কিন্তু ঠাকুর যাইতে পারেন নাই। বিজ্ঞয়ার দিনে (১৮ই অক্টোবর ) ৺মহামায়ার আন্ত বিদায়ের ত্রুখ মহা হইবে না বোধে স্থরেন্দ্র বাডি ছাডিয়া শ্রীরামক্লফসকাশে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং প্রাণের আবেগে 'মা মা' করিয়া পরমেশ্বরীর উদ্দেশ্যে বন্ত কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া ঠাকুরের চক্ষু হইতে প্রেমাঞ্জ ঝরিতে লাগিল; তিনি মাস্টার মহাশয়ের দিকে তাকাইয়া বিগলিভস্বরে বলিলেন, "কি ভক্তি! আহা, এর যা ভক্তি আছে!"—এই বলিয়া স্থরেন্দ্রকে জানাইলেন যে, নবমীর রাত্রে সাতটা সাড়ে সাতটার সময় তাঁহার এক দিব্য দর্শন হইয়াছিল। তিনি সমুখে দেখিলেন হুরেন্দ্রেদের দালান, ঠাকুর-প্রতিমা রহিয়াছেন—সব জ্যোতির্ময়; খ্যামপুরুরের আবাস-স্থল ও সেই ঠাকুর-দালান এক হইয়া গিয়াছে---যেন একটা আলোর স্রোত হই আয়গার মধ্যে প্রবাহিত। স্থাইক্স বলিলেন, "আমি তখন ঠাকুর-দালানে 'বা মা' বলে ভাকছি---দাদারা ত্যাগ করে উপরে চলে গেছে! মর্নে <u>.</u> উঠন-মা বলনেম, আমি আবার আদব।"

. শ্রীরামক্ষের প্রতি ফ্রেন্তবাব্র বিশাসের পরিচয় আর একদিনের ( ১৩ই এপ্রিল, ১৮৮৬ ) ঘটনার পাওরা যায়ঃ ঠাকুর তথন কাশীপ্রের

উন্থানে রোগশ্যায় শায়িত। স্থরেন্দ্র আফিসের কার্যসমাপনাস্তে চারিটি কমলা লেবুও ছই ছড়া ফুলের মালা লইয়া রাত্রি আটটায় দেখানে উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই আবেগভরে বলিতে লালিলেন, "আজ >লা বৈশাথ, আবার মঙ্গলবার; কালীঘাটে যাওয়া হল না—ভাবলাম, যিনি কালী ঠিক চিনেছেন, তাঁকে দর্শন করলেই হবে" ('কথামৃত,' এ২৬।২)। স্থরেন্দ্র সেদিন কথাপ্রসঙ্গে আরও জানাইলেন যে, পূর্বদিন সংক্রান্তি ছিল; কিন্তু তিনি আসিতে পারেন নাই; তাই স্বগৃহেই ঠাকুরের ছবি ফুল দিয়া সাজাইয়াছিলেন। ঠাকুর সব শুনিয়া সমীপস্থ মাস্টার মহাশয়কে ইঙ্গিতে বলিলেন, "আহা, কি ভক্তি।"

শ্রীবামক্বঞ্চের বসদদার স্থরেক্রের দানের পরিমাণ কিরপ ছিল, তাছা কেহ স্পষ্টতঃ লিখিয়া রাখেন নাই, তবে প্রবন্ধের প্রাবস্তে 'লীলাপ্রসঙ্গের' যে বাকাগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, পাঠক উহা হইতে কতক বুঝিতে পাবিবেন। আব একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিতের উল্লেখ কবিলেণ্ড মন্দ হইবে না। 'কথামৃতে' (২।২৭।১) আছে, "স্থবেন্দ্র একটু অভিমানী। ভক্তেরা কেহ কেহ বাগানের খরচের জন্ম বাহিবের ভক্তদের কাছে অর্থসংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন—তাই বড় অভিমান হইমাছে। স্থরেন্দ্র বাগানের অধিকাংশ খরচ দেন।" মনে রাখিতে হইবে যে, তখন নগদ মাসিক প্রায় হই শত্ত টাকা বায় হইত। এই মোটা খরচ দেওয়া ছাজান্ড ঠাকুরের ছোট-খাট স্থান্থবিধা-বিধানে স্থরেন্দ্রবাবু সর্বদা মৃক্তহন্ত ছিলেন। কখন হয়তো উত্তাপ নিবারণের জন্ম থসথসের পরদা কিনিয়া আনিতেন, কখন সেবাক্র জন্ম ফল প্রভৃতি লইয়া আসিতেন, আবার কখন মাল্যাদি ঘারা ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গকে মনের সাধে সাজাইতেন। উদারহদ্য স্থরেন্দ্রের পরবর্তী কালের মহাপ্রাণডার একটি নিদর্শন স্বামীজীর 'প্রাবলী'হত (১ম ভাগ, ৬৯ পৃঃ) লিপিবন্ধ আছে। তিনি লিথিয়াছেন, "পূর্বোক্র চুই মহাত্মাক্র

### সুরেন্দ্রনাথ মিত্র

( স্থরেন্দ্র ও বলরামের ) নিতান্ত ইচ্ছ। ছিল যে, গঙ্গাতীরে একটি জমি ক্রয় করিয়া তাঁছার ( শ্রীরামক্ষের ) অন্ধি সমাহিত করা হয়…এবং স্থরেশ ( স্থরেন্দ্র ) বাবু তজ্জ্য ১০০০, টাকা দিয়াছিলেন এবং আরও অর্থ দিবেন বলিয়াছিলেন।"

যাহা হউক, আমরা শ্রীরামক্ষের লীলাকালেই ফিরিয়া যাই। আপন বুদ্ধিও সামর্থ্য অহুযায়ী শ্রীরামক্বঞ্চের ভাবরাশিকে রপপ্রদান করিতে স্থরেক্স অগ্রণী ছিলেন। মনোমোহন ও রামচক্রের পরামর্শক্রমে তিনি সর্ব-ধর্মসমন্বয়েব ভোতক একথানি চিত্র আঁকাইয়াছিলেন। উহাতে শিবমন্দির, মদজিদ ও গীর্জাব সম্মুখে ঘীন্ত, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি অবতাবপুরুষ বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্যগণ বহিয়াছেন এবং নৃত্য, বান্থ ইত্যাদি সহকারে আনন্দপ্রকাশ কবিতেছেন—অপব পার্শ্বে পরমহংসদেব দাঁডাইয়া কেশবচন্দ্রকে সেই অপূর্ব মিলনোৎসব দেখাইতেছেন। এপ্রকার গন্তীব-ভাবব্যঞ্চক চিত্রদর্শনে কেশবচন্দ্র পরম প্রীত হইয়া স্থরেন্দ্রকে পত্রশ্বাবা জানাইয়াছিলেন, "যাহাব দারা এই ছবির ভাব বাহির হইয়াছে, তিনি ধন্য।" মনোমোহন ও রামচন্দ্রেব সহায়তায় স্থরেক্ত সর্বধর্মসমন্বয়ের একটি প্রতীকও নির্মাণ করাইয়াছিলেন—উহাতে বৈষ্ণবদেব খুন্তি, খ্রীষ্টানদের ক্রশ, মুসলমানদের পাঞ্জা ইত্যাদি মিলিত হইয়াছে। কেশববাবু ঐ সম্মিলনপ্রতীকটি লইয়া একবার নগরকীর্তনে বাহির হইয়াছিলেন। স্থবেদ্রের আর একটি অবদান শ্রীরামক্কফের জন্মোৎসবের প্রবর্তন। 'ভক্ত মনোমোহন' গ্রন্থে (৮০ পঃ) মনোমোহন বলিতেছেন, "মহাত্মা স্থরেন্দ্রনাথের যত্ত্বে এবং ব্যয়ে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীবামক্বফদেবের জন্মতিথির দিন প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ-জ্বোর্যাৎসব সংস্থাপিত হয়। স্পামরা সেই দিবস কয়েকটি মাত্র বন্ধুবান্ধব সন্মিলিত হইয়া দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে শ্রীরামক্ককোৎসব করি। ···প্রথম ও ্দ্বিতীয় বৎসর উক্ত উৎসবের সমৃদয় ব্যয়ভার *ভক্ত স্থরে*শ্রনাথ

### জীরাসকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

বহন করিরাছিলেন; কিন্তু তৃতীয় বর্ষ হইতে প্রীর্নামক্লখ-ভক্তমণ্ডলীর প্রস্তাবমত সকলে কিছু কিছু দিতে লাগিলেন। তাহা হইলেও ভক্ত স্থরেক্সনাথই সেই মহোৎসবের প্রাণম্বরূপ ছিলেন—অধিকাংশ ব্যয়ভার তিনিই বহন করিতেন।"

ঠাকুরের হয়তো ইচ্ছা ছিল না যে, তাঁহার রসদদারগণ দীর্ঘজীবী হন; তাই ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে (১২ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭) রাজে অহমান চল্লিশ বৎসর বয়সে হুরেব্রনাথ স্বকার্য-সমাপনাস্তে অভীষ্টলোকে চলিয়া যান।

### রামচন্দ্র পত্ত

শ্রীযুত রামচন্দ্র ১২৫৮ বঙ্গান্দের ১৪ই কার্ডিক বৃহস্পতিবার শুক্লা ষষ্ট্র তিথিতে (৩০শে অক্টোবর, ১৮৫১) কলিকাতার অস্ত:পাতী নারিকেলডাঙ্গায় পিতা নৃসিংহপ্রসাদ দত্তের গৃহ আলোকিত করিয়া ভূমিষ্ঠ হন। মাভূম্বেছ তিনি অধিক দিন উপভোগ করিতে পারেন নাই; কারণ জন্মের মাত্র আড়াই বংসর পরেই তিনি মাতৃহারা হন। কিন্তু মাতাকে হারাইলেও মাতার একটি বিশেষ গুণ সর্বদা মনে রাখিয়া তিনি স্বীয় জীবনে উহা প্রতিফলিত করিতে সচেষ্ট থাকিতেন। দয়াবতী তুলদীমণি গৃহকর্ম-সমাপনাস্তে যথন আহারে বসিতেন, তথন কেহ হয়তো গলচ্ছলে সেখানে বসিয়া স্বীয় দারিদ্র্য ও অনাহারের কথা নিবেদন করিত; তুলসীমণি অমনি সমস্ত অন্ন তাহাকে দিয়া উঠিয়া পড়িতেন; অপরে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, সেদিন তাঁহার আহারে কচি নাই। পিতা নৃসিংহপ্রসাদ নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন এবং পৃণ্ডিত বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল। বামচক্রের পিতামহ সংস্কৃতে কৃতবিত্য পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার অনেক মন্ত্রশিশ্ব ছিল। ফলত: উত্তম বৈষ্ণবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া রামচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই বৈষ্ণবোচিত ভক্তি ও অগ্যান্ত গুণাবলীতে ভূষিত হইশ্বছিলেন।

বালক রামচন্দ্র নিজের খেলাঘরে নিজম ঠাকুরের ভোগ দিতেন;
কথন সধী সাজিয়া জীকুফের সন্মুখে নৃত্য করিতেন; কথন বা
মহোৎসবে সমবয়ন্ধদিগকে ভাকিয়া আনিয়া প্রসাদ বিতরণ করিতেন।
এতহাতীত জীনিবাস বাবাজীর আপ্রমে ও শিখের বাগানে সাধু-সন্মাসীদের
নিকট গমনাগমন করিতেন। বৈষ্ণব রামচন্দ্র আত্মীবন নিরামিবালী
ছিলেন। দল বৎসর বয়সে ভিনি একবার ছবিপালে এক কুটুমগুহে যান।

## **এ**রামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

কুটুম মাংসাশী ছিলেন ; স্থতরাং প্রিয়দর্শন আত্মীয় বালককে প্রথমে আদর করিয়া মাংস থাওয়াইতে চাহিলেন। বালক তাহাতে সম্মত না হওয়ায় তিনি স্নেহের আতিশয্যে বলপ্রয়োগ করিতে অগ্রসর হইলেন। বালক অন্ন ও আত্মীয়গৃহ ত্যাগ কবিয়া কলিকাতাভিমুখে চলিল— কাহারও নিষেধ শুনিল না। তাহার সঙ্গে পয়সা ছিল না, পথও অজ্ঞাত; তথাপি পথচারীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে পদত্রজে কোন্নগরে পৌছিল। তথন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। নিৰুপায় হইয়া বালক এক জায়গায় বসিয়া ইতিকর্তব্যতা স্থির করিতেছে, এমন সময় এক স্নেহশীলা গৃহস্থবধ্র দৃষ্টি আরুষ্ট হওয়ায় তিনি তাহাকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া আহাব করাইলেন এবং গৃহে স্থান না থাকায় এক প্রতিবেশীর বৈঠকথানায় বাত্রিবাসের ব্যবস্থা করিলেন। সেই বৈঠকথানায় গুলিথোব ভদ্রলোকদের যাতায়াত ছিল; তাঁহাবা অধিক বাত্রে মাদকন্তব্য-দেবনকালে বালককেও নানা প্রকারে দলে টানিতে চেষ্টা করিলেন; বালক এই পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইল এবং দিবালোকের সঙ্গে সঙ্গে সেই গৃহ ত্যাগ করিয়া স্টেশনে উপস্থিত হইল। কিন্তু আসিলে হইবে কি—হাতে যে পয়সা নাই! সোভাগ্যক্রমে পূর্বরাত্তের পরিচিত এক ভদ্রলোক কলিকাতায় ফিরিবাব পথে স্টেশনে বালককে দেখিতে পাইলেন এবং কলিকাতার টিকিট কিনিয়া দিলেন।

তীক্বৃদ্ধি বামচন্দ্র বিভালয়ে কৃতিত্বের সহিত পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন এবং যথাসময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। কিন্তুর পিতার তথন ঘোব দারিদ্রা। পিতামহ প্রচুর সম্পত্তি রাথিয়া গেলেও পিতা ভাহা ব্যয় করিয়া তথন পরম্থাপেক্ষী। স্থতরাং রামচন্দ্র এক আত্মীয়ের বাটীতে থাকিয়া ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্থলে চিকিৎসাবিদ্যা শিথিতে লাগিলেন। যথাসময়ে ইহারও শেষ পরীক্ষায় স্থ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রতাপনগরে কিছুকাল চাকরি করার পর কলিকাতায়

#### রামচন্দ্র দম্ভ

চল্লিশ টাকা বেতনে গভর্ণমেন্টের অধীনে কুইনাইন-পরীক্ষকের সহকারী শ্রেণীর মধ্যে নিয়োজিত হইলেন। সি. এইচ. উড সাহেব তখন কুইনাইন-পরীক্ষক। তিনি রামচন্দ্রের নিকট শুধু দৈনন্দিন কাজ আদায় করিয়াই সম্ভষ্ট ছিলেন না, অবসরমত তাঁহাকে রসায়নশান্ত্র শিথাইতে লাগিলেন। সাহেব অল্পকাল পরেই স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার কালে প্রীতির চিহুস্বরূপ একটি ঘড়িও অনেকগুলি পুস্তক প্রিয় ছাত্র ও সহকারীকে প্রদান করেন। কিন্তু রামচন্দ্র এই সামান্ত উপহার অপেক্ষাও আর একটি মূল্যবান দান পাইলেন—সাহেবের একনিষ্ঠ বিভান্থবাগ। সাহেব তাঁহার হৃদয়ে যে বিভোৎসাহের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে রামচন্দ্র বসায়ন-শান্তে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া অচিরে খ্যাতি ও প্রচুর অর্থ-উপার্জনে সমর্থ হইলেন। তাহার পিতাব অবস্থাবিপর্যয়ের ফলে নারিকেলডাঙ্গার পৈতৃক ভবন বহু পূর্বে হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছিল। এখন রামচন্দ্র সিম্লিয়া-পল্লীব মধু রায়ের গলিতে নৃতন বাটী নির্মাণ করিলেন।

রামচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ক্রমে এত স্থবিদিত হইয়াছিল যে, অনেক বি. এ., এম. এ.-উপাধিধাবী ও ডাক্তার তাহার নিকট শিক্ষা করিতে আদিতেন। ক্রমে 'তিনি ইংলণ্ডের রাদায়নিক সভার সভ্য হন এবং কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের মিলিটারী ছাত্রদের অধ্যাপক ও সহকারী রাসায়নিক পরীক্ষক নিযুক্ত হন। এতয়তীত নানা সভা-সমিতিতে তিনি রদায়নবিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। রসায়নে অভ্ত ব্যুৎপত্তির ফলে তিনি কুর্চির ছাল হইতে 'কুর্চিসিন' নামক একটি আমাশয়-প্রতিষেধক উষধ আবিদ্ধার করেন। ইহাতে দেশবিদেশে তাঁহার স্বখ্যাতি হয় এবং প্রচুর অর্থাগমও হয়। ক্রমে সরকারী কার্যেও বেতনর্দ্ধি হইয়া ২০০, টাকায় উঠে। এতয়াতীত স্বাধীনভাবে বিবিধ পদার্থের রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া তিনি

#### ঞ্জীরামকুষ্ণ-ভক্তমালিকা

প্রচ্ব অর্থ উপার্জন করিতেন; এমন কি, কোন সময়ে মাসিক সহস্র মৃত্রা গৃহে আসিত।

যৌবনে একসময়ে নাটক-রচনায় ও অভিনয়ের প্রতি রামচন্দ্র আরুষ্ট হইয়াছিলেন; কিছু সেই আকর্ষণ দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই। সাহিত্য অপেক্ষা বিজ্ঞানেই তিনি অধিক আনন্দ ও রুতিত্ব লাভ করিয়া ঐ দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন।

এই কালমধ্যে রামবাবুর পারিবারিক ও আধ্যান্মিক জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। চাকরির প্রথমাবস্থাতেই তিনি বালাখানার শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বন্ধ মহাশয়ের একমাত্র কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। অতঃপর বিজ্ঞানশান্ত্রে পারদর্শিতালাভের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেরূপ তাঁহার আর্থিক উন্নতি হইতে থাকিল, অপর দিকে তিনি তদ্রপ ক্রমেই নাস্তিক হইতে লাগিলেন। শুধু তাহাই নহে, প্রয়োজন হইলে তিনি অপরের বিশ্বাসে আঘাত করিতেও কুষ্ঠিত হইতেন না এবং অনেক ক্ষেত্রে স্বীয় ক্ষ্রধার যুক্তিদারা অপরের সমস্ত কথা থগু থগু করিতেন। স্থতরাং স্বধর্মে আস্থাবান ভদ্রলোকেরা এই নাস্তিকের সহিত সহঙ্গে বিচারে অগ্রসর **२**हेर्जन ना। वाला देवसवकूल नानिज य वानक खहर्स एक वार्मनारस প্রসাদবিতরণ করিত ও মধুর নৃত্যে অপরকে মোহিত করিত, শেই যে যৌবনে এই প্রকার নিরীশ্ববাদী হইবে তাহা কে ভাবিয়াছিল ? বস্ততঃ দে যুগের যে সর্বগ্রাদী জড়বাদ তৎকালীন শিক্ষিতসমান্তকে গভীরভাবে আলোড়িত করিতেছিল, রামচক্রও তাহার হল্তে অব্যাহতি পান নাই। ধর্মমাত্রে আস্থাহীন রামবাবু আবশুক স্থলে এটিধর্মের প্রতিও সীয় অবিশাস-খ্যাপনে অগ্রসর হইতেন। একদিন তিনি ট্রামে যাইতেছেন এমন সময় একজন বাঙ্গালী জীষ্টানবাবু উহাতে উঠিয়া স্থানকাল-বিবেচনা না করিয়াই সকলকে মরণের পরে পরিত্রাপের জন্ত যীশুর শরণ লইতে

আহ্বান জানাইলেন। কথার ভঙ্গি কাহারও মন:পুত না হইলেও 
দকলেই নীরব রহিলেন; কেবল রামচন্দ্র যোবনোচিত বহুল্পভরে বলিয়া।
উঠিলেন, "মশাই, মরলে পরিত্রাণের যা হয় হবে, আপনি তো এ যাত্রা।
পরিত্রাণ করুন—আপনার বক্তৃতার জালায় যে প্রাণাস্থ উপস্থিত!" উহার
ফল ফলিল—তুম্ল হাল্ডের মধ্যে বক্তাশ্রোত থামিয়া গেল। প্রচারক
কিন্তু রামবাবৃকে ছাড়িলেন না; গাড়ি হইতে নামিয়া মেডিক্যাল
কলেজে প্রবেশের পথেও তিনি যীশুমহিমা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।
অগত্যা রামচন্দ্র জানাইলেন যে, তিনি কোন ধর্মেই বিশ্বাসী নহেন
এবং তৎসহ নান্তিকতার তুণীর হইতে এইরূপ ছই-একটি শাণিত বাণ
নিক্ষেপ করিলেন যে, প্রচারক স্বীয় বৃদ্ধি বিভ্রান্ত হয় দেখিয়া রণে
ভঙ্গ দিলেন।

তিনি নান্তিক হইলেও কোনদিনই বৈষ্ণবোচিত সদাচার ত্যাগ করেন নাই। একবার পত্নীর অন্থথের সময় ডাক্তার মাংসের ঝোল পথ্যরূপে ব্যবস্থা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার স্ত্রী মরে যাবে, তবু আমি বাড়িতে মাংস এনে কুলাঙ্গার হব না।" সোভাগ্যক্রমে ঐ পথ্য ভিন্নও রোগিণী আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন।

পতিনি এযাবং যুক্তির তরণী-অবলম্বনে ভবনদীতে ভাসিয়া চলিয়াছিলেন; কিন্তু অকমাৎ শোকের তুফান উঠিয়া তাঁহার সে তরণীকে এমন একটি দোল দিল যে, তিনি আর শুধু উহার ভরসায় নিশ্চিম্ব থাকিতে পারিলেন না। একদিন তাঁহার প্রাণসম একটি কন্তা কালস্রোতে বিলীন হইলে যুক্তিবাদী রামবাবুর মনে প্রশ্বজাগিল, মৃত্যুর পশ্চাতে কি কোন গভীর তম্ব লুকায়িত আছে ? পরবর্তী ৺কালীপৃশার দিন দীপাবলীর দীপসক্ষাকালে তিনি শোকভারে নিপীড়িত হাবরে এই সমস্রার সমাধানেই ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার সমূথে প্রকৃতির উন্মুক্ত

সৌন্দর্য—আকালে মেঘ ভাসিতেছে ও অকন্মাৎ বিবিধ রাগে রঞ্জিত হইয়া
নয়ন মন হরণ করিতেছে। শুধু বিজ্ঞানের বিশ্লেষণের পথে তো এ
সৌন্দর্যের রহস্তভেদ হয় না! এই বিচিত্র ক্রীড়ার পশ্চাতে কি কোন
ক্রীড়াকারী আহেন, এই সৌন্দর্যের উৎসম্থলে কি কোন সৌন্দর্যনা
আছেন ? রাম্চন্দ্রের জিজ্ঞাসা ক্রমেই শৈশবের বিখাসপূর্ণ দিনগুলিকে
শ্বৃতিপথে আরুত করাইয়া অস্তরে অমুসন্ধিৎসা জাগাইল, "ঈশ্বর কি
আছেন ? তাঁকে কি দেখা যায় ?"

শ্রীযুত রামচন্দ্রের শোকবিদ্ধা মনে যথন এইরপ জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছে, ঠিক তথনই কুলগুরু তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র ভাবিলেন, ইহাব নিকট পথের সন্ধান পাইবেন; কিন্তু কুলগুরুব আচরণ তাঁহার মার্জিত মনে বিদ্রোহ জাগাইল—তিনি হতাশ হইয়া অন্তত্ম উহার সন্ধান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি ব্রাহ্ম, থ্রীষ্টান, কর্তাভজা ইত্যাদি বিবিধ সম্প্রদায়ের লোকের সহিত মিশিতেন এবং তত্তং সম্প্রদায়ের পুস্তকাদিতে সত্যেব সন্ধান পাওয়া যাইবে ভাবিয়া উহা পাঠ করিতেন, কিন্তু ইহাতে মনেব থাল জুটলেও প্রাণেব আকাজ্রা মিটিল না। তবে ব্রাহ্মসমাজের সহিত পরিচয়েব ফলে তাঁহাব এই লাভ হইল যে, তিনি কেশবচন্দ্রের প্রবন্ধাদি হইতে শ্রীরামক্বন্ধের সন্ধান পাইলেন গ্রবং তাঁহাকে দর্শনের বাসনা ক্রমেই স্বদৃত হইতে লাগিল।

অবশেষে ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর (৺কালীপূজার পবে কার্তিক মাসের শেষে ) এক শুভ মৃষ্টুর্তে বামচন্দ্র, মনোমোহন ও গোপালচন্দ্র মিত্র নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্ববে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথম আগমন; শ্রীরামকৃষ্ণ কোথায় থাকেন জানেন না; ঘাটে নামিয়া চাঁদনিতে উপস্থিত লোকদের নিকট সংবাদ লইয়া তাঁহারা পর্মহংসদেবের ঘরের উত্তর দিকের বারান্দায় গিয়া দেখিলেন খার ক্লে, আর উত্তর-পূর্ব বারান্দায়

কতকগুলি পুলিদের লোক বসিয়া আছে। পাশ্চান্ত্য আদ্ব-কায়দায় স্থশিক্ষিত বলিয়া তাঁহারা ঘরে ঢুকিবার পথ না পাইয়া পুনর্বার চাঁদনির লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জ্বানিলেন যে, ঐ রুদ্ধদারে আঘাত করিলেই উহা খুলিয়া যায়। তাঁহাবা ঐরপ করিলেন এবং দার অচিরাৎ উন্মুক্ত হইলে গৃহে প্রবেশ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাদিগকে ভূমিষ্ঠ প্রণামান্তে স্বীয় শয্যায় আসনগ্রহণ করিতে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা পাশ্চান্ত্য রীতি-অমুসারে শুধু মস্তক নত করিয়াই অভিবাদন জানাইলেন এবং নির্দিষ্ট স্থানে উপবেশনান্তে শ্রীরামক্বফেব উপদেশশ্রবণ ও মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন কবিয়া নিজেদেব সন্দেহভঞ্জন কবিতে লাগিলেন। জীরামক্লফের প্রশাস্ত মৃতি, মধুর আলাপ, বাহাড়মরশৃন্যতা, সহজ অথচ যুক্তিপূর্ণ সমস্তা-সমাধান ইত্যাদিতে তাঁহারা বিশেষ মৃগ্ধ হইয়া সন্ধ্যা পর্যস্ত তাঁহাব সহিত যাপনান্তে এক অনমভূতপূর্ব শান্তি ও বিমল আনন্দ লইয়া নৌকাযোগে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। ভাগীরথীবক্ষে তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরামক্বফের আলোচনাই চলিতে জাগিল। রামচন্দ্র বলিলেন, "এরূপ যুক্তিপূর্ণ ভগবৎ-সিদ্ধান্ত আগে কখনও শুনি নাই।" মনোমোহন বলিলেন, "তিনি আমাদেরও সঙ্গে এরপ ব্যবহাব করিলেন যেন আমরা তাঁবঁ কত আপনাব জন—কত কালের পরিচিত !" সমর্থন করিয়া রামচক্র বলিলেন, "মহৎ ব্যক্তির লক্ষণই এই যে, তাঁরা সম্পূর্ণ অপরিচিত লোককে ক্ষণকালের মধ্যে পরমান্তীয় কবে নিতে পারেন।" প্রথম দিনেই তিনি আপনাকে শ্রীরামক্ষের গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া জানিলেন।

শ্রীযুত রামচন্দ্র এত দিনে অক্লে কৃল পাইলেন। ইহার পবে শ্রীরামক্বন্ধের আকর্ষণে তিনি প্রতি রবিবার দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া পরমহংসদেবের
কথামূতে অস্তরের পিপাসা মিটাইতেন। সপ্তাহের কার্যব্যক্ততার মধ্যে
তিনি ঐ দিনটিবই অপেক্ষায় থাকিতেন এবং উহা দক্ষিণেশ্বরেই কাটাইয়া

রাজিতে গৃহে ফিরিতেন। তিনি লিখিয়াছেন, "রবিবার সন্ধার সময় যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতাম, তখন ঠাকুরের কথামত পান করিয়া আমরা একেবারে আনন্দে বিভোর হইতাম—ইচ্ছা হইত না যে, গৃহে ফিরিয়া আসি। সংসারকে তখন সংসার বলিয়া বোধ হইত না। তখন আমরা প্রাণের ভাবে প্রায়ই গান করিতাম—

গৃহে ফিরে যেতে মন চাহে না যে আর। ইচ্ছা হয় ঐ চরণতলে পড়ে থাকি অনিবার।"

এই প্তদঙ্গের ফলে রামচন্দ্র যদিও তথন আন্তিক ও প্রীরামক্ষ-চরণে অর্পিতপ্রাণ, তথাপি অলোকিকদ্বের প্রমাণের জন্ম তাঁহার প্রাণ লালায়িত। এমন সময়ে একদিন নিশাশেষে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন—তিনি এক প্রুরিণীতে স্নান করিয়া পবিত্র হইয়াছেন, আর প্রীরামক্ষণ তথায় আগমন-পূর্বক মন্ত্র-প্রদানান্তে প্রতিদিন স্নানের পর আর্দ্রবন্ধে উহা একশত বার জ্বপ করিতে বলিতেছেন। এই অপূর্ব স্বপ্ন তাঁহার মনে এমন প্রভাব বিস্তার করিল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া প্রীরামক্ষণ-দমীপে সমস্ত নিবেদন করিলেন। ঠাকুর শুনিয়া সানন্দে বলিলেন, "স্বপ্রসিদ্ধ যেই জনা, মৃক্তি তাঁর ঠাই।"

বিখাসের পথে রামবাব্ এযাবং বহুদ্র অগ্রসর হইলেও ষ্ক্তি তথনও
নিরস্ত না হওয়ায় আবার তাঁহার মনে সন্দেহ উঠিল—স্বপ্ন তো মন্তিক্ষের
বিকারমাত্র, উহাতে আস্থা কি? এতদপেক্ষাও স্থিরতর প্রমাণ চাই।
সে প্রমাণ পাইতেও বিলম্ব হইল না। একদিন বিপ্রহরে পটলভাঙ্গার
গোলদীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দাঁড়াইয়া জনৈক বন্ধুর নিকট তাঁহার
এই মানসিক অশান্তির কথা বলিতেছিলেন, এমন সময় এক দীর্ঘকার,
ভামবর্ণ ব্যক্তি আসিয়া মৃত্ত্বরে বলিলেন, "বাস্ত হচ্ছ কেন, সয়ে থাক।"
ছই বন্ধই প্রত্যক্ষ দেখিলেন, কিন্তু চক্তিতে সে পুরুষ কোথায় মিলাইলেন

তাঁহারা আর তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলেন না। রামচক্র ভাবিলেন, "ইহাও হয়তো মস্তিক্ষের বিকার"; কিন্তু তথনই মনে হইল, "এরূপ বিকারও ভাল, ষাতে এমন আশ্বাসের বাণী পাওয়া যায়, আর যাতে মদ এমন শাস্ত হয়ে যায়।" ঠাকুর ঐ বিবরণ শুনিয়া স্বভাবসিদ্ধ মৃত্হাস্তে বলিয়াছিলেন, "অমন কত কি দেখবে!"

রামবাবুর মনে তথনও শাস্তি-অশান্তির আলো-ছায়ার খেলা চলিতেছে। এক অশান্তির মৃহুর্তে তিনি "কিছু হইল না" বলিয়া ঠাকুরের নিকট আক্ষেপ করিতে থাকিলে ঠাকুর গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কি করব ৰাপু, সবই হবির ইচ্ছা।" রামচন্দ্র কান্ত না হইয়া আবার শান্তিকামনা করিলে ঠাকুর বলিলেন, "আমি কারো থাইও না, নিইও না—ভোমাদের এথানে আসতে ইচ্ছা হয় এসো, না হয় এসো না।" কি নিদারুণ উপেকা। কিন্তু ভক্তকে নিষাম প্রেম-ভক্তি আম্বাদ করাইতে হইলে গুরুকে বোধ হয় বাধ্য হইয়াই এই নিষ্ঠুর পথ অবলম্বন করিতে হয়, সে অবহেলায় বামচন্দ্রের ব্যথিত মনে নানা চিস্তার উদয় হইতে লাগিল— এমন কি, মনে হইল যে, এইরূপ নিক্ষল জীবনে কোন লাভ নাই। অবশেষে স্থির করিলেন—শাস্তে বলে, নামী অপেকা নামের মহিমা অধিক; অভএব নামজপ করিয়া দেখিবেন, ঠাকুরের মন টলে কি না। এই ভাবিয়া রাত্তে শ্রীরামক্ষের ঘরের উত্তর দিকের বারান্দায় শয়ন করিয়া বৃহিলেন এবং নামঞ্চপ করিতে লাগিলেন। গভীর বাত্রে ঠাকুর নিজ কক্ষ হুইতে বাহিরে আসিলেন ও রামচন্দ্রের শ্যাপার্যে বসিয়া মধুর সাম্বনা-বাক্যে ভাঁহার সমস্ত খেদ দূর করিলেন।

সামচন্দ্র প্রথম জীবনে অর্থবায়ে কৃষ্টিত হইতেন। ঠাকুর ইহা জানিতেন; ভাই অপর ভক্তদের অন্নকরণে রামধার একবার যথন ঠাকুরকে অনৃতে লইয়া ষাইতে আগ্রহ দেখাইলেন, তথন তিনি অবীকৃত হইলেন;

কিন্তু ভক্তবাস্থাকপ্পতক পরে একদিন কি ভাবিয়া নিজেই যাইবার অভিলাষ জানাইলেন এবং দিনও স্থির করিয়া দিলেন। তদমুসারে ভদ্রতা হিসাবে রামবাবু অনিচ্ছাসত্তেও সমস্ত বন্দোবস্ত করিলেন এবং যথাসময়ে ঠাকুর ভক্তসহ আগমনপূর্বক আনন্দ করিয়া চলিয়া গেলেন। ইহাতে ভক্ত-মণ্ডলীর মধ্যে রামচন্দ্রের ভক্তিমহিমা খ্যাপিত হইলেও তাঁহার অস্তরাত্মার সহিত উহার যোগ না থাকায় তিনি উহাকে ঠাকুরের প্রকৃত শুভাগমন বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। কিছুদিন পরে ঠাকুর পুনরায় জানাইলেন যে, বৈশাখী পূর্ণিমায় ফুলদোল উপলক্ষে তিনি রামভবনে পদার্পণ করিবেন। ব্যয়কুণ্ঠ বামবাবু বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, যাহাতে ঐ দিবদের মহোৎসব স্বগৃহে না হইয়া অন্তত্ত্র অন্তন্তিত হয়; কিন্ত সত্যসন্ধ শ্রীরামক্লফের মত-পরিবর্তন না হওয়াতে তিনি অগত্যা স্বীকৃত হইলেন। সেইদিন ভক্তদেব আগমন, সংকীর্তন ও শ্রীমৃথের বাণীতে রামভবন ম্থরিত ও পবিত্রীকৃত হইল এবং ঠাকুরের রূপায় রামচন্দ্রের কার্পণ্যও দুরীভূত হইল। নবজীবন লাভ করিয়া তিনি অতঃপর এই শুভদিনের শ্বরণে প্রতিবংসর ঐ দিবসে উৎসব করিতেন। বলা বাহুল্য, বৈশাখী পূর্ণিমার পরে বহুবার এই গৃহে ঠাকুরের শুভাগমন হইয়াছিল। এই-সব দিনে রামচন্দ্রের হুব্যবস্থায় ঠাকুর এতই প্রীত হইয়াছিলেন যে, অক্সান্য ভক্তগৃহেও তাঁহার ভভাগমন উপলক্ষে যথনই অমুরূপ মহোৎসবের আয়োজন হইত, তথনই তিনি সেই সেই ভক্তকে রামচক্রের পরামর্শ গ্রহণ করিতে বলিতেন। অনেক কেত্রে আবার রামবাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই কার্যপরিচালনার ভার লইতেন।

্ফুল্লদোলের পরদিবস রামচন্দ্র দক্ষিণেশবে গমনপূর্বক ঠাকুরের কথামত-পানাস্তে রাত্রি প্রায় দশটায় স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের উত্তোগ করিতেছেন, এমন সময় ঠাকুর অকস্মাৎ কক্ষের বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন; "কি চাও ?" রামচন্দ্র ফাপরে পড়িলেন—সন্মুথে নয়নবিমোহন কয়তরু সমস্ত মনপ্রাণ আকর্ষণ করিতেছেন; কিন্তু অস্তরে কোন প্রাপ্তির আকাজ্বা তে। জাগিতেছে না! অগত্যা কিছুই দ্বির করিতে না পারিয়া বলিলেন, "প্রভু, কি চাইব কিছুই জানি না; কি চাইতে হয়, আমায় বলে দিন।" রামচন্দ্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তথন ঠাকুরই রামচন্দ্রের নিকট তাঁহার স্বপ্রপ্রাপ্ত মন্ত্রটি ফিরাইয়া লইলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন য়ে, ভবিম্থতে তাঁহার সাধনভঙ্গন হইবে শ্রীরামকৃষ্ণপ্রীতি; ঐ প্রেমের নিকট বাহ্ম সাধন অকিঞ্চিৎকব। রামচন্দ্র আজ নৃতন সত্যের সন্ধান পাইয়া পবিত্প্তহাদয়ে স্বগ্রে ফিরিলেন। তিনি জানিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁহার আবাধ্য দেবতা আর একমাত্র প্রেমই তাঁহার আরাধনা।

শ্রীরামরুক্ষেব আদেশে ও অয়প্রেরণায় ভক্তপ্রবর রামচন্দ্রের জীবনের একটি প্রধান ব্রত ছিল ভক্তসেবা। আগেই বলা হইয়াছে যে, শ্রীরাম-রুক্ষের সহিত ঘনিষ্ঠ মিলনের পূর্বে তিনি বায়াদি সহদ্ধে অতিমাত্র সতর্ক ছিলেন; ক্ষেত্রবিশেষে উহা রুপণতারূপেও আত্মপ্রকাশ করিত। সম্ভবতঃ ইহারই প্রতিকারকল্পে ঠাকুর একদিন রামচন্দ্রের সাক্ষাতে বলিয়াছিলেন যে, তিনি উকিল ও ভাক্তারের অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন না। অবশ্য রামবাবু ভাক্তারি পাস করিলেও ভাক্তারি করিতেন না, তিনি রাসায়নিক পরীক্ষাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন মাত্র। তথাপি কথাটা তাঁহার প্রাণে বিদ্ধ হইল। ভক্তের অর্থ ইষ্টের সেবায় লাগিবে না—ইহা যে বিষম সম্কট। স্বতরাং এই বিষয়ে তিনি স্পষ্টই শ্রীরামরুক্ষের নির্দেশ চাহিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "তুমি ভক্তসেবা কর; তা হলেই আমার সেবা করা হবে।" তদবধি রামচন্দ্রের প্রান্থণ ভক্তদের মিলনভূমি ও সমীর্তনক্ষেত্রে পরিণত ছইল। প্রত্যেহ সেথানে পচিশ-ত্রিশ জন ভক্তের সমাগম হইত এবং দ্বনেলেই প্রচুর প্রসাদ পাইতেন। শ্রীরামন্ধক্ষের অন্তর্ধানের পরেও কাকুড়-

### ·**শ্রীন্নামকৃঞ্চ**-ভক্তমালিকা

পাছিতে তাঁহার ভক্তপ্রীতি দেখিয়া মনে হইত, তিনি ঠাকুরের এই বিধান-বাকাই জীবনের গ্রুব অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, আর নিজ আচরণ এবং বাক্যেও তিনি স্পষ্টই জানাইয়া দিতেন, "যে জন রামকৃষ্ণ ভজে সেই আমার প্রাণ রে।" বস্তুত: শ্রীমন্দিরের সম্মুখে যে প্রণাম করিত, 'জয় রামকৃষ্ণ' উচ্চারণ করিত, সে শত্রু হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ রামচক্রের হৃদ্য জয় করিত।

রামচন্দ্র ঠাকুরের মৃথে শুনিয়াছিলেন—ভক্তেব অর্থ সাঁকোর জলের মত, সাঁকোর জল কথনও সঞ্চিত থাকে না। তাই তিনি অর্থসঞ্চয়ে যত্নপর না হইয়া ভক্তসেবার প্রতিই অধিক দৃষ্টি রাখিতেন। শুধু তাহাই নহে, অভাবের পীডনে কেহ তাঁহার ঘারস্থ হইলে রিক্তহন্তে ফিরিত না।

রামচন্দ্র ঠাকুরকে ইইরপে গ্রহণ কবিলেও সম্থে তাঁহার স্বরূপ জ্ঞাত হইবার বাঞ্চা পোষণ করিতেন। এক সন্ধ্যায় তিনি দক্ষিণেশরে বসিয়া একদৃষ্টে ঠাকুরকে দেখিতে থাকিলে ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন, "কি দেখছ ?" বামবারু বলিলেন, "আপনাকে।" আবাব প্রশ্ন হইল, "আমাকে তোমার কি মনে হয়?" রামবারু বলিলেন, "আপনাকে আমার চৈতগুদেব বলে মনে হয়"—তিনি তথন 'চৈতগু চরিতামৃত' পাঠ করিতেন। উত্তর-শ্রবণে ঠাকুর একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "বামনীও (ভৈরবী আন্ধা) ঐ কথা বলত বটে।" এই বিশাস রামচন্দ্রের মনে এতই বন্ধুল হইয়াছিল যে, একদিন গিরিশচন্দ্রকে ধরিয়া গদ্গদকঠে ধলিয়াছিলেন, "গিরিশ দাদা, বুঝেছ কি? এবারে একে তিন্ধারাল, নিত্যানন্দ, অবৈত—এই তিনের সমন্তি পরমহংসদেব; একাধারে প্রেম, ভক্তি ও জান।"

র্বামচক্রের বিশ্বাস ছিল অতুলনীয়। একবার রোগশব্যাগত হইয়াও ক্রিনি শ্রীরামস্কঞ্চের পালোদক ভিন্ন অন্ত ঔবধনেবনে সম্পূর্ণ অসম্বতি জ্ঞাপন

করিলেন। বন্ধু-বান্ধব, এমন কি, শ্রীরামক্কফের উপদেশেও সে ধহুর্ভঙ্গপণ অটুট রহিল। সৌভাগ্যক্রমে চরণামৃতই তাঁহাকে রোগমৃক্ত করিল। তিনি প্রত্যহ ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ না করিয়া আহারে বসিতেন না। এই জন্ম প্রসাদী কোন মিষ্টান্নাদি গৃহে আনিয়া বাখিতেন এবং স্নানাস্তে উহারই এক কণিকাগ্রহণাস্তে ভোজন করিতেন। একদিন প্রসাদী করাইবার জন্ম কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন লইয়া দক্ষিণেশ্বরে গমনপূর্বক উহা যথাবিধি শ্রীরামক্লফ্সমীপে স্থাপন কবিলেও ঠাকুর তৎসম্বন্ধে উদাসীন রহিলেন, এমন কি, সন্ধ্যাসমাগমেও উহা স্পর্শ না করিয়াই পঞ্চবটীর দিকে অগ্রসর হইলেন। রাম বাবু মহা সমস্থায় পড়িলেন—গৃহে ফিবিতে হইবে, অথচ মিষ্টান্ন প্রসাদীক্বত হয় নাই। কি হইবে ? ভাবিয়া শ্বির কবিলেন যে, পার্থবর্তী ভাবরে ঠাকুরেব মৃথামৃত আছে—উহা স্পর্শ কবাইলেই মিষ্টান্ন প্রসাদে পরিণত হইবে। যেরূপ বিশাস, সেইরূপ কার্য—বামচন্দ্র তাহাই করিতে উত্তত হইয়াছেন, ঠিক এমনি সময়ে ভক্তকে পবীক্ষায় উত্তীর্ণ দেখিয়াই যেন শ্রীরামক্লফ পঞ্চবটী হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে ঐ কার্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত কবিলেন এবং মিষ্টান্ন গ্রহণপূর্বক প্রসাদ করিয়া দিলেন। শ্রামপুকুবে ৺কালীপৃজার রাত্রে পূজোপকরণ উপস্থিত থাকিলেও পূজারস্তের লক্ষণ না দেখিয়া ভক্তদের মন যথন সমস্তামগ্ন, তথন শ্রীযুক্ত রামই গিরিশচক্রকে উৎসাহ দিয়া বলিলেন, "যাও না, যাও।" অমনি গিরিশের অফুকরণে ঠাকুরেব শ্রীপদে পুষ্পাঞ্চলি পড়িতে লাগিল এবং "জয় জয়" রবে কক মৃথরিত হইল।

রামবাব্র ধারণা ছিল, শ্রীরামক্ষণ যেখানে পদার্পণ করিতেন, কিংবা যাহা কিছু স্পর্শ করিতেন, তাহাই পবিত্রীকৃত হইত এবং ঐ সকলের স্পর্শে অপরেও নিস্পাপ হইত। এমন কি, দূর হইতে তাঁহার দর্শনও মৃজিপ্রদ ছিল। ঠাকুরের লীলাসংবরণের পর একদিন এই প্রসঙ্গ

চলিতেছে, এমন সময়ে জনৈক শ্রোতা অবিশ্বাসভরে বলিলেন, "তাহলে আর ভাবনা কি? কত লোক তাঁকে রাস্তাঘাটে দেখেছে; কত গাভিতে তিনি চড়েছেন, তাদের কোচম্যান, সহিস তাঁকে দেখেছে; তা বলে তারা সকলেই কি মৃক্ত হয়ে যাবে?" অবিশ্বাসের অপ্রীতিকর উষ্ণ সমীরম্পর্শে রামচন্দ্রের বদনমণ্ডল আরক্তিম হইল, আর কঠে ছহ্বার উঠিল, "যা যা, সেই গাডোয়ান সহিসের একটু পায়ের ধূলো নিগে যা—তোর মত লোকেব লক্ষ লক্ষ জীবন ধলা হয়ে যাবে।" যে উদাত্ত কঠের আবেগময় কশাঘাতে সমালোচকেব মন সেই দিন হইতেই পরিবর্তিত হইয়া গেল।

বামচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল, নিজেব ও পরেব জন্ম শ্রীম্থের বাণীগুলি লিথিয়া রাথেন। সেজন্ম কাগজ-পেদিল লইয়া দক্ষিণেশ্বরে ঘাইতেন এবং ঠাকুর প্রসঙ্গ করিতে থাকিলে তিনি লিথিয়া লইতেন। ইহা দেথিয়া ঠাকুর একদিন বলিলেন, "বাম, তুমি এত কবছ কেন? এব পব দেখো, তোমার মনই তোমার গুরু হবে।" প্রভুব এই ইঙ্গিতে ও আশীর্বাদে বামচন্দ্র অতঃপর্ম এই কার্যে নিবস্ত হইলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণপ্রচাবের আনন্দ তাহাকে দৃঢ়রূপে আকর্ষণ করিয়া তাহার জন্ম আব এক নৃতন কর্মক্ষেত্র রচনা করিল। ঠাকুরের লীলাবস্থায়ই ।তনি তাহার অন্ধ্যতিক্রমে ক্যোলগরে হরিসভায় 'সত্যধর্ম কি' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এতম্বাতীত ঠাকুরের উপদেশপ্রচাবের মানদে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মে মানে তিনি 'তব্দার' নামক একথানি পুস্তিকা মৃদ্রিত করেন। প্রথমতঃ এই কার্যে ভক্তেরা বাধা দেন—এমন কি শ্রীরামকৃক্ষের নিকট অভিযোগ করা হয়। ঠাকুর তাই গোপনে রামচন্দ্রকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "হাা গা, এরা সব বলছিল তুমি কি ছাপছ। তাতে কি লিখেছ?" রামচন্দ্র জানাইলেন যে, তিনি শ্রীম্থের উপদেশই মৃদ্রিত করিয়াছেন এবং উহার কথঞ্জিৎ আভাসও

দিলেন। ঠাকুর শুনিয়া কোন আপত্তি করিলেন না, তবে সাবধান করিয়া দিলেন যে, রামচন্দ্রের কোন কর্তৃত্ববৃদ্ধি থাকিলে উহাতে উদ্দেশ্রসিদ্ধি হইবে না—নিরহন্ধারভাবেই ঐ কার্য করিতে হইবে। এতঘ্যতীত তিনি কহিলেন, "দেখ, এখন আমার জীবনী ছেপো না—আমার জীবনী বের করলে শরীর থাকবে না।" রাম তাহা অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়া লইলেন। তিনি ঠাকুরের লীলাসংবরণের পূর্বে 'তত্ত্বমঞ্জরী' নামক ধর্মবিষয়ক মাসিক পত্রিকাও ঐরপ উপদেশপ্রচারের উদ্দেশ্রেই প্রকাশ করেন। লীলাবসানের পবেও এই পত্রিকা কিছুকাল প্রকাশিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ সেই যুগে কেশ্বচন্দ্রের পবে রামচন্দ্রই রামরুষ্ণ-প্রচারের গুরু দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ কবিয়াছিলেন।

শীরামক্ষণভক্তবৃদ্দের কীর্তনে মাতামাতি প্রতিবেশীদের বিবক্তির সঞ্চার করে দেথিয়া রামবাব্ একদিন ঠাকুবকে জানাইলেন যে, নির্জনে একটা সাধনস্থান প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্রক। ঠাকুর সে শুভসঙ্কল্প অফুমোদন করিয়া কহিলেন, "এমন জায়গায় বাগান কিনো যেথানে একশটা খুন হলেও টের পাওয়া যায় না।" তারপব ১৮৮৩-র মধ্যভাগে কাকুডগাছিতে এক উত্যানবাটী ক্রয় করা হইল। উহাই বর্তমান শ্রীরামক্বন্ধ-যোগোলানের স্ফ্রেপাতু। ঐ অঞ্চল তথন নিবিড় অরণ্যে পবিপূর্ণ—পথও পঙ্কিল। উত্যানক্রয়ের পর ঠাকুর উহা দর্শন করিতে আসিলেন (২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩)। ঐ উপলক্ষ্যে বর্তমানে যেখানে সমাধি-মন্দিব অবস্থিত, দেখানে তুলসী-কানন রচিত হইয়াছিল। ঠাকুর উহার এক বৃক্ষতলে প্রণাম করেন, কলিকাতা হইতে আনীত ফল-মিষ্টাল্লাদি ভক্ষণান্তে পৃষ্করিণীর জল পান করেন, একস্থানে উপবেশনপূর্বক সংপ্রসঙ্গ করেন আর এক স্থানে পঞ্চবটীনির্যাণের আদেশ দেন। সে আদেশ প্রতিপালিত হইল। অধিকন্ধ শ্রীরামক্বন্ধের শপ্রণ প্রত্যেক বন্ধ পবিত্র হইয়াছে, এই জ্ঞানে রামচন্দ্র ঐ

বাগানের আদ্রবৃক্ষের নাম রাখিলেন 'রামক্রম্ণ-ভোগ', পুন্ধরিণীর নাম হইল 'রামক্রম্ণ-কৃত্ত', যেথানে তিনি বসিয়াছিলেন তাহা সযতে রক্ষিত হইল এবং যে তুলসীবৃক্ষতলে তিনি প্রণাম করিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে সেখানেই তদীয় প্তাস্থি সমাহিত ও তত্পবি মন্দির নির্মিত হইল। রামচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত পঞ্চবটীর স্থানটিও অত্যাপি সংরক্ষিত হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীবামক্রম্পের পদস্পর্শ এবং রামচন্দ্রেব ভক্তির মিশ্রণে কাঁকুড়গাছির যোগোতান আজ্ব রামক্রম্বদক্ষের মহাতীর্থ।

শ্রীরামক্বফের সঙ্গলাভের ফলে শ্রীযুত রামচন্দ্র যে 📆 বু অতুল ভক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন তাহাই নহে, তদবধি তাহাব নিকট অস্পৃহা স্বভাবসিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল ৷ বাসায়নিক পরীক্ষকরূপে একবার তিনি এক ব্যবসায়ীর কেরোসিন তৈল পবীক্ষা কবিয়া দেখেন যে, উহা খাঁটি নহে। ব্যবসায়ী বুঝিলেন এই দোষাবিষ্কারের ফলে তাঁহার লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি হইবে; তাই বহু সহস্র মুদ্রা উৎকোচ প্রদানপূর্বক কার্যোদ্ধারে অগ্রসব হইলেন। রামচক্র কিন্তু ঘুণাভরে উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। তাহার এক উধর্বতন কর্মচারীর পদ শৃন্য হইলে অনেকে উহার জন্ম আবেদন করিলেন; তুধু তিনি নির্বিকার রহিলেন। ইহা আফিনের বড় সাহেবেব শ্রুতিগোচব হইলে তিনি রামচন্দ্রকেই সর্বাপেকা উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া কর্মপ্রার্থী হইতে আদেশ করিলেন। রামবাবু উপস্থিত মত তদমুদ্ধপ করিলেও ভাবিতে লাগিলেন যে, তিনি বিবেক-বৈরাগ্য-বিষয়ে শ্রীরামক্কঞের উপদেশ-অবলম্বনে বক্তৃতা দিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছেন; আর ডিনিই কিনা অর্থলোভে অপরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবেন ? স্কুতরাং আবেদনপত্র ফিরাইয়া লইয়া উহা খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এই জাতীয় প্রলোভন অনেক স্থলে প্রকারাম্বরে আত্মগোপন করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। কিন্ত

উহার মুখোশ অপসারণপূর্বক প্রকৃত তথ্য আবিদ্ধার করিতে তাঁহার অধিক সময় লাগিত না। একদা যোগোছানের অবস্থা ভাল নহে দেখিয়া জনৈক ব্যবসায়ী বহু অর্থব্যয়ে মন্দিবাদি-নির্মাণের প্রস্তাব করিলে রামচন্দ্র উহা প্রত্যাখ্যান করেন; কারণ তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই ভাবে কার্যেব প্রতিদানে ঐ ব্যবসায়ী নিজের ঘৃতাদি সম্বন্ধে তাঁহার নিকট উত্তম প্রশংসাপত্রলাভের আশা পোষণ করেন।

পারিবারিক জীবনেও তাঁহার এই বৈরাগ্য স্থান্ট প্রতিভাত হইত।
তাঁহার স্থেহেব পুত্রলি একটি কন্যার অগ্নিদাহে প্রাণত্যাগের পর তাঁহাকে
শাস্ত থাকিতে দেখিয়া একজন সবিশ্বয়ে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে
তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "প্রভূই কন্যা দিয়েছিলেন, তিনিই নিয়েছেন—
এতে আমার হুংখ করবার কী অধিকার আছে ?" তিনি অর্থ উপার্জন
করিলেও পরিবাবেব জন্য বিশেষ সঞ্চিত হইতেছে না বলিয়া জনৈক বন্ধ্
অভিযোগ করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "আমি একদিনও ভাবিনি
যে, আমি স্ত্রীকে অন্ন দিছি—প্রভূই আমাকে ও আমার স্ত্রীকে খেতে
দিছেনে। আমি মবে গেলে তিনিই খাওয়াবেন।"

ঠাকুরের দেহাবসানের পর তাহাব পৃত চিতাভন্ম সমাহিত করিয়া তহপরি শতিমন্দির-নির্মাণের জন্ম অন্ম কোনও উপযুক্ত ভূমি না থাকায় রামচক্রের আগ্রহে এবং শ্রীরামকৃক্ষভক্তদের সন্মতিক্রমে সাত দিন পরে জন্মান্তমী তিথিতে শোভাষাত্রা করিয়া ভক্তগণ চিতাভন্মপূর্ণ কলসীটি কাঁকুড়গাছির উত্যানবাটিতে লইয়া গিয়া তথায় সমাহিত করেন। তদবিধি পাঁচ-ছয় মাস কাল শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল নিত্যপূজাদি করিতে থাকেন এবং রামচক্র সমস্ত ব্যয়নির্বাহ করেন। অবশেষে নিত্যগোপাল অক্স্ম হইলে একজন বৃত্তিভোগী আন্ধণ রাখিয়া সেবা পরিচালিত হয়।

১ বিশেষ বিৰয়ণ 'উদ্বোধন,' ১৭শ সংখ্যা, ৪৪০ পৃষ্ঠায় দ্ৰস্টব্য ।

রামবাবু প্রতিদিন প্রাত:কালে তথায় যাইতেন এবং ছুটির দিন সেখানেই কাটাইতেন। কিন্তু অকস্মাৎ একদিন উপস্থিত হইয়া তিনি দেখেন যে, প্রভূব জন্ম আনীত মিষ্টান্নের উপর পিপীলিকা বহিয়াছে। সেবাপরাধে ভীত হইয়া তিনি তদবধি কাঁকুড়গাছিতে অবস্থানপূর্বক নিজহন্তেই পূজা, আরতি, ভোগ-নিবেদন ইত্যাদি অধিকাংশ কার্য চালাইতে লাগিলেন।

তাঁহার যোগোভানে বাসের সংবাদে আরুট হইয়া কয়েকটি ধর্মপ্রাণ মুবক তথায় আগমনপূর্বক ঠাকুর-সেবায় সাহায়্য ও তল্পোপদেশ শ্রবণ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার গৃহত্যাগের সয়য় লইয়া যোগোভানেই থাকিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল য়ুবক ভিন্ন অপর অনেক তর্বজিজ্ঞাহও ছুটিব দিনে রামচন্দ্রসমীপে সমবেত হইতেন। মুবকরন্দ প্রতি ববিবারে কলিকাতার পথে পথে বামরুষ্ণ-নাম-কীর্তনে প্রেবিত হইতেন। ক্রমে রামবাব্র প্রচাব-প্রচেষ্টা আব একটি রূপ ধারণ করিল। ১২৯৯ বঙ্গান্দের ১৯শে চৈত্র, শুক্রবার, গুড্ ফ্রাইডের দিনে তিনি দ্টার থিয়েটাবে সর্বজনসমক্ষে বামরুষ্ণ প্রমহংস অবতার কিনা'— এই বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার পূর্বে অনেক ভক্তই এরূপ প্রকাশ বক্তৃতায় আপত্তি জানাইয়াছিলেন, কিন্তু রামবাবু সয়য়চুনত হইলেন না। শুধু তাহাই নহে; ঐ দিনের বক্তৃতা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় তিনি ক্রমে স্টার থিয়েটার, সিটি থিয়েটার ও মিনার্ভা থিয়েটারে শ্রীরামরুক্ষের উপদেশ-অবলম্বনে মোট আঠারটি বক্তৃতা দিলেন (১৮৯৩-৯৭ শ্রীঃ)।

শ্রীরামকৃষ্ণকে জগতে প্রচারিত করার আকাজ্ফা তর্দমনীয় হইলেও রামচন্দ্রের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। ধারাবাহিক ধর্মবক্তৃতা আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই তিনি মধুমেহ (ভায়েবিটিশ্)। রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু রোগের প্রতি তিনি দৃষ্টি দিতেন না এবং শ্যাশায়ী না হইলে কর্তব্যপালনে পশ্চাৎপদ হইতেন না। এইরূপে পৃষ্ঠব্রণ, শামাশ্য ইত্যাদিতে ভূগিয়াও তিনি আফিসের কাজ ও রামক্বক্ষপ্রচার সমভাবেই চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে রোগ গুরুতর আকার ধারণ করিল। এই সময়ে একবার উরুদেশে নিদারুল বেদনাগ্রস্ত হইয়া তিনি বছ বিনিজ্র রজনী যাপন করেন। একসময়ে অবস্থা এরপ দাঁড়াইয়াছিল যে, অনেকে জীবনের আশা পবিত্যাগ কবিয়াছিলেন। রোগশয্যাত্যাগের পর যদিও তিনি বুঝিলেন যে, শরীর নিতাস্তই নিঃসার হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি শুধু মানসিক বলে যথাবীতি আরম্ভ কর্ত্র্যা সম্পোদন কবিয়া চলিলেন। কিন্তু চিকিৎসকগণ আব মাসিক বক্তৃতাব অমুমতি দিলেন না। তাই 'তত্ত্বমঞ্জরী'ই হইল তাহাব জনসাধারণে প্রচাবের একমাত্র উপায়। অবশ্য ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে পূর্ববং ছুটিব দিনে যোগোন্থানে ধর্মপ্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। তথনও কিন্তু বন্ধুবান্ধবের একাম্ব অমুরোধে চিকিৎসাব্যপদেশে তিনি মধ্যে মধ্যে স্বগৃহে অবস্থান করিলেও যোগোন্থানই ছিল তাহাব স্বায়ী বাসস্থল।

রামবাবুর প্রচারের একটা নিজস্ব ধারা ছিল। তিনি নিজে বুদ্ধিবিবেচনায় যেরপ ভাল মনে কবিতেন তাহাতেই সোংসাহে নিরত
হইতেন। এইভাবেই কোরগবে বক্তৃতা, ১৮৯০ খ্রীষ্টান্দের জুলাই মাসে
'শ্রীরীমরুঞ্চ পরমহংসদেবের জীবনরৃত্তান্ত' প্রকাশ এবং উপদেশ-সংগ্রহান্তে
১৮৮৬ খ্রীঃ জুলাই মাস হইতে 'তত্তপ্রকাশিকা' নামক পুস্তক থণ্ডশঃ
মুক্তিত হইয়াছিল। এই অত্যুৎসাহ অনেকেব নিকট অহন্ধাররূপে
প্রতিভাত হইলেও, উহা সত্য সতাই নিছক অহন্ধার বলিয়া মনে হয় না;
কারণ দেখা যায় যে, শিষ্ণ বা শিক্ষন্থানীয়দিগের পদসেবা করিতেও তিনি
পশ্চাৎপদ হইতেন না। বেশভ্যায় তাঁহার কোনও পারিপাট্য ছিল না।
একথানি থান কাপড় ও একথানি লংক্লথের চাদ্বই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট
ছিল। আফিসের পোশাকও অতি সাধারণ রক্ষের ছিল।

যোগোভানে অবস্থানকালে তাঁহার পরিধানে একথানি অন্নপরিসম্ব পাঁচহাতী বস্ত্র মাত্র থাকিত। তিনি এইরপ অনাড়ম্বর জীবনই অতিবাহিত করিয়াছেন। এতম্ব্যতীত শ্রীমন্দিরের সমস্ত কার্য তিনি যথাসম্ভব সহস্তেই করিতে ভালবাসিতেন; রাহ্মণ নিযুক্ত না করিয়া স্বয়ং রন্ধন করিতেন; প্রভূব নামকীর্তন করিবার জন্ম নগ্নপদে রাজ্পথে বাহির হইতেন; এমন কি, শরীর অস্তম্থ থাকিলেও প্রতি বৎসম্ব জন্মান্টমীর দিন বৃষ্টিতে ভিজিয়াও শোভাযাত্রাসহকারে অনাবৃত মন্তকে সিম্লিয়া হইতে কাকুড়গাছিতে যাইতেন। বস্ততঃ স্থবিবেচকের দৃষ্টিতে তাঁহাব প্রতিকার্যে ভক্তির আতিশয়ই প্রকাশ পাইত। ভক্তির প্রেবণাতেই তিনি উপযুক্ত ব্যক্তিকে দীক্ষাদানচ্ছলে শ্রীরামরুষ্ণ-চরণে অর্পণ করিতেন; ভক্তির আবেগেই শ্রীবামরুষ্ণ-সেবার সর্বপ্রকার স্থবন্দাবন্তের প্রয়ানে যোগোভানে ও অন্তর স্বমত প্রতিষ্ঠিত করিতে উন্তত হইতেন।

আবাব শুধু অধ্যাত্মক্ষেত্রই নহে, জাগতিক ক্ষেত্রেও বহু উপযাচক তাঁহার দয়ায় সংসাবের অভাব-অনটনের মধ্যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিত। একবার তুই ভদলোক চাকরি যাওয়ায় অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়েন। বহু স্থানে চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা অবস্থার উন্নতি করিছে পারিলেন না। অথচ রামচন্দ্রের ঘারস্থ হইতেও তাঁহাদের প্রবৃত্তি বা সাহস হইল না; কারণ তাঁহারা ধর্মপাগল রামচন্দ্রকে উপহাসই করিতেন। অবশেষে একদিন দৈবক্রমে রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে তিনি কুশলাদি-জিজ্ঞাসাব্যপদেশে তাঁহাদের অবস্থা জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন যে, ঠাকুরের দয়ায় ব্যবস্থা হইয়া ঘাইবে। ফলে ন্তন কর্মপ্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত তিনিই অর্থসাহায্য করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রের আয় অপেকা ব্যয় অধিক ছিল; অপিচ স্বগৃহ ও যোগোভানের প্রাত্তহিক ব্যয়নির্বাহে এবং উৎস্বাদি-পরিচালনে তিনি খণগ্রস্ত হইয়া পড়িতেন।

তথাপি তিনি মৃক্তহন্তে দান করিতেন। কত বালকের তিনি শিক্ষাভার বহন করিতেন, কত ব্যক্তির পিতৃমাতৃপ্রাদ্ধে সাহায্য করিতেন, কত কন্তাদায়গ্রস্তকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন এবং কত ভিথারীর মৃথে অন্ন তুলিয়া দিতেন, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

গৃহে থাকিয়াও ঠাকুবেব উপদেশান্তসারে নির্লিপ্ত জীবনযাপন করা ও তাঁহার অর্থ নানা ভাবে তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করা ছিল বামচন্দ্রের আদর্শ। যোগোভানে থাকিয়া যাহারা ঠাকুরের সেবা করিতেন, তাহাদিগকেও তিনি ঐ আদর্শেই গডিয়া তুলিতেছিলেন; তাহারাও ঠাকুরের সেবায় ব্যয় কবিবেন বলিয়া অর্থসঞ্চয় কবিতেন। কিন্তু অর্থের অনতিক্রমণীয় মোহিনীশক্তি শ্রীবামক্লফেব কপায় নিজ-জীবনে অন্তভূত হয় নাই বলিয়া রামচন্দ্র ভাবিয়াছিলেন যে, সকলেই ইচ্ছামাত্র উহা অতিক্রম করিতে পারে। কার্যতঃ ইহার ব্যতিক্রম ঘটিল—অর্থোপার্জনে রত যোগোভানের দেবকগণ অনেকেই একে একে সংসারে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। তথন নিজের ভ্রম বুঝিয়া তিনি অবশিষ্ট সকলকে সন্নাসে বিশেষ উৎসাহিত করিতেন। কোন কিছু সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিলে উহা সর্বতোভাবে গ্রহণ করাই ছিল রামচক্রের স্বভাব। তাই যে রামচক্র শ্রীরামক্তক্তের লীলাবসানেব অব্যবহিত পরে ঠাকুরের যুবক ভক্তদিগকে স্বগৃহে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তিনিই জীবনেব শেষ তিন বংসর সন্ন্যাসমহিমাথ্যাপনে তংপর হইলেন। তাঁহারই প্রেরণায় তাঁহার তুইজন শিশু ঐ সময়ে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন।

লীলাসমাপনের কিয়দিবস পূর্বে এক অপরাত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ পার্যোপবিষ্ট রামচন্দ্র প্রভৃতি ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, "দেখ, আমি মাকে বলছিলাম যে, আর আমি লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারি না; রাম, মহেন্দ্র, গিরিশ, বিষয় ও কেদার—এদের একট্ শক্তি দে—এরা উপদেশ দিয়ে প্রস্তুত

করবে, আমি একবার স্পর্শ করে দেব।" প্রার্থনাচ্ছলে ঠাকুরের এই আশীর্বাদ রামচজ্রকে অবলম্বনপূর্বক প্রচারক্ষেত্রে কিরূপ কার্যকর হইয়াছিল, তাহা আমরা লক্ষা করিয়াছি ; এতদ্বাতীত রামবাবুর শেষজীবনে অপরের মধ্যে ভাবসংক্রামণের শক্তিও প্রকটিত হইয়াছিল। প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, তাঁহাব নিকট গমনাগমনকারী এক ব্যক্তি যথন তাঁহাকে এই বলিয়া বিরক্ত করিতে লাগিলেন, "মহাশয়, কিছু অভুত দেখাতে পারেন তো আপনার কথায় বিশ্বাস করে শ্রীরামক্ষ্ণকে অবতার বলে মানতে পারি," তখন রামচন্দ্র অকন্মাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিয়া ফেলিলেন, "আজ হতে তিন দিনের ভিতর তোমার মধ্যে নিশ্চয় কিছু অদ্ভুত ঘটবে।" এই ঘটনার পর গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে পথে ঐ ব্যক্তির অস্তর মথিত করিয়া এরূপ এক হুর্দমনীয় হাস্তবোল উঠিল যে, পরিচিত সকলে সেই অবিবাম হাস্ত দেখিয়া স্থির করিল, তিনি প্রেতাবিষ্ট হইয়াছেন। পরে রামচন্দ্রের উপদেশে আস্থাস্থাপনাস্তে তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন। কর্মস্থলে যে নিভৃত কক্ষে উপবেশনপূর্বক রামবাবু অবসর-কালে শ্রীরামক্লফ-প্রদঙ্গ করিতেন, সেই কক্ষে একদিন এক উকিলবাবু ঠিক ঐরপ ভাবেই বলিলেন, "এসব ছেঁদো কথায় আমি ভুলি না। অপনাব কথায় বিশ্বাস হয়, যদি আমার মত পাষণ্ডের মনকে ভগবানের জ্ঞা কাঁদাতে পাবন !" বামবাবু বলিলেন, "ঠাকুরের ইচ্ছায় সবই হতে পারে।" উকিল ঐ কথাও উপহাসচ্ছলে উড়াইয়া দিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাহিলেন। তথন রামচন্দ্র আবেগভরে আরক্তিমনয়নে বলিলেন, "আপনি অবশ্রই তিন দিনের মধ্যে ঠাকুরের জন্ম কাঁদবেন।" তিন দিনের প্রয়োজন হইল না, তিন মিনিট যাইতে না যাইতে বাবুটি তারম্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে ১৩ ় বঙ্গাবের হেমস্ত ঋতু আসিয়া পড়িল। বামচন্দ্রের প্রতি অঙ্গে তথন রোগের আক্রমণ হইয়াছে; হুৎপিও অতীব

ত্বল ; তত্বপরি শাসরোগ আরম্ভ হইয়াছে। এই শাসকট্ট কথন কথন এতই হর্বিষ্ হইত যে, তিনি শ্য্যায় বসিয়া বছ রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইতেন। তথাপি ঐ অবস্থায়ও প্রতিশ্বাদে রামক্লফ্ নাম উচ্চারিত হইত। এই রোগ হইতে কথঞিং আরোগ্যলাভ করিয়া তিনি পুনর্বার কার্যে লিপ্ত হইলেন। কিন্তু অচিরেই আবার শয্যাগ্রহণ করিতে হইল। এইভাবে সিম্লিয়ার বাটীতে প্রায় দেড় মাস ভুগিয়া তিনি মনে মনে ু জানিলেন যে, জীবন আর বেশী দিন নাই--এইবার রামকৃষ্ণলোকে যাত্রা কবিতে হইবে , অতএব অবশিষ্ট দিবসগুলি কাঁকুড়গাছির যোগোভানে শ্রীগুরুর শেষ স্মৃতিচিহ্নের পার্শ্বে ব্যয়িত হওয়া আবশ্রক। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন এই সিদ্ধান্ত কিছুতেই মানিতে সম্মত নহেন দেখিয়া রামচন্দ্র অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পডিলেন। তথন তাহার দেহ কন্ধালদার ও উত্থানশক্তিরহিত পার্শ্বপরিবর্তনেরও ক্ষমতা নাই; কিন্তু সেই দিন তিনি যোগোন্তানে যাইবার আগ্রহে সিংহবিক্রমে উঠিয়া বসিলেন। অগত্যা পালকি ডাকিয়া তাঁহাকে তথায় পাঠান হইল (২৮শে পৌষ)। যোগোছানে তিনি মাত্র পাঁচ দিন ছিলেন। এথানে আসিয়া শ্রীমন্দিরের সেবকদিগকে বলিয়াছিলেন, "গুরুদেবেব কাছে জুডাতে এসেছি। আমার জ্ঞ তোমাদের একদিন মঙ্গলাবতি বিদ্ন হবে। কি কবি, বল ? —একদিন।" বেলুড় মঠের সাধুরা তাঁহাকে প্রত্যহ দেখিতে আসিতেন। চিরবিদায়ের একঘন্টা পূর্বে নাভিখাস আরম্ভ হইলে তিনি গঙ্গাতীরে যাইতে চাহিলেন এবং কেহ ঐ কথা বুঝিতেছে না দেখিয়া বলিলেন যে, 'রামকৃষ্ণ কুণ্ড'ই তাঁহার গঙ্গা। সেথানেই তিনি প্রভুপদে মিলিত হইলেন ( ৪ঠা মাঘ, ১৩০৫ , ১৭ই জাহয়ারি, ১৮৯৯ ঞী:, মঙ্গলবার, রাত্রি ১০টা ৪৫ মিনিট)। তাঁহার পুতদেহ যথারীতি সৎকাব করিয়া চিতাভস্ম যোগোভানে শুশ্রীরামক্লফের মন্দিরের পার্ষে সমাহিত করা হয়।

বৈষ্ণবক্লভ্বণ রামচন্দ্র শ্রীরামক্লফকে স্বীর আবাল্য সংস্কার অনুযায়ী ব্রিয়া থাকিলেও সেই বোধের মধ্যে একটা সার্বভৌমিকতাও ছিল; কারণ শ্রীরামক্লফের সান্নিধ্যে যাহারাই আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই তাঁহার উদার ভাবের অন্তভঃ কিয়দংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বতরাং রামচন্দ্রের কার্যধারা ও ভাবরাশির সহিত অপর ভক্তেরা সর্বদা একমত না হইলেও সকলেই তাঁহার উর্জিতা ভক্তির প্রশংসা করিতেন এবং শ্রীবামক্লফগোটীতে তাঁহাকে অতি উচ্চ স্থান দিতেন। তাঁহার মধ্যে যে ভাগবত জীবনের ক্রুতি হইয়াছিল তাহা সর্বকালে সর্বজনেব শ্রমার্হ।

# মনোমোহন মিত্র

'ভক্ত মনোমোহন' গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীরামক্লঞ্চ মঠ ও মিশনের তদানীস্তন সভাপতি শ্রীমং স্বামী বিরজানন্দজী লিখিয়াছেন, "ভক্ত রামচন্দ্রের জীবনের সহিত মনোমোহনেব জীবন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। … বাঁহাবা যুগাবতার শ্রীরামক্লফদেবের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার দৈবী ক্লপা এবং ভাগবত সংস্পর্শে নিজ নিজ আধ্যাত্মিক জীবন গঠন ও তাঁহার যুগলীলার আপন আপন ক্লমতান্ত্র্যায়ী অল্লাধিক সহায়তা কবিবার সোভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন, মনোমোহন সেই চিহ্নিত ভক্তগোষ্ঠাব মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। মনোমোহনের যে বৈশিষ্ট্রা সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ কবিত, তাহা ছিল তাঁহাব স্থগভীর তেজােদীপ্ত ভাবাবিষ্টতা। ঠাকুবের কথা বলিতে বলিতে তিনি থ্র মাতিয়া উঠিতেন। তথন তাঁহার মধ্যে ঐশ্বরিক আবেশেব উন্নাদনা বিশেষভাবে পবিলক্ষিত হইত। নামসংকীর্তনের সম্য়েও তাঁহার প্রগাঢ় তন্ময়তা ও ভাবাবেশ ভক্তগণের মধ্যে এক নিবিড উন্নাদনা সৃষ্টি কবিত।"

মনোমোহনের পিতা ভুবনমোহন মিত্র এবং মাতা শ্রামাস্থলরী। তিনি ১৮৫১ ঝীষ্টান্দের ৮ই সেপ্টেম্বর (১২৫৮ বঙ্গান্দের ২৪শে ভাদ্র, জন্না চতুর্দশীতে) হুগলি জেলার অন্তঃপাতী কোন্নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ভুবনমোহন চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং সরকারের নিকট রায়বাহাত্বর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আচারে একনিষ্ঠ হিন্দু হুইলেও যুক্তিপরায়ণ ও সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। শ্রামাস্থলরীও ধ্যানপরায়ণ ছিলেন এবং পরিবারে তাঁহার অশেষ প্রতিপত্তি ছিল। এই দশ্ভির একমাত্র পুক্ত মনোমোহনের শৈশব অতি আদরেই যাপিত হুইনাছিল। তাঁহার বাল্যকালও সক্তল মধ্যবিত্ত পরিবারের সম্ভানের

### শ্রীরামকুঞ্চ-ভক্তমালিকা

মতই কাটিয়াছিল। প্রায় তের বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতার ঝামাপুকুর পলীতে তাঁহার মেসো মহাশয় বায় রাজেজনাথ মিত্র বাহাত্বের বাটীতে থাকিয়া হিন্দু স্কুলে পাঠাভ্যাস করেন। ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র প্রায়ই রাজেন্দ্রবাবুর বাণীতে আসিতেন এবং রাজেন্দ্রবাবুও কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎলাভের মানসে দেবেন্দ্রনাথের সমাজে যাইতেন। এই স্তত্তে কেশব ও দেবেন্দ্র উভয়েরই সহিত মনোমোহন পরিচিত হন এবং তাঁহাদের ভারধারাও অনেকাংশে হৃদয়পম করেন। সহপাঠী বাজমোহন বহু ও এম. এন. ব্যানার্জির (পবে মেডিকেল কলেজেব প্রিন্সিপ্যাল) সহিতও মনোমোহন এই-সকল বিষয় আলোচনা করিতেন। সপ্তদশ বর্ষ বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। এই বিবাহের মূলে হয়তো ছিল মনোমোহনকে ব্রাহ্মপ্রভাব হইতে মৃক্ত রাথিবার প্রচেষ্টা; কারণ রাজেন্দ্রবাবু ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করিলেও মনোমোহন ঐদিকে অধিক ঝুঁকিয়া পড়েন, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। বিবাহের পর মনোমোহন পিতাব সহিত ঢাকায় চলিয়া যান এবং ঐথানেই প্রবেশিকা-পবীকা পাস করেন। তাঁহার বিভাশিক্ষা ইহার পর আর অগ্রসর হয় নাই। বিশেষতঃ তাঁহার একুশ বংসর বয়সে ঢাকাতেই পিতার দেহত্যাগের পব পরিবারের দায়িত্ব স্কল্পে লুইয়া তাঁহাকে সংসাবে মন দিতে হয়।

পিতার সঞ্চিত অর্থ অল্লই ছিল; অতএব শীঘ্রই অর্থরুক্তুতা দেখা দিল।
বিশেষতঃ যে সামান্ত পুঁজি ছিল, তাহাও কলিকাতায় পূর্ব হইতে বায়না
করা ২৩নং সিমূলিয়া খ্রীটের বাটীখানি ক্রম্ম করিতে প্রায় নিঃশেষিত হইল।
স্থতরাং নৃতন বাড়ি ভাডা দিয়া মনোমোহনকে মাতা ও ভগিনীদের সহিত
কোন্নগরে চলিয়া যাইতে হইল। এখানে থাকিয়া ১৮৭৩ হইতে ১৮৭৫
জীপ্তান্দ পর্যন্ত তিনি চাকরির অন্তেষণে ফিরিতে লাগিলেন এবং অবশেকে
রাজেক্রবাবুর চেপ্তায় বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে ৪০০ টাকার একটি কাজ

#### মনোমোহন মিক্র

পাইলেন। সেখানে ক্রমে পদোন্নতি হইয়া তাহার বেতন ১৫০ টাকা হইয়াছিল। তিনি কোন্নগর হইতে আফিসে যাতায়াত করিতেন বলিয়া অবসর খুব কমই ছিল। যেটুকু সময় পাইতেন তাহা তিনি পিতার সংগৃহীত পুস্তক ও মন্তব্যপাঠে ব্যয় করিতেন। মনোযোগসহকারে পিতার যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য-পাঠকালে সমাজসংস্কারবিষয়ে তাহার আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া তিনিও ক্রমে প্রচলিত হিন্দুধর্মকে নির্বিচাবে গ্রহণ করিতে পরাষ্মৃথ হইলেন এবং বাল্যে যে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আরুই হইয়াছিলেন যৌবনে তাহাকেই ভারতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া জানিলেন। একটি ঘটনায় ব্রাহ্ম সমাজেব সহিত ঘনিষ্ঠতর সহক্ষের স্বযোগ ঘটিল।

মনোমোহনের একটি সপ্তম মাসের কন্সা ইহলোক ত্যাগ কবিলে তিনি এতই অধীব হইয়া পড়িলেন যে, কেহই তাঁহাকে সাম্বনা দিতে পারিলেন না। সময় পাইলেই তিনি অন্তের অলক্ষ্যে খাশানে যাইয়া কন্তার শেষ বিশ্রাম-স্থলের অম্বেষণ করিতেন। মাতা শ্রামান্ত্রনরী ইহার অন্ত কোনও প্রতিকার না দেখিয়া স্থানপবিবর্তনের জন্ম কলিকাতাব বাডির ভাড়াটিয়া উঠাইয়া দিয়া সেথানে আসিলেন। তথন মনোমোহনের বাল্যবন্ধ রাজমোহন কেশবচন্দ্রের শিশুত্বগ্রহণ করিয়াছেন। তুই ৰন্ধুতে সাক্ষাৎ হইলে্ই কেশবচন্দ্রের প্রসঙ্গ ও ত্রাহ্ম সমাজের উপাসনাদি বিষয়ে আলোচনা হইত। ঐ সময়ে সমাজসংস্থারের দিকেই মনোমোহনের ঝোঁক থাকিলেও রাজমোহনের মৃথে কেশবের যোগসাধনার কথা শুনিয়া ও মাতার উৎসাহ পাইয়া তিনি উপাসনায় রত হইলেন এবং উহাতে মন স্থির করিবার জন্ম ব্রাহ্মগণের অমুকরণে ব্যাঘ্রচর্ম, একতারা এবং খান-চুই গৈরিকবন্ত সংগ্রহ করিলেন। উপাসনা সম্বন্ধে তাঁহার তৎকালীন ধারণা ডিনি নিজেই এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, "ভাল ভাল কতকগুলি বিশেষণ যোগ করিয়া পরত্রশ্বের আরাধনা করাকেই উপাসনা বলিয়া গণ্য

এই উপাসনায় বাধ সাধিলেন মনোমোহনেরই মাসতুতো ভাই রামচন্দ্র দত্ত। বিজ্ঞানবাদী ঈশ্বরবিখাসহীন রামচন্দ্রের প্রবল যুক্তির স্রোতে মনোমোহনের অদৃঢসংবদ্ধ উপাদনা-ভেলা বিশ্লিষ্ট হইয়া গেল। কিন্তু বালা-সংস্থার নিমূল না হওয়ায় তিনি ভোগে মগ্ন না হইয়া বিশাস ও অবিখাসের তরঙ্গে তুলিতে লাগিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি প্রীরামক্ষেব নাম শুনিয়াছিলেন—দক্ষিণেশ্ববে যাইবার ইচ্ছাও মনে উদিত হইয়াছিল, কিন্তু কাথতঃ কিছুই হয় নাই। মনেব যথন এইরূপ অবস্থা তথন তিনি এক অম্ভূত স্বপ্ন দেখিলেন। দেখিলেন চারিদিক জলে জ্বময়, আর দে প্রবন্ন বন্তায় তিনি একাকী ভাসিয়া চলিয়াছেন—মাতা, ভগ্নী, স্ত্ৰী, কন্তা, কেহ কোথাও নাই ; অকন্মাৎ অশ্বীরী বার্তা বিঘোষিত হইল, "জগতে কেহ বাঁচিয়া নাই—সকলে মরিয়াছে।" মনে হইল, "তবে আমারই বা বাঁচিয়া লাভ ?" দৈববাণী উথিত হইল, "আতাহত্যা পাপ।" আবার মনে হইল, "কেহই যখন নাই, আমি কাহাকে লইয়া থাকিব ?" আকাশবাণী কহিল, "যাহারা ভগবান কি বস্তু জানেন, কেবল তাঁহারাই বাঁচিয়া আছেন এবং তাঁহাদের সহিত তোমার শীষ্রই দেখা হইবে।" বাত্রিশেষে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলেও অপূর্ব স্বপ্নের ঘোর কাটিতে অনেক সময় লাগিল। নিদ্রাভঙ্গে তিনি কোথায় আছেন বুঝিতে না পারিয়া নিকট্য আত্মীয়বর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে, আর স্থামি কোথায় ?" ভাঁহারা তো অবাক্।

সেইদিনই প্রত্থাবে রামচন্দ্র এক গোস্বামীর সহিত মনোমোহনবাবৃব
গৃহে আসিয়া সদালাপে রত হইলেন। তাঁহাদের আলাপে আকৃষ্ট হইয়া
ক্রমে মনোমোহনও উহাতে যোগ দিলেন। গোস্বামী মহাশ্ম সেদিন
উচ্চু সিতকণ্ঠে হিন্দুধর্মেব এইরূপ প্রশংসা করিতেছিলেন যে, উহাতে
মনোমোহনের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইয়াছিল। রামচন্দ্রও তথন অবিখাসের
ঘূর্ণিপাক হইতে উদ্ধাব পাইবার জন্ম ব্যাকৃষ্ণ; স্কতবাং আলাপ বেশ
জমিয়া উঠিল ও ক্রমে দশটা বাজিয়া গেল। গোস্বামী মহাশ্রের বিদায়গ্রহণান্তে মনোমোহনেব মুথে স্বপ্রবৃত্তান্ত শুনিয়া বামচন্দ্র বলিলেন যে,
সত্য সত্যই সমস্ত জ্বাৎ মায়াঘোরে অচৈতন্ত কহই জীবিত নাই।
কথাপ্রসঙ্গে স্থির হইল যে, সেদিন অবকাশ আছে; অতএব উভয়ে
দক্ষিণেশ্বরে ঘাইবেন। যেমন সম্বন্ধ তেমনি কার্য—তাঁহারা দক্ষিণেশ্বরে
উপস্থিত হইলেন। বামচন্দ্র-প্রসঙ্গে আমরা ইহার উল্লেখ করিয়াছি।

শীরামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াত কবিতে করিতে মনোমোহনের মনের পবিবর্তন হইতে লাগিল। ব্রাহ্ম সমাজের সমাজসংস্থারেব আগ্রহে মত্ত মনোমোহন শ্রীবামকৃষ্ণের নিকট শুনিলেন যে, তাঁহাবা যে ধর্মের কথা বলিতেছেন, তাহা সামাজিক ধর্ম—সমাজের শুভাশুভ লইয়াই তাহার কথা, 'গে' ধর্মে ভগবানের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নাই; কিছু তিনি (তাঁহাদিগকে) যে ধর্মের কথা বলিতেছেন, তাহা আধ্যাত্মিক ধর্ম। শ্রীরামকৃষ্ণ আরও গুনাইলেন যে, জাতি আছেও বটে আবার নাইও বটে—জাগতিক দৃষ্টিতে মান্তবে মান্তবে ভেদ অনিবার্ম, কিছু আধ্যাত্মিক বাজ্যে উহা নাই। ফলতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের কুপায় মনোমোহন ক্রমেই নিজ অন্তরে ভূবিয়া যাইতে লাগিলেন।

্ মনোমোহন প্রতি রবিবারে দক্ষিণেশরে এবং সপ্তাহে অগ্র হই-একদিন ব্রাক্ষসমাজে যাইতেন। ১৮৮০ জীষ্টাব্দের মধ্যভাগে ঠাকুর কামারপুকুরে

গমন করিলে মনোমোহন ছুটির দিনও ব্রাহ্ম সমাজেই কাটাইতেন।
এতদ্যতীত মাসত্তো ভাই শ্রীযুত নিত্যগোপাল ও রামচন্দ্রেব সহিত
মিলিত হইয়া তিনি প্রতিসন্ধ্যায় কীর্তন করিতেন। নিত্যগোপাল
পরে জ্ঞানানন্দ খবধুত,নামে পরিচিত হন। আমরা যে সময়ের কথা
লিখিতেছি, সে সময়ে তিনি রামচন্দ্রেরই গৃহে অবস্থান করিতেন।

ঐ বংসব পতুর্গাপূজার সময় শ্রীবামরুষ্ণ দক্ষিণেশ্ববে প্রত্যাবর্তন করিলে রামচন্দ্র ও মনোমোহনেব প্রতি রবিবার দক্ষিণেশ্ববে যাতায়াত নিয়মিতভাবে চলিতে লাগিল। ক্রমে মনোমোহনেব দৃঢ বিশ্বাস জন্মিল যে, শ্ৰীরামকৃষ্ণ মান্তব নহেন—অবতার। মনোমোহনেব তথন বাসনা জাগিয়াছে, ঠাকুরেব সেবা করিবেন। একদিন কোন্নগর হইতে দক্ষিণেখবে আসিয়া তিনি দেখিলেন, ঠাকুব শ্রীচরণছয় বিস্তারপূর্বক উপবিষ্ট আছেন; কিন্তু মনোমোহনের আগমনে উহা সঙ্কৃচিত করিলেন। অমনি অভিমানে ফুলিয়া উঠিয়া মনোমোহন বলিলেন, "বড যে পা গুটিয়ে নিলেন ? শীগগির বার করুন, নইলে কাটাবি এনে পা তুথানি কেটে নিয়ে গিয়ে কোন্নগরে রাথব এবং সকল ভক্তের সাধ মেটাব।" শ্রীরামকৃষ্ণ আর षिक्रक्তि না করিয়া তাঁহাকে চরণসেবার অধিকার দিলেন। ঠাকুরের ক্লপায় ধন্ত মনোমোহন ক্রমে স্বীয় আত্মীয়বর্গ এবং পরিচিতদিগকেও ঠাকুরেব শ্রীচরণে টানিয়া আনিতে লাগিলেন। এইরূপে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি নিজ জননী শ্রামাস্থলরীকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া আসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ইহার অব্যবহিত পরেই ভক্তিমতী শ্রামাস্থন্দরীক আগ্রহে কলিকাতায় মনোমোহন-গৃহে পদার্পণপূর্বক মিষ্টালাদি গ্রহণ कविद्याहित्वन । यत्नात्याहत्वद ठाविति छिनिनी—यत्नात्याहिनी, नित्ववदी, विश्वपती ७ श्रवयती--मकलारे ठीक्रवत पार्ध्य लरेगाहिलान। সিদ্ধেশ্বরীর পতি শশিভূষণ দে এবং স্থরেশ্বরীর স্বামী বলরাম সিংহও

#### মনোমোহন মিত্র

ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন। বিখেশবী ও তাহার পতি রাথালচক্রের কথা আমরা ব্রহ্মানন্দ-প্রসঙ্গে বলিয়াছি।

মনোমোহনবাবু কয়েকবার কেশবচব্রের সহিত দক্ষিণেখরে গিয়াছিলেন, কেশবকে তিনি খুবই শ্রদ্ধা করিতেন; তাই শ্রীরামক্লফচরণে তাহাকে প্রণতি ও পুষ্পাঞ্চলি-প্রদান কবিতে এবং নীববে শ্রীমৃথের বাণী শ্রবণ কবিতে দেখিয়া মনোমোহনের ভক্তি যে আরও দৃঢ় হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। ১৮৮১ অব্দের ৩রা ডিসেম্বর মনোমোহন ঠাকুরকে স্বগৃহে আনয়ন করেন এবং ঐ উপলক্ষ্যে একটি মহোৎসবের আয়োজন কবেন। তাহাতে অক্যান্ত ভক্তদের সহিত কেশবও আসিয়াছিলেন। পববর্তী শনিবাবে (১০ই ডিসেম্বর) ঠাকুব স্বেচ্ছায় মনোমোহনেব মেদো মহাশয় শ্রীযুক্ত বাজেজনাথ মিত্রেব বাটীতে আদেন এবং দেখানেও মহোৎদব হয়। ঐ দিনও ঠাকুর মনোমোহনগৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন। সেখানে কিছুক্ষণ বিভামেব পর তাহাকে 'বেঙ্গল ফটোগ্রাফার্দের' দ্বীডিওতে লইয়া যাওয়া হয় এবং দেখানে তাঁহাব ফটো তোলা হয়। ঐ দিন সন্ধ্যায় রাজেন্দ্রবাবুব বাটীতে যে ভক্তসম্মেলন ও কীর্তন হয়, তাহাতে কেশব উপস্থিত ছিলেন। কেশবেব ঐকাস্তিক সেবাব ভাব সেদিনও অপূর্ব আক'হরে অভিব্যক্ত হইয়া মনোমোহনকে মৃশ্ব করিয়াছিল। বলিতেন যে, দাধারণের সহিত ঠাকুবকে উদ্দাম নৃত্য করিতে দিয়া তাঁহার স্বাস্থ্যহানি ঘটানো উচিত নহে—তাঁহাকে অতি যত্নে বক্ষা করিয়া তাঁহার উপদেশামৃত পান করাই উচিত। এইরূপ কীর্তনে ক্লাম্ভ হুইতে দেখিলেই ∙কেশব শীরামকৃষ্ণকে অম্যত লইয়া যাইতেন, স্বয়ং তাঁহার আননের ঘর্ম অপসারিত করিতেন, পাথা লইয়া তাঁহাকে বীজন করিতেন এবং মিষ্টান্নাদি স্বহন্তে ও সন্তর্পণে শ্রীমৃথে তুলিয়া দিতেন।

শ্রীরামক্ষের ঘনিষ্ঠ দারিধ্যলাভের পর মনোমোহনের মন দাধনকেত্তে

যেভাবে পরিচালিত হইয়াছিল, সম্প্রতি আমরা উহাই তুই-চারিটি ঘটনা-অবলম্বনে বুঝিতে চেষ্টা করিব। মনোমোহন সাধারণতঃ খুব শাস্ত ও নিরীহ হইলেও বড় স্পষ্টবক্তা ছিলেন—অক্তায় স**হ্ন** করিতে পারিতেন না। একদা এক ব,ক্তি শ্রীরামক্লফ্রসম্বন্ধে অযথা কট্টুক্তি করিতে থাকিলে মনোমোহন দৃঢ়স্বরে শাসন করিয়া, এমন কি, প্রহারের ভয় দেখাইয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিলেন। কিন্তু ঘটনাটি ঠাকুরের অজ্ঞাত রহিল না। পরে সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি ক্রোধ সম্বন্ধে মনোমোহনকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিলেন, "কেউ আমার নিন্দা করল, কি স্থগাতি করল, তাতে আমার কি! আমি সকলের রেণুর রেণু।" ইহাতে মনোমোহন বিমর্ধ হইয়া বসিয়া বহিলেন, কোন কথা বলিলেন না। ঠাকুব ইহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "আমি কি তোমায় বকেছি যে তুমি চুপ করে মৃথ গোঁজ করে বসে আছ ? আমি কি তোমাদের বকতে পারি ? ক্রোধ না চণ্ডাল। শাস্ত্রে কামের পরই ক্রোধকে শত্রু বলেছে। কাউকে রাগ করতে দেখলে আমি তাকে ছুঁতে পারি না।" ইহার ফলে মনোমোহন অতঃপর কাহাকেও স্বমতে আনিবার জন্ম বলপ্রয়োগ করিতেন না। কেহ কথা না শুনিলে বা বিপরীত তর্ক করিতে থাকিলে তিনি তাহার সন্ধুদ্ধিলাভের জ্ঞন্ত প্রার্থনা করিতেন মাত্র।

একবার অহস্থা জ্যেষ্ঠা কলা মানিকপ্রভার প্রায় অন্তিম সময় উপস্থিত
হইয়াছে দেখিয়া মনোমোহনবার সেইদিন আর রামচন্দ্রের সহিত
দক্ষিণেশরে গেলেন না। কিন্তু মাতা শ্লামান্দ্রবী ইহা জানিয়া বলিলেন
যে, তাহার যাওয়া উচিত; কারণ ইহাই বিশাদের পরীক্ষা দিবার সময়।
মাজা আরও বলিয়া দিলেন, মনোমোহন যেন ঠাকুরের নিকট
মানিকপ্রভার কথা বলেন এবং ঠাকুরের সাধনভূমি হইতে কিছু মৃত্তিকা
শইরা আদেন। ঐকপ সকাম উদ্দেশ্যে ঠাকুরের ক্রণাভিক্ষা করা অসক্ষত

#### মনোমোহন মিত্র

জানিয়াও মনোমোহন মাতার আদেশে দক্ষিণেশরে গেলেন। সেদিন ঠাকুর কেবল বৈরাগ্যেরই উপদেশ দিডেছিলেন; অতএব মনোমোহন নিজ বক্তব্য বলিতে পারিলেন না। পরে অন্তর্থামী ঠাকুর শোচে গমনকালে মনোমোহনকে সঙ্গে লইয়া গেলেন এবং স্বীয় সাধনার স্থানও দেখাইয়া দিলেন। মনোমোহনের কানে তথনও বৈরাগ্যের বাণী ধ্বনিত হইতেছে—তিনি মৃত্তিকা লইতে পারিলেন না। ফিরিবার পথে ঠাকুর নিজেই হৃদয়ের দারা কিছু ধূলি ও একটি ফুল তাঁহাকে দেওয়াইলেন। মনোমোহন বাড়িতে ফিবিয়া মাতাকে উহা দিলেন এবং বলিলেন, "মা, আমায় আর কথনও এমন পরীক্ষায় ফেলো না।" মানিকপ্রভা সে যাত্রা কক্ষা পাইল।

পিতার আদ্বেব হলাল মনোমোহন বড় অভিমানী ছিলেন। সেই
অভিমান কথনও বা শ্রীরামক্ষের প্রতিও প্রযুক্ত হইড। একবার
তাহারই সমক্ষে ঠাকুব শ্রীয়ত স্থরেন্দ্রনাথের ভক্তির প্রশংসা করিলে
মনোমোহন অভিমানে ফুলিয়া উঠিলেন। পরবর্তী শনিবার দক্ষিণেশরে
না গিয়া তিনি কোমগরে চলিয়া গেলেন এবং পর পর কয়েক সপ্তাহ
দক্ষিণেশরে গেলেন না, বলিলেন, "তিনি তাঁর ভক্ত নিয়ে স্থথে থাকুন,
আমি'সেঁথানকার কে ?" ভর্ষ কি তাই ? ঠাকুর কোমগর হইতে তাঁহাকে
লইয়া আসিবার জন্ম রাথালকে পাঠাইলেও তিনি নিজে তো গেলেনই না,
অধিকস্ক রাথালকেও যাইতে দিলেন না; কেবল অপর কোন ভক্তের
মুখে ঠাকুরকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আগে ভক্তি হোক তবে যাব।" কিছ
অভিমানবলে বিপরীত আচরণ করিলেও অলান্ত মন সর্বদা দক্ষিণেশরেই
ধাবিত হইতে লাগিল; তিনি শরনে-স্বপনে ঠাকুরের কথাই ভাবিতে
লাগিলেন—অন্ত কোন বিষয়ে মন স্থির করা অসম্ভব হইয়া,পড়িল।
এইরপ অশান্ত মন লইয়া কোনপ্রকারে দিন কাটিতেছে, এমন সময়ে

একদিন গঙ্গাধানকালে অকন্মাৎ একখানি নৌকায় ভক্ত বলরামবাবৃকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আজ প্রাতেই ভক্তদর্শন হল—আজ আমার মহাসোভাগ্য দেখছি।" বলরাম বলিলেন, "শুধু ভক্ত নয়, গুজরত খোদ আসিয়াছেন।" প্রভুর কথা শুনিয়াই মনোমোহন চম্কিয়া উঠিলেন। নৌকায় অবস্থিত নিরঞ্জন তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি দক্ষিণেশ্ববে যান না কেন? আপনাকে দেখবার জন্ম উদ্গ্রীব হয়ে ঠাকুব স্বয়ং এখানে এসেছেন।" নৌকা মনোমোহনের নিকটবতী হইলে ঠাকুর সমাধিশ্ব হইলেন এবং তাঁহাব নয়নয়য় হইতে দরদবধাবে অঞ্চ পডিতে লাগিল। সে দৃশ্রে পাষাণও গলিয়া যায়। মনোমোহনও নিজেব অভিমান, অত্যাচাবের কথা ভাবিয়া অকন্মাৎ বিবশ হইয়া পডিলেন—দেহ ঢলিয়া জলে পড়িতে উন্মত হইল। তথন নিবঞ্জন তাঁহাকে তুলিয়া ধরিলেন। অনম্বব ঠাকুবেব পদতলে পডিয়া ভক্ত মনোমোহন ফোপাইয়া কাদিতে লাগিলেন। সেদিন মনোমোহনের বাটীতে পদধ্লি-অর্পনাস্তে ঠাকুর ভাঁহাকে লইয়া দক্ষিণেশ্ববে ফিরিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মনোমোহন প্রভৃতিকে কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছিলেন।
পূর্বে অভ্যাস না থাকিলেও ঐ উপদেশের পর তাহাবা কীর্তনে মাতিয়া
উঠিলেন; কিন্তু অচিবেই অফুভব হইল যে, যদিও কীর্তন-অবলম্বনে
তাহাদের আধ্যাত্মিক শক্তির সাময়িক প্রকাশ হইয়া থাকে এবং ভাবুকতার
বৃদ্ধি হয়, তথাপি সন্ধীর্তনের মত্তা জীবনের অপর অংশগুলিকে মোটেই
ক্রিভেছে না—দেখানে যে তিমির সেই তিমির। মনে মনে স্থির
করিলেন, ইহা বৈরাগ্যের অভাবেরই সাক্ষ্য দিতেছে, স্কতরাং একদিন
(১৮৮২ গ্রীঃ, ১০ই মাঘ) শ্রীরামকৃষ্ণসকাশে উপস্থিত হইয়া কাতরভাবে
তাহার কুপাভিক্ষা করিলেন, ষেন আর তাহাদিগকে সংসারবন্ধনে পতিত
হইতে না হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ শোল মাভের ঝাঁকের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইলেন

যে, ঝাঁকের নীচের মাছটিকে অবলম্বন করিয়াই যেমন চারাগুলি বাঁচিয়া থাকে, বড় মাছটিকে সরাইলে সেগুলিকে অপব মাছে থাইয়া ফেলে, তেমনি গৃহস্বামীই পরিবাবের অবলম্বন—তাঁহাকে গৃহে থাকিয়াই সাধনকরিতে হইবে। তাবপর জগন্মাতার উপব সর্ববিষয়ে নির্ভব কবাব প্রসঙ্গ তুলিয়া তিনি গাহিলেন—

"যথন যেকপে কালী বাথিবে আমাবে। সেই সে মঙ্গল যদি না ভুলি ভোমাবে॥"

শ্রীবামকৃষ্ণ তাঁহাকে আবও বুঝাইয়া দিলেন যে, প্রত্যেককে নিজ নিজ ভাব বজায় বাথিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইতে হয়—শুধু ভেথধারণ কবিলেই একজনেব ভাববাশি অকস্মাৎ অপবেব মনে সঞ্চাবিত হয় না। তিনি বলিলেন, "কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ না কবলে ঈশ্ববলাভ করা যায় না —একথা সত্য। আবাব এও বলছি যে, কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ কবলেই ঈশ্বলাভ হয় না। …জেনে রাখ, এ সংসাব ভোমাব নয়—এ সংসাব ভগবানের।" এই-সকল কথায় মনোমোহনেব ভাবান্তব উপন্থিত হইল। তিনি বুঝিলেন যে, অনাসক্তিই সাধনেব সাব কথা এবং উহাই জীবনে প্রতিফলিত কবিতে কৃতসংকল্ল হইলেন।

শ্রহণ নির্লিপ্ত ভাবের পরীক্ষা মনোমোহনকে একাধিকবাব দিতে
হইয়াছিল। একদিন রামবাব্র গৃহে মহোৎদব-কালে নামকীর্তন শুনিতে
শুনিতে মনোমোহনের মাতার শরীর যেন অবশ হইয়া আসিতে লাগিল।
শুনামার্লরী মৃত্যুকাল উপস্থিত জ্ঞানিয়া মনোমোহনকে সংগোপনে ডাকিয়া
উহা জ্ঞাপন করিলেন এবং মহোৎসবের ব্যাঘাত যাহাতে না হয় তক্ষ্মগু
অপরকে বলিতে বারণ করিলেন। অশেষ সংযম-সহকারে মনোমোহন
মাতৃবাণী পালন করিয়া ঐ বিষয়ে নীরব রহিলেন। উৎস্বান্তে ভক্তগণ
চলিয়া গেলে দেখা গেল, শুনামান্ত্র্লেরী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

মাতৃবিয়োগের পর আর একটি কন্তার মৃত্যুকালেও তিনি জীরামহৃষ্ণের উপর নির্ভর করিয়া সমভাবে নির্লিপ্ত থাকিতে পারিয়াছিলেন। ঐ সময়ে বন্ধুগণ সান্ধনা দিতে আসিলে তিনি বলিরাছিলেন, "ঠাকুরের যা ইচ্ছাত তাই হবে। আশীর্বাদ ককন যেন তার ইচ্ছার প্রতিক্লে না যাই।" কন্তা মানিকপ্রভার মৃত্যুকালে তিনি ঠাকুরের ছবি কন্তার সন্মুথে ধরিয়া বলিলেন, "ভাল করে দেখ এবং তাঁকে ভাক। ভয় নাই, মা—তিনি সর্বদাই সঙ্গে আছেন। কেদো না, মা—এখন কাদবার সময় নয়।" তিনি কন্তার অশু মৃছাইয়া দিয়া কর্ণে মধুর রামকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিলেন। মানিকপ্রভা মুথে বিমলহাশ্র ফ্টাইয়া ইহধাম ত্যাগ করিলে পিতা বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "মানিক বেঁচে গেল!" ঐ বিদায়ম্ইর্ছে তিনি যেন প্রত্যাক্ষ করিলেন যে, শ্রীয়ামকৃষ্ণ তাহাকে দেখাইয়া দিতেছেন, মৃত্যু বলিয়া কিছুই নাই—সমস্তই চৈতন্ত, এমন কি মৃমুর্ম্ কন্তাতিও চৈতন্তের প্রতিল মাত্র। এই অমুভূতির ফলে তিনি পাগলপ্রায় হইয়া কথন কাদিতে এবং কথন হাসিতে লাগিলেন। বাটীর লোকে ভাবিল, কন্তার শোকেই এইরূপ ইইয়াছে—অন্তরের কথা কেহই জানিল না।

ভগিনীপতি ও ভগিনী সম্বন্ধেও তাঁহার অমুদ্ধপ নির্দিপ্ততা ছিল।
প্রথমে রাথালের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বৈরাগ্য দেখিয়া তিনি ভগিনী
বিখেশনীর সম্বন্ধে খ্বই চিন্তিত ছিলেন; কিন্তু প্রীরামক্রম্ম যেদিন বলিলেন,
"মনোমোহন, তৃমি রাগই কর আর যাই কর, রাখালকে বললাম, 'ঈশরের
জন্ত গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরেছিল, একথা বরং শুনতে প্রস্তুত, তবু কারো
দাসত্ব করছিল, চাকরি করছিল, একথা যেন না শুনি'"—সেদিন হইডে
তাঁহার সকল ক্লোভের অবসান হইল। বস্তুতঃ মনোমোহনের এই অমুভূতি
হইয়াছিল যে, তাঁহার পরিবারের সকলে প্রীরামক্রফের সেবক ও সেবিকা,
মনোমোহন শুধু ইহাদের তত্তাবধানে নিষ্ক্ত।

#### মনোমোহন মিক্র

এই সময়ে মনোমোহনবাবুর ভাগ্যে শ্রীরামক্বঞ্চ-মহিমাপ্রচারের এক অপ্রত্যাশিত হযোগ ঘটিল। ১৮৮২ অব্দের ৩রা ডিসেম্বর বৈষ্ণবচূড়ামণি নবচৈতন্ত মিত্র মহাশয়ের বাটীতে শ্রীরামক্ষের আগমন উপলক্ষ্যে যে মহোৎসব হয় তাহাতে যোগদান কবিয়া এবং প্রমহংসদেবকে দর্শন কবিয়া কোন্নগরবাদীরা তাঁহার প্রতি বিশেষ আরুষ্ট হন। ইহা লক্ষ্য করিয়া মনোমোহন রামবাবুকে প্রতি সপ্তাহে কোন্নগরে প্রচার করিতে বলিলেন। ভক্ত রামচক্র প্রচারেব নামে তথন উন্নাদবৎ, কিন্ত শ্রীরামক্ষেরে আদেশ ভিন্ন কিছু কবিবেন না , তাই তাঁহার নিকট সমস্ত নিবেদন করিলেন। ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "টেনে-বুনে কিছু করে। না, তার যেমন ইচ্ছা হবে তেমনি করাবেন।" ইহাকেই আদেশ মনে করিয়া। মনোমোহন ও বামচক্র কোন্নগরে প্রচারে ব্রতী হইলেন। এই জন্ম প্রতি শনিবাবে তাঁহারা কোরগরে যাইতেন। দেশন হইতে মনোমোহনের গৃহে যাইবার কালে কোন্নগরবাদী অনেকে তাঁহাদিগকে স্বগৃহে আহ্বান করিয়া প্রমহংসদেবের কথা শুনিতেন; মনোমোহনেব বাটীতেও আলোচনাদি চলিত। ববিবার প্রাতে মনোমোহন, রামচন্দ্র ও নবচৈতন্ত সংকীর্তনে বাহির হইতেন—পথে শত শত ব্যক্তি উহাতে যোগ দিতেন। এই সময় একদিন কোলগর হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমনকালে রামবাবু ও মনোমোহনবাবু দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামক্লফ্সমীপে উপস্থিত হইলে ঠাকুর গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এথানে অশ্য কেউ নাই, তোমরা সকলেই আমার অস্তবঙ্গ , তোমাদের বলছি, শোন—একটি কথা আছে, 'সাঁঝ পহুরে ভাতার মল, কাদ্ব কত বাত ?' ভোমরা এখনই অত পরিশ্রম করছ কেন ? এরপর এমন সময় আসবে, যথন ভোমরা থেতে-শুভে সময় পাকে না। তদৰ্ধি সাপ্তাহিক প্ৰচার বন্ধ হইয়া গেল।

ইহার পরেও কোরগরবাসীরা জীবৃত রামচন্তকে মধ্যে মধ্যে লইয়াঃ

যাইতেন। শ্রীরামক্নঞ্চেব আদেশেও তাঁহারা একবার গিয়াছিলেন। সেবারে কোরগর হরিসভায় বাৎসরিক উৎসবে সভার সভাগণ শ্রীরামরুঞ্কে নিমন্ত্রণ করিলে তিনি বামবাবু ও মনোমোহনবাবুকে যাইতে আদেশ করিয়া বলিলেন, "তোমরা গেলেই আমার যাওয়া হবে। রামচন্দ্র তথায় 'সত্যধর্ম কি' এই বিষয়ে বকুতা দেন। পবে সঙ্গীর্তন আবম্ভ হইল। কীর্তনের মধ্যস্থলে রামচন্দ্র ও মনোমোহন ভাবে বিভোব হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন; কোনগ্ৰবাসীরা তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া সেই ভাববিহ্বল নৃত্যে যোগদান করিলেন। ক্রমে ভক্ত মনোমোহন বাহ্জান হাবাইয়া উচ্চহাস্ত করিতে থাকিলে কয়েকজন তাহার হতচেতন দেহ স্বন্ধে বহন করিয়া পল্লীতে হবিধ্বনিসহকাবে ভ্ৰমণ কবিতে লাগিলেন। বাত্তি একটা পৰ্যন্ত তাহাব সংজ্ঞা ফিবিল না দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাকে স্বগৃহে রাখিয়া গেলেন। ঐ রাত্রে প্রায় তিনটাব সময় তিনি বাহুভূমিতে ফিরিয়া আসেন। এই ঘটনার পব তিনি কোন্নগববাসীদেব বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন এবং অনেকেই তাঁহার পদ্ধুলি গ্রহণ করিত। শোনা যায়, কোলগবে যখন এই কীর্তনেব উন্মাদনা চলিতেছিল, তথন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুব কেবল বলিতেছিলেন, "লাগ ভেল্কি, লাগ।"

এই-সকল প্রচারকার্য ভিন্ন শ্রীরামক্বফের উপদেশসংগলিত 'তর্থার'
নামক পুস্তিকা এবং বহু খণ্ডে বিভক্ত 'তত্বপ্রকাশিকা' নামক পুস্তকপ্রকাশে মনোমোহনবাবু রামচন্দ্রকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।
১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি হইতে পরমহংসদেবের অন্তমতিক্রমে,
নরেন্দ্রনাথ ও গিরিশচন্দ্রের পরামর্শে স্থরেন্দ্রনাথ মিত্র, কালীপদ ঘোষ ও
মনোমোহনের অর্থসাহায্যে এবং রামচন্দ্রের সম্পাদনায় 'তত্বমঞ্জরী' নামক
মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে। উহার অধিকাংশ সংখ্যাই
ঠাকুরের ভাবে ও উক্তিতে পূর্ণ থাকিত এবং উহা বিনামূল্যে বিভরিত

#### মনোমোহন মিত্র

হইত। ফলত: ঐ সময়ে যাঁহারা শ্রীরামক্লফকে যুগাবতার বলিয়া সর্বসাধারণ্যে প্রচার করেন, তাঁহাদের মধ্যে মনোমোহন ও রামচন্দ্র অগ্রণী ছিলেন। \

ঠাকুর অহুস্থ হইলে তাঁহার সেবা চালাইবাব জন্ম অহুগত ভক্ত মনোমোহন মৃক্তহন্তে অর্থব্যয় কবিতেন। এই জন্ম একখানি পত্রে তাঁহার সহধর্মিণীকে তিনি লিখিয়াছিলেন, "একটি পয়সাও যেন বাজে থরচ না হয়। যে পয়সাটি বাজে থবচ কবিবে, জানিবে সেইটি প্রভুর সেবাকার্যে লাগাইতে পাবিলে না। এখন প্রভুব সেবাব জন্ম প্রচুব অর্থের প্রয়োজন। যুবকগণ প্রাণপণে সেবা করিতেছে, তাহাদের সেবাকার্য দেখিলে আনন্দ হয়। যাহাতে অর্থাভাবে এই সেবাকার্যটি অচল না হইয়া পড়ে তাহা আমাদেব দেখা অবশ্রু কর্তব্য।" শুধু অর্থ দিয়াই তিনি নিশ্চিম্ত হইতে পারিলেন না, আফিস কামাই করিয়াও মধ্যে মধ্যে তুই-চাবি দিন কাশীপুবে থাকিয়া ঠাকুবের সেবা কবিতে লাগিলেন, অধিকস্ক চাকবি ছাডিয়া দিবাব কথাও ভাবিতে লাগিলেন। শ্রীবামকৃষ্ণ তাহাব মনোভাব বুনিতে পাবিয়া একদিন তাহাকে জাকিয়া আফিসে যাইতে বলিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, যুবক ভক্তরাই সব করিতেছে, অপর কাহাবও সেথানৈ থাকা অনাবশ্রুক। মনোমোহন মস্তক পাতিয়া সে আদেশ মানিয়া লইলেন।

ঠাকুরের পৃত দেহাবশেষ কাঁকুডগাছিতে সমাহিত হইবাব পর মনোমোহনবাব প্রায়ই সেথানে যাইয়া অনেক সময় কাটাইতেন। বৃষ্টি-নিবারণের জন্ত সমাধিস্থানের উপব আচ্ছাদন ছিল না। মনোমোহনবাব্ একদিন স্বপ্নে দেখিলেন, তাঁহার পরলোকগতা জননী বলিতেছেন, "ঠাকুরের বড় কষ্ট হচ্ছে।" স্থতরাং তিনি শ্রীযুত রামচন্দ্রকে পরামর্শ দিলেন, যাহাতে পাকা আচ্ছাদন প্রস্তুত করা হয়। ঠাকুরের ইচ্ছা ছিল

যে, তাঁহার অহি গঙ্গাতীরে সমাহিত হয়; অতএব এই প্রস্তাবে আপতি উঠিল। অবশেষে সমস্তা-সমাধানের জন্ত এক সভা আহুত হইল এবং ভক্তগণ এই মর্মে একখানি স্বীকারপত্র স্বাক্ষর করিলেন যে, কন্মিন্ কালে কেহ ঐ অন্থিপূর্ণ কলসটি স্থানাস্তরিত করিবেন না। এই-সকল কার্মে মনোমোহনকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। অতঃপর মন্দিরের নির্মাণকার্য আরম্ভ হইলে তিনি প্রতিদিন তথায় যাইয়া বেলা নয়টা পর্যস্ত কার্যের তত্বাবধান করিতেন। শ্রীশ্রীশ্রামাপূজার পূর্বেই মন্দির সম্পূর্ণ হইয়া যায় এবং ৮খামাপূজার দিনে উহাতে বিশেষ পূজাদি হয়।

জনাইনীতে কাঁকুড়গাছিতে শ্রীরামক্তের অন্থিপূর্ণ কলসটি সমাহিত হইয়াছিল। এই ঘটনার শ্ববণার্থে প্রতিবৎসর শ্রীয়ৃত রামচন্দ্রের গৃহ হুইতে কাঁকুড়গাছিতে যথন গীতবাজসহকারে শোভাযাত্রা ঘাইত, তথন মনোমোহনবাবু থাকিতেন উহার পুরোভাগে। এরপ একটি কীর্তন (সন্থবত: ১৮৯০ কি ১৮৯১ গ্রীষ্টাব্দে) সম্বন্ধে স্বামী বিরজানন্দ (তদানীস্তন কালীরুঞ্চ) পরে বলিয়াছিলেন, "রামবাবু, মনোমোহনবাবু, দেবেনবাবু, কালীবাবু প্রভৃতি ঠাকুরের অনেক গৃহী ভক্ত এ শোভাযাত্রায় যোগ দিয়াছিলেন। 'ত্রিতাপে সদা তহু দহিছে'—এই গানটি ধরা হয়েছিল। যোগোভানে পৌছেও খুব সংকীর্তন হল। রামবাবু ও মনোমোহন বাবুর ভাবাবেশ হল। রামবাবু 'জয় রামকৃষ্ণ' বলে হন্ধার দিয়ে সিংহবিক্রমে যুরতে লাগলেন। মনোমোহনবাবু ভাবে কি যেন অপূর্ব দর্শন বা অন্তভৃতি করছেন; তাই থিলথিল করে হেনে উঠছিলেন। মাঝে মাঝে কুঁজো ও আড়ই হয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলেন। খুব মাতামাতি হয়েছিল। আমরা সকলেই খুব অভিভৃত হয়েছিলাম।"

এদিকে বরাহনগরের মঠে ত্যাগী ভক্তেরা সমবেত হইরা সাধন-ভন্ধনে কালাভিপাত করিতেছেন; কিন্তু তথন অন্নবন্তের বড়ই অভাব।

#### মনোমোহন মিত্র

মনোমোহনবাবু ১৮৮৭ খ্রীষ্টান্দের প্রথমভাগে একদিন মঠে যাইয়া স্বচক্ষে বে অভাব দেখিলেন তাহাতে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—কলিকাতায় গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি ভক্তের নিকট উহা জ্ঞাপন করিয়া মাসিক সাহায্যের ব্যবস্থা করাইলেন। মঠের সাধুদেব অস্থ হইলে তিনি তাহাদিগকে স্বগৃহে রাথিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন। সন্মাসীরা তাহার গুরুভাই এবং তিনি ব্য়োজ্যেষ্ঠ হইলেও তিনি সন্মাসীর মর্যাদা বিশ্বত হইতেন না, দেখা হইলেই তাহাদিগকে প্রণাম করিতেন।

দক্ষিণেশবের প্রতিও তাঁহার তুল্যরূপ আর্কণ ছিল এবং এক বৎসর কাল তিনি নিয়মিতভাবে তথায় যাইয়া ধ্যানাদি করিয়াছিলেন। তথায় বিসিয়া থাকিতে থাকিতে অনেক সময় তাঁহার চক্ষু লাল হইয়া উঠিত, সময়ে সময়ে অশ্রুধাবা প্রবাহিত হইত এবং শরীর পুল্কিত হইত। এতদ্বাতীত যথনই তিনি যাইতেন তথনই মিষ্টান্নাদি লইয়া গিয়া ঠাকুরের দরে এমনভাবে নিবেদন করিতেন, যেন প্রত্যক্ষ ঠাকুর সেথানে রহিয়াছেন।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মনোমোহন বাবু এক কঠিন পবীক্ষার সম্থীন হন।
একই •সক্ষে তাঁহার ছইটি পুত্র ও এক ভাগিনেয় বিস্চিকায় দেহত্যাগ
করে। ইহাদের দেহত্যাগের অল্পকাল পূর্বে এক জ্যোতির্ময় প্রশাস্ত
মৃতি মনোমোহনের বক্ষ স্পর্শপূর্বক দেখাইয়া দিলেন যে, এই বিশ্বসংসার
একটি খেলাদ্র মাত্র। এই দর্শনের ফলস্বরূপ লোকে দেখিয়া আশ্চর্য
হইল যে, মনোমোহন পুত্রশোকে মোটেই বিহ্বল হইলেন না; সম্বাসী
শ্বন্ধভাতারা সান্ধনার জন্ত আসিলে তিনি তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত
করিতেই ব্যম্ভ রহিলেন—যেন কিছুই হয় নাই।

এই সময়ে রামবাবু জীরামক্তকের একখানি জীবনী লিখিবার সহয়

করিলে উহার উপাদান-সংগ্রহেব জন্ম মনোমোহনবারু কামাবপুরুরে গমন করেন এবং শ্রীরামক্বঞ্চের লীলাসহচরদের নিকট অনেক তথ্য অবগত হইয়া ঘাটালের পথে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৮৯১ এটার পর্যন্ত শ্রীবামকৃষ্ণলীলাপ্রচার প্রধানত: মহোৎসব ও নাম-সন্ধীর্তন-অবলম্বনেই চলিতেছিল; ১৮৯২ খ্রীঃ হইতে যোগোভানের যুবকগণ নামকীর্তনসহকারে নগরভ্রমণ আরম্ভ করেন। প্রবংসর ১৯শে চৈত্র বামচন্দ্র দীরে থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ হইতে বক্তৃতাকালে শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া ঘোষণা কবেন। এই-সকল কার্যে মনোমোহন বিশেষ সহায়তা করিতেন। বক্তৃতাস্থলে ঘাইবার কালে যোগোভান হইতে রামচন্দ্রের পুরোভাগে সংকীর্তনেব যে দল চলিত উহাব নেতা হইতেন মনোমোহন। এতদ্বাতীত তাঁহার উল্লমে পরিচালিত সিমলা-পল্লীক সাপ্তাহিক সভায় বিশেষ বিশেষ ভক্তগণ পর্যায়ক্রমে পরমহংসদেবের ভাবধারায় পুষ্ট প্রবন্ধ পাঠ করিতেন। আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের বিজয়লাভের পর এই প্রচারকার্য অধিকতর সহজ হইল এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে জানিবার আগ্রহরুদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে বহু সভাসমিতি গড়িয়া উঠিতে লাগিল। ইহাদের অনেকগুলিরই সহিত উচ্চোগী ভক্ত মনোমোহনের সংযোগ ছিল। এই স্ত্রে তাঁহাকে কলিকাতার বাহিকে ঘাটাল, যশোহর, ঢাকা, নবদীপ, মূর্লিদাবাদ, গয়া, আরা প্রভৃতি স্থানেও যাইতে হইয়াছিল। ১৮৯৭ এটিানে ভক্তমণ্ডলীর প্রচেষ্টায় 'তত্ত্বমঞ্জরী' নবকলেবরে পুন: প্রকাশিত হইলে তিনি উহাতে নিয়মিতভাবে প্রবদ লিখিতে থাকেন।

১৮৯৩ ছইতে ১৯০২ এটাক পর্যস্ত তাঁহার গৃহে প্রতিদিন অনেক ভক্তের সমাগম হইত এবং তিনিও অক্লাস্তভাবে শ্রীরামক্কফের কথা বলিতেন কিংবা লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া শুনাইতেন। ইহাদের মধ্যে

#### মনোমোহন মিক্র

ক্ষীর মহারাজ, রঞ্জাল মহারাজ, শরৎ চন্দ্র চক্রবর্তী, ভূপেন্দ্রকুমার বস্তু, চারুচন্দ্র বস্থ, চন্দ্রশেথর চট্টোপাধ্যায় ও নিবারণচন্দ্র দত্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্বাতীত ঠাকুরের লীলাপার্যদগণেব ভিতর স্বামী অঙুতানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, ত্রিগুণাতীতানন্দ, ভবনাথ ও মাস্টাব মহাশয় তাহার গৃহে সময়ে সময়ে শুভাগমন করিতেন।

তাঁহাব শেষ কয় বংসর বিষাদে পরিপূর্ণ ছিল। ১৮৯৬ ঞীষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল পুত্রবং প্রতিপালিত তাঁহার ভাগিনেয় সত্যানন্দ ঘোষ দশ বংসর বয়দে দেহত্যাগ কবিল। তিন-চাবি বংসব পরে তাঁহাব বিবাহিতা কলা মানিকপ্রভা শ্রীবামরুষ্ণ নাম শ্বরণ করিতে কবিতে মহাপ্রয়াণ কবিল। ইহাব অল্প পবেই (২৩শে মার্চ, ১৯০০) তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী পুরুষোত্তমক্ষেত্রে ইহলোক ত্যাগ কবিয়া গেলেন। কিন্তু প্রত্যেকবাবই শ্রীবামরুষ্ণে অর্পিতপ্রাণ মনোমোহন অচল-অটল বহিলেন। স্ত্রীব শ্রামরুষ্ণে অর্পিতপ্রাণ মনোমোহন অচল-অটল বহিলেন। স্ত্রীব শ্রামরিকে মনোমোহনকে কীর্তনেব মাঝে শহ্মধ্বনিসহকারে মৃত্য করিতে দেখিয়া একজন কাবণ জিজ্ঞাসা কবিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আজ আমার মহামায়ার গুরু নিপাত হইয়াছে—আজ আমি বন্ধনমৃক্ত।" ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ভগ্নী স্থবেশ্বনীর মৃত্যু হয়। তথন তিনি সকলকে জানাইয়া'দেন যে, ইহার পরে তাঁহার পালা।

স্ত্রীবিয়োগের পর মনোমোহনবাবু সমস্ত অবসরসময় ধর্মপ্রসঙ্গ ও যোগোভানের কার্যের তত্ত্বাবধানাদিতে কার্টাইতেন। অনেক সময় সারা রাত্রি ধ্যানে কার্টিয়া ঘাইত। সকাল নয়টা পর্যন্ত গঙ্গান্ধান ও পূজাদিতে অতিবাহিত হইত। আফিসেও অবসরকালে অহুরাগীদের সহিত শ্রীরামরুষ্ণপ্রসঙ্গ চলিত। শনিবারে নিজগৃহে আলোচনা-সভা বসিত এবং রবিবারে যোগোভানে অহুরূপ প্রসঙ্গাদি হইত। শেষ বয়সে তাঁহার বহু দর্শনাদিও হইয়াছিল। কোন সময়ে তিনি সর্বত্ত শ্রীরামরুষ্ণের মূখ দেখিয়া

আত্মহারা হইতেন, কখনও বা খেত পক্ষীর শ্রেণী পৃথিবী হইতে উধের্ উঠিয়া নীল আকাশে মিলাইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মন দেশকালের উধ্বে ধাবিত হইত, আবার কোন সময়ে বা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে লন্দ্রীরূপে দর্শন করিয়া তিনি বাহ্যজ্ঞান হারাইতেন। কাঁকুড়গাছির মন্দির-বেদিতে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামক্বফের প্রতিক্বতির পশ্চাতে একবাব তিনি দেখিলেন, ঠাকুর উকি মারিতেছেন। বিশাস না হওয়ায় পুন:পুন: চকু মার্জিত করিয়া চাহিলেন—দেখিলেন, দেই একই মুর্তি। অমনি তিনি দীর্ঘ ভাবসমাধিতে মগ্ন হইলেন। সমাধিভঙ্গের পরেও স্বাভাবিক অবস্থায় চলিতে-ফিরিতে বহুক্ষণ যাবৎ সেই মূর্তি তাঁহার সন্মুথে জলজল করিতেছিল। একবার পুরীতে জগন্ধাথ-দর্শনে যাইয়া তৎস্থলে ঠাকুরকে দেখিয়া তিনি আনন্দে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "রামরুষ্ণরূপী জগন্নাথের জয় !" আর একবার কাঁকুড়গাছির মন্দিরসন্মুখে দাঁড়াইয়া মনোমোহনবাবু বলিয়া উঠিলেন, "রামক্ল্যু-ভাবের বস্তা -দেশ-দেশাস্তবে ছডিয়ে পড়বে," আর বলিলেন, "দেখ, এই যে তিনি; তিনি আনন্দে হাততালি দিচ্ছেন, আর ওঠছয়ে মধুর হাসি।" অতঃপর প্রায় একঘন্টা ভাবের ঘোর চলিতে লাগিল—সকলে দেখিলেন, তাঁহার চকু আরক্তিম, কপোল অশ্রুসিক্ত আর দেহ ঘন ঘন কম্পিত।

কঠিন পরিশ্রম ও হাঁপানিরোগে তাঁহার শরীর ক্রমেই ভালিয়া পড়িতেছিল। ১৯০৩ গ্রীষ্টাব্দে বেল্ড মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব দেখিয়া তিনি গৃহে আসিয়া শ্যাগ্রহণ করিলেন—আর উঠিলেন না। ভাক্তাবদিগের মতে তাঁহার সন্মাসরোগ হইয়াছিল; কিন্ত স্বামী প্রেমানন্দ বলিয়াছিলেন যে, তিনি শেষ পর্যন্ত যোগন্ধ ছিলেন। প্রেমানন্দ মহারাজ তিনদিন প্রায় অবিরাম তাঁহার শ্যাপার্যেই উপবিষ্ট ছিলেন। এই তিন-দিন ভাক্তবর মনোমোহনের মূথে অক্সকণ শ্রীরামক্রক নাম উচ্চারিত

#### মনোমোহন মিত্র

হইয়াছিল; যথন অধরোষ্ঠ উচ্চারণে অক্ষম হইল তথনও উহা ঈষৎ চঞ্চল হইয়া জানাইয়া দিতেছিল যে, অন্তরে জপ চলিতেছে। যথন তাহাও সম্ভব হইল না, তথন অপরের মৃথে নাম শুনিতে শুনিতে তাহার দেহ পুলকিত হইল এবং ৩০শে জান্তুয়ারী (১৬ই মাঘ, ১৩০৯) তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন।

# দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

ধ্যানলন্ধ সত্যকে গাহঁষ্য জীবনে রূপপ্রদান করা এক বিষম সমস্তা; অথচ উহা না করিতে পারিলে সাধারণ মানব তাদৃশ সত্যের মর্ম উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। অতএব শ্রীরামক্ষণ্ণের প্রয়োজন ছিল জনকয়েক ভক্তেব মধ্যে ঐ সহজবোধ্য আদর্শ স্থাপন করা। তাই দেবেজনাথ একদিন ঠাকুবের পদতলে পড়িয়া সন্ন্যাসগ্রহণের আকৃতি জানাইলে ঠাকুর তাঁহাকে সহত্বে ভূমি হইতে তুলিয়া শচীমাতার ভাবে গান ধরিলেন—

"কেন নদে ছেড়ে সোনার গৌব দগুধারী হবি ? ও তোর ঘরে বধু বিষ্ণুপ্রিয়া তার দশা কি করিবি ? একে বিশ্বকপেব শোকে, শক্তিশেল রয়েছে বুকে,

তুইও কি অভাগী মাকে অক্লে ড্বাবি ?" বলা আবশ্যক যে, দ্বিদ্র দেবেন্দ্রের বৃদ্ধা মাতা তথনও জ্যেষ্ঠপুত্র হ্রেক্সের, শোক ভুলেন নাই, আর তাঁহার ঘরে আছেন সাধ্বী স্বী।

যশোহর জেলার অন্তঃপাতী নড়াইল মহকুমার অধীন জগনাথপুর গ্রামে ১২৫০ বঙ্গান্দের ২৪শে পৌষ (জান্তুয়ারী, ১৮৪৪) মজুমদার-উপাধিধারী বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে দেবেক্সনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা প্রসন্মনাথ দেবেক্সের জন্মের হইমাস পরে দেহত্যাগ করেন। মাতা বামাস্থলারী দীর্ঘকাল বাঁচিয়াছিলেন। আক্ষণকুলের সান্তিক পরিবেশের মধ্যেই দেবেক্সের বাল্যকাল অতীত হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর জ্যোষ্ঠতাত তাঁহার অভিভাবক হন। তখন জ্যেষ্ঠ আতা স্থরেক্স কলিকাতায়ে— অধ্যয়ন করিতেন; কিন্তু জ্যেষ্ঠতাত গতাস্থ হইলে একবিংশ বৎসর বয়সে স্থরেক্সই সংসারভার গ্রহণ করিলেন। তিনি দেবেক্স অপেক্ষা পাঁচ বংসরের বড় ছিলেন।

পিতৃহীন, গৌরবর্ণ, স্থান্দন দেবেন্দ্র শৈশবে সকলের আদরে একট্ হর্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। একদিন মাতা তাঁহাকে দোরাত্ম্যের জন্ত শান্তি দিতে অগ্রসর হইলে তিনি লক্ষপ্রদানপূর্বক পলায়ন করিলেন; কিছ বাম হন্তথানি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। উহা জোড়া লাগিলেও চিরজীবন একট্ বাঁকিয়াই বহিল। পাঠাদিতে তাঁহার মন ছিল না; তবে হন্তাক্ষর অতি স্থান্দর ছিল এবং হিসাব ও দলিলপত্র লেখায় খ্ব পট্তা জন্মিয়াছিল। সরল হ্রস্ত বালক একবাব এক গোপবালকের প্ররোচনায় আকাশ ধরিতে ইতন্তত: ছুটিয়া ছুটিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল। সে অভিজ্ঞতা চিত্রপটে মৃদ্রিত থাকিয়া পবে সঙ্গীতাকারে নির্গত হইয়াছিল—

> "স্ষ্টিজোড়া তোমার মায়া, কায়া নয় কেবলই ছায়া, মাঠের মাঝে আকাশ ধরা, ঘুরে সারা চারিধারে।"

জ্যেষ্ঠতাতের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্র অধ্যয়নার্থে কলিকাতায় আসিলেন। তথন তাঁহার বয়স,চৌদ্দ-পনর বৎসর। এথানে আসিয়াও তাঁহার পড়াশুনা অধিকদ্র অগ্রসর হইল না; চারি-পাঁচ বৎসর কোনও প্রকারে শিক্ষালয়ে কাটাইয়া তিনি অধ্যয়ন ত্যাগ করিলেন।

পুঁথিগত বিভাব অবসান হইলেও কাব্যামোদী স্বরেক্রের সারিধ্যবশতঃ
দেবেক্রের সাহিত্যস্পৃহা বর্ষিত হইল। যৌবনারক্তে স্বরেক্স সংসারের
তাড়নায় বিভালয় ত্যাগ করিলেও সর্বদা বাণীর আরাধনায় রত থাকিতেন।
পরিণত বয়সেও ইংরেজী দর্শন ও ইতিহাস-চর্চায় তাঁহার অবসরকাল
অতিবাহিত হইত, আর অস্তরের সৌল্বর্য কাব্যরচনায় আআপরিচয় দিত।
তৎপ্রণীত 'মহিলা', 'সবিতা-হদর্শন' ইত্যাদি কাব্য তাঁহার উচ্চ কবিছ-

শক্তিব পরিচায়ক। কবি স্থ্রেক্তের আসরে নাট্যসমাট গিরিশচন্দ্র ঘোষের আবির্ভাব হইত এবং উভয় সাহিত্যবসিকে অধিক রাত্রি পর্যস্ত কাব্যালোচনা চলিত। দেবেন্দ্র পার্ষে বসিয়া সব শুনিতেন এবং বহু বিষয় হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিতেন। জ্যেষ্ঠন্রাতার আর একটি গুণ ছিল যোগাভ্যাস। লাতার দ্বারা অন্ধ্রাণিত দেবেন্দ্রও যোগাভ্যাসে তৎপর হইলেন এবং দীর্ঘ সাধনার পর চৌষ্টি প্রকার আসনে তাহার অধিকার জন্মিল।

এই সময়ে দেবেজের জননী তাহাকে ধরিয়া বসিলেন যে, তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে; এমন কি, পুত্র সমত নহেন দেখিয়া তিনি প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিলেন। কাজেই ১২৭৭ বঙ্গান্ধের এক শুভ মুহূর্তে দেবেন্দ্রের বিবাহ হইয়া গেল। ইহাবই আট বৎসর পরে (১২৮¢ সালের ৩রা বৈশাথ ) স্থরেব্রনাথ আত্মীয়ম্বজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া একচল্লিশ বৎসর বয়সে পৃথিবী হইতে চিরবিদায় লইলেন। দেবেন্দ্রের জীবন তথন সমস্থাময়---অবর্ণনীয় দাবিদ্যের মধ্যে পরিবারের দায়িত্ব তাঁহাকে স্কন্ধে তুলিয়া লইতে হইল। বহু দিবদ অনশন ও অধাশনে কাটাইয়া এবং অযাজনীয়দের গৃহে প্রাদ্ধের দান পর্যস্ত স্বীকার করিয়া তিনি অবশেষে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদের জমিদারী সেরেস্তায় একটি অল্প বেতনের চাকরি পাইলেন। এইরূপ স্থলে অপরেরা উৎকোচ গ্রহণপূর্বক স্বীয় অভাব মেটায়। দেবেন্দ্রবাবু কিন্তু এতটা হীনতা স্বীকার করিতে পারিলেন না; অতএব ঋণ বাড়িয়াই চলিল। অবশেষে অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করিলে তিনি নিজ মনিবকে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। মনিব দেবেজনাথকে যথেষ্ট চিনিয়াছিলেন; তাই স্বেচ্ছায় তাঁহার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া ভবিষ্ততে তাঁহাকে সাবধান হইতে বলিলেন! তথনও বায়সকোচের অক্স কোন উপায় না দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ স্থির করিলেন যে, ব্যম্বহল মহানগরী পরিভ্যাগপূর্বক হাওড়া শহরের শালকিয়া অঞ্চলে বাস

#### দেবেন্দ্রনাপ মজুমদার

করিবেন। ঐ স্থান তথন ম্যালেরিয়াসঙ্কুল ছিল। ফলে তিনি অচিরেই রোগগ্রস্ত হইলেন এবং চিকিৎসকের পরামর্শে পুনর্বার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া আহিরীটোলায় নিমৃ গোস্বামীর লেনে বাড়িভাড়া লইলেন।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ নিয়মিত যোগাভ্যাস করিতেন। সাংসারিক বিপর্যয়ের মধ্যেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। একাদিজমে একাদশ বৎসর যোগাভ্যাসের ফলে তাহার দেবদেবীর সাক্ষাৎকার, অপরূপ জ্যোতিদর্শন কিংবা অশ্রুতপূর্ব শব্রপ্রবণ হইত। কথনও শরীর অতি লঘু মনে হইত—যেন ইচ্ছা করিলেই আকাশমার্গে চলিতে পারেন; কথনও বা জমধ্যে জ্যোতিবিন্দু প্রকাশিত হইয়া বিস্তাবলাভপূর্বক সমস্ত গৃহ স্নিগ্ধ আভায় উদ্ভাসিত করিত। কিন্ত এইরূপ উন্নতিসত্ত্বেও মজুমদার মহাশয়ের অভাববোধ বা বিষয়চিস্তা দৃরীভূত না হওয়ায় তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার ভগবদর্শন হয় নাই। আরার এত চেষ্টাও বিফল হইতেছে দেখিয়া ভগবানের অন্তিত্ব সম্বন্ধেও তাহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। তবে সোভাগ্যবশত: জন্মগত বিশ্বাস ও সংস্কার তাঁহাকে ঐ পথে অধিক দূর যাইতে না দিয়া বরং অচিরে গভীরতম দাধনায় মগ্ন করিল। এই সময়ে কিছুদিনের জন্ম পারিঝক্রিক সংস্পর্শ পরিত্যাগপূর্বক তিনি পাণ্রিয়াঘাটার ঠাকুর্বাড়ির ত্রিতলের এক নির্জন কক্ষে ভগবদ্ধ্যানে দীর্ঘকাল কাটাইতেন। ঈদৃশ নিভৃত চিস্তার ফলে তাঁহার এই অহভূতি হইল যে, ভগবদর্শন ভগবানেরই কুপাসাধ্য; অতএব তিনি লিখিলেন—

> কে তোমারে জানতে পারে তুমি না জানালে পরে ?

বেদ-বেদাস্ত

পায় না অন্ত,

খুঁছে বেড়ায় অন্ধকারে। ইত্যাদি

चिंद्र केंभवनाकारकारव नाक्न एएतस्वाव राधान के विवस সাহায্যলাভের সম্ভাবনা দেখিতেন, সেথানে যাইতে লাগিলেন। এইরূপে কেশবচক্রের সমাজে যাতায়াত আরম্ভ হইল। একদিন মাতৃলগৃহে উপস্থিত হইয়া তিনি বৈঠকখানায় 'সাধু অঘোরনাথের জীবনচরিতে' পড়িলেন--একবার অঘোরনাথ ডাকাতের হস্তে পড়িয়াছিলেন, প্রাণনাশের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু তাঁহার ভক্তিদর্শনে দহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। বিবৃতি পড়িয়া মজুমদার মহাশয় উন্মত্তের ন্থায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "কে বলে ভগবান নাই ? এই যে ভগবান আছেন দেখছি, নইলে অঘোরনাথকে কে বাঁচালে ?" তথনই আপন গৃহে ফিবিয়া দ্বার ক্ষম করিয়া তিনি কাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন, আর ব্যাকুলতার আবেগে কেশ ছিন্ন করিতে করিতে ও দেওয়ালে মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে বলিতে লাগিলেন, "কোথায় কে আছ, দেখা দাও।" ভিন দিন তিন রাত্রি অনাহারে অনিজায় কাটিল। চতুর্থ দিবদ প্রত্যুবে ছাদে পদ্চারণকালে অরুণরাগে ঢলমল বালার্ককে উদীয়মান দেখিয়া তিনি উচ্চৈ:স্ববে বলিয়া উঠিলেন, "কে বলে ভগবান নাই ? ঐ যে ভগবানের নিদর্শন।" আর মন হইতে স্বতই বাণী উঠিল, "গুরু চাই।"

গুরুর সন্ধানে তিনি প্রথমে কালনায় ভগবানদাস বাবাজীর নিকট যাইতে উত্যত হইলেন; কিন্তু কালনার স্থীমার সেদিন চলিয়া গিয়াছে। অতএব ক্রমনে পূর্বপরিচিত নগেজনাথ মুথোপাধ্যায়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া সমুখে প্রাপ্ত 'ভক্তিচৈতগ্যচন্দ্রিকা' নামক একথানি পুস্তক পড়িতে লাগিলেন। উহার এক স্থানে পরমহংস শ্রীরামক্রফদেবের উল্লেখ ছিল। 'পরমহংস রামকৃষ্ণ!'—কথা তুইটির মধ্যে না জানি কি মোহিনী শক্তি ক্রায়িত ছিল। অজ্ঞাতসারে নবালোকে উদ্বোধিত দেবেজ্রবাব্ ভাবিলেন, "পরমহংস তো খুব উচ্চ অবস্থা! ভগবন্দর্শন না হলে এমন অবস্থা হয়

না। তিনি কি আমার সহায় হবেন ?" এই চিস্তায় অভিভূত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমনকালে দৈবক্রমে এক পরিচিত ব্যক্তির নিকট তিনি পরমহংসের সন্ধান পাইলেন। অতঃপর বাসায় ফিরিয়াই দক্ষিণেশর অভিমূখে যাত্রা করিলেন। আহিরীটোলার ঘাট হইতে অক্যান্ত যাত্রীসহ নৌকা পাল তুলিয়া বেগে উত্তরাভিমুখে চলিল।

আবেগভবে সহসা গৃহীত সঙ্কলামুসারে দেবেন্দ্র চলিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্দর্শনে ; কিন্তু ঐরূপ চলা ঠিক হইয়াছে তো ় তাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "হয়তো না আসিলেই ছিল ভাল। কিরপ দাধু ইনি ? নামিয়া পড়াই কি উচিত নয় ?" এইরূপ আন্দোলন মনোমধ্যে চলিতেছে, এমন সময়ে নৌকা দক্ষিণেশবের ঘাটে আসিয়া লাগিল। স্পন্দিতহৃদয়ে দেবেক্স বাবু তীরে নামিলেন এবং স্নানবত নিরঞ্জনের নির্দেশ-অফুসারে ঠাকুরের কক্ষের পশ্চিম দিকের গোল বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কক্ষ তথন শৃন্ত , কিন্তু অচিরেই ঠাকুর আগমন করিলেন। দেবেদ্রের মন বলিয়া দিল, ইনিই শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি ভূমিষ্ঠ প্রণামান্তে পদধ্লি গ্রহণ করিলে ঠাকুর তাঁহাকে অন্য দিক দিয়া ঘুরিয়া এবং পাছকা বাহিরে বাথিয়া ঘরে আসিতে বলিলেন। দেবেন্দ্রবাবু প্রবেশ করিয়া পুনঃ প্রশায়াক্তে মাত্রের উপর বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা থেকে আসা হচ্ছে ?" দেবেন্দ্র---"কলকাতা থেকে।" সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামক্রফ বংশীধারী শ্রীক্রফের ক্যায় ত্রিভঙ্গঠামে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "কি এমনি দেখতে ?" দেবেক্স—"না, আপনাকে দেখতে i" অমনি ঈষৎ ক্রন্দনস্থরে ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "আর আমায় কি দেখবে বল ? পড়ে গিয়ে আমার হাত ভেঙ্গে গেছে। হাত দিয়ে দেখ না—এই জারগাটি। দেখ দেখি হাড় ভেঙ্গেছে কি না? বড় যন্ত্রণা, কি করি?" দেবেক্সবাবু স্পর্ণ করিয়া দেখিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, "হাগা,

সারবে তো ?"" দেবেন্দ্র বলিলেন, "আজ্ঞে সেরে যাবে।" সরল বালকের ভায় ঠাকুর অমনি সোৎসাহে সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো, ইনি বলছেন আমার হাত সেরে যাবে। ইনি কলকাতা থেকে এসেছেন।" দেবেন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, "এ ঢং নয় তো ? কোথায় আমি সাধুদর্শনে এলাম, আর ইান আমায় সাধু বানিয়ে দিলেন! ইনি যেন আমায় বাকসিদ্ধ পেলেন। কী এঁর বিখাস! এত সুরল বিখাস কি মাহুষে হতে পারে ? না, হয়তো এ সমস্ত লোক-দেখানো ঢং।" অনিমেষনেত্রে তিনি ঠাকুবকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে ঠাকুরের আদেশে হরিশ সন্দেশ ও জল আনিয়া দেবেন্দ্রকে দিলেন। জলযোগের পর ভগবৎপ্রেম সম্বন্ধে আলাপ চলিল। পরে ঠাকুবের উপদেশাম্বসারে তিনি দ্বিপ্রহরে বিষ্ণুমন্দিরের প্রসাদ গ্রহণ করিলেন, সেদিন আর স্নান করিলেন না। ঠাকুবের মধুব আলাপ ও ততোধিক মধুব ব্যবহাবে মজুমদার মহাশয়ের হাদয় সম্পূর্ণ মুগ্ধ হইল। তিনি দেখিলেন, ঠাকুর অন্তর্গামিবৎ তাঁহার ক্লফপ্রীতি ও নিবামিধাহারেব কথা জানিতে পারিয়াছেন, কৌশলে তাঁহার 🕮 অঙ্গ স্পর্শ কবাইয়াছেন ও সম্বেহে আহারাদি করাইয়াছেন। সাধু সম্বন্ধে তাঁহার এযাবৎ যে-সকল ধাবণা ছিল, তাহার অনেকটাই বর্তমান যাহা সর্ব কল্পনার অতীত।

আহারান্তে বিশ্রাম করিয়া ও দেবালয়াদি দর্শন করিয়া যথন দেবেন্দ্রনাথ
পুনবার শ্রীরামক্বফসমীপে আসিলেন, তথন ঠাকুর দেখিলেন যে, তাহার
মৃথ শুক্ক এবং দেহ উত্তপ্ত। ঠাকুরের সমৃৎস্থক প্রশ্নের উত্তরে তিনি
জানাইলেন যে, তিনি অস্ত্রু বোধ করিতেছেন। ইহাতে ঠাকুর বিচলিত
হইলেন এবং সমীপাগত বাবুরামকে সঙ্গে দিয়া দেবেন্দ্রকে নৌকাষোগে
কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। কলিকাতায় আসিয়া টলিতে টলিতে

### দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

দেবেজ্রবাব্ এক আত্মীয়গৃহে আশ্রয় লইলেন ওবং স্বগৃহে যাইবার জন্ত পালকি আনিতে বলিলেন। কিন্তু স্বগৃহে আর যাওয়া হইল না। প্রবল্প জরে অজ্ঞানপ্রায় ও চলচ্ছক্তিহীন হওয়ায় ঐ গৃহেই তাঁহার একচল্লিশ দিন কাটিয়া গেল। রোগষন্ত্রণামধ্যে তিনি অচৈতত্ত অবস্থায় বলিতেন, "ঠাকুরবাডিতে শোচ-প্রশ্রাব করা ভাল হচ্ছে না।" মধ্যে মধ্যে পরমহংসদেবের নামোচ্চারণপূর্বক অভ্যন্তস্বরে কত কি বলিতেন এবং যেমনই রোগযন্ত্রণায় অন্থির হইয়া চক্ষ্ উর্ধ্বাদিকে কিরাইতেন, অমনি যেন শিয়রে শ্রীবামরুক্ষকে দেখিতে পাইতেন। অথচ আবোগ্যলাভাস্তে দক্ষিণেশরের নামে তাঁহাব আতক্ক উপস্থিত হইত, আর তিনি মনকে বুঝাইতেন, "সেথানে গেলে বুঝি তিনি ভোমায় চতুর্ভুজ্ব দেখিয়ে দেবেন—না? এই তো গিয়েছিলে—কেমন ভগবান দেখে এলে? বাপ! প্রাণ নিয়ে টানাটানি! তার চেয়ে যা রয় সয় তাই কর না কেন? ব্রাহ্মণের ছেলে, নিঃসহায় তো নও? গায়ত্রী জপটাই বেশ করে কর না কেন?" তাহাই হইল—দক্ষিণেশ্বরে তিনি গেলেন না, তবে গায়ত্রী-জপের সময়বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে রাত্রি কাটিয়া যাইতে লাগিল।

বহুদিন পর এক সন্ধার প্রাক্তালে নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়েব বৈঠক্থানায় বসিয়া দেবেন্দ্রবাব্ 'হুলভ সমাচার' পড়িতে পড়িতে দেখিলেন এক স্থানে আছে, "অভ বেলা পাচ ঘটিকার সময় রামক্ষণ পরমহংস মহাশয় বাগবাজারে প্রীযুক্ত বলরাম বহু মহাশয়ের বাটীতে ভক্তসহ মিলিত হইবেন।" পরমহংস-নামের বিমোহিনী শক্তি আবার তাঁহাকে বিচলিত করিল—তিনি ক্রতপদবিক্ষেপে বলরাম-মন্দিরে উপনীত হইলেন। ঠাকুর তথন কার্তনানন্দে হেলিয়া ছলিয়া নাচিতেছেন। সহসা তিনি সমাধিশ্ব হইলে সকলে সাদরে পদধ্লি লইতে লাগিলেন। দেবেন্দ্র এযাবং আপনাকে পৃথক রাথিয়াছিলেন; কিন্তু এখন ভাবিলেন, এই ভো

স্থাগ, এই সময়ে পদধ্লি লইলে ঠাকুর লক্ষ্য করিবেন না—স্তরাং স্থাগ অমুপস্থিতির কারণ দেখাইতে গিয়া ভক্তসমাঞ্চে লক্ষিত হইতেও হইবে না। কিন্তু কি আশ্র্য! প্রণামের দক্ষে দরেক্রের পৃষ্ঠে হস্তস্থাপনপূর্বক ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিগো, কেমন আছ? এতদিন ওথানে যাওনি কেন? আমি যে তোমার কথা প্রায়ই ভাবি।" ধরা পড়িয়া লক্ষাবনতবদনে মন্ত্র্মদার মহাশয় জানাইলেন, "আজে, ভাল আছি। বড় অস্থ্য করেছিল, তাই যাওয়া ঘটে ওঠে নি।" ঠাকুর পুনরায় সম্মেহে বলিলেন, "এখন থেকে যেও, ওখানে যেও। কেমন, যাবে তো?" "আজে, যাব বৈকি" বলিয়া দেবেন্দ্র চুপ করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে ভূলেন নাই, তিনি তাঁহাকে চাহেন। —তিনি তদবিধি ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাইতে লাগিলেন।

মজুমদার মহাশয় একদিন শ্রীরামরুঞ্চকে বলিলেন, "আমার বড় ইচ্ছা আপনার কাছে মস্তর নিই।" ঠাকুর উত্তর দিলেন, "কি করব বাপু, আমি তো কাউকে মস্তর দিই না।" ইহাতে তঃথিত হইলেও দেবেন্দ্র নিরাশ না হইয়া স্থযোগের অপেক্ষায় রহিলেন এবং অবিলম্বে একদিন গঙ্গাস্থানান্তে শুদ্ধ পট্টবন্ত্র পরিধান করিয়া এবং পুন্পা. মাল্য ও একটি ফুলের তোড়া হাতে লইয়া মন্ত্রগ্রহণোদ্দেশ্যে উপস্থিত হইলেন।. দেখিয়া প্রীতিসহকারে ঠাকুর বলিলেন, "বেশ ফুল, বেশ মালা তো! যাও, ঠাকুরদের দিয়ে এস।" দেবেন্দ্র জানাইলেন, এই মালা তাঁহারই জন্তঃ, ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ তাঁহার ম্থ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "ফুলে দেবতার ও বাবুদের অধিকার। তুমি আমায় কি ঠাওরাও ?" বাধা-অসহিষ্ণু দেবেন্দ্র অভিমানভরে কহিলেন, "এ হুয়ের মধ্যে একটা মনে করেছি।" জ্বানি ঠাকুর ফুলের তোড়াটি হাতে লইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমি একটি নিচ্ছি, বাকীগুলো মায়ের ঘরে দিয়ে এস।" অগতা। তাহাই হইল।

কিছ মন্ত্র না পাইলেও তিনি তদবধি কিছুকাল যখন তখন ঠাকুরের দর্শন পাইতে লাগিলেন—পথ চলিতে ঠাকুর তাঁহার অগ্রগামী, গৃহে তিনি পার্বে দণ্ডায়মান, চলিতে-ফিরিতে সর্বদা তিনি রক্ষাকর্তা।

দক্ষিণেশরে বালক-ভক্তগণকে ঠাকুরের সেবা করিতে দেখিয়া দেবেন্দ্রের মনেও একদা অন্তর্ন্ধ ইচ্ছার উদয় হইল! স্থযোগ পাইয়া তিনি একদিন ঠাকুরের শোচে গমনকালে গাড়ু-গামছা লইয়া পশ্চাতে চলিলেন। কিছু দ্র ঘাইয়াই ঠাকুর পশ্চাতে ফিরিয়া তাঁহাকে দেখিলেন এবং জিব কাটিয়া বলিলেন, "এঁয়! তুমি কেন নিয়ে এসেছ? তোমার সঙ্গে যে আমাব ও-ভাব নয়।" অভিমানী মন্ত্র্মদার মহাশয় ভাবিলেন, "আমি কি এতই হীন যে, গাড়ু-গামছা বইবারও অধিকারী নই?" অগতা৷ গাড়ু নামাইয়া অপরাধীর স্তায়্ম নিয়দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া থাকিলেন এবং ঠাকুর দ্রে চলিয়া গেলে পঞ্চবটীম্লে বিয়া চিস্তায় ময় হইলেন। চিস্তা ধ্যানে পরিণত হইয়া তাঁহাকে নিম্পন্দ করিল—বৃক্ষলতা, বাটী, গঙ্গা সব অস্তর্হিত, নিজের অন্তিম্বজ্ঞানও নাই। জ্ঞান হইলে দেখিলেন, ঠাঁকুর শশুথে দাঁড়াইয়া সিয় মধ্র স্বরে বলিতেছেন, "দেখ, তোমায় কিছু করতে হবে না, তুমি সকাল বেলা আর সন্ধ্যে বেলা হাততালি দিয়ে হরিনাম করো; তা হলেই হবে। হরিনাম চৈত্যাদেব প্রচার করেছিলেন—বড় শিদ্ধ নাম। আর এখানে আনাগোনা করলে সব হয়ে যাবে!"

আর একদিন ঠাকুর তাঁহাকে জিঞ্জাসা করিলেন, "হাঁ৷ গা, তুমি যে এথানে আসছ যাচছ, তা কি বুঝলে? কি হল?" চিন্তা করিয়া দেবেজ্রবাবু উত্তর দিলেন, "তা মশাই, এমন কিছু বিশেষ তো বুঝতে পারছিনা; তবে ধর্মসম্বন্ধে, কি ঈশ্বসম্বন্ধে জানবার জন্ম আর কোথাও যেতে ইচ্ছা হয় না, আর মনটাও তেমন হাকপাক করে না।" ঠাকুর ছই হাতের অঙ্গুলিতে অঙ্গুলি বন্ধ করিয়া দেবেজ্রকে বলিলেন,

"তুমি অনেক করেছ বটে; কিন্তু থাপে থাপে লাগেনি। কি জান ?—— যে সরের যে।"

পূর্ণ বিখাস লইয়া দেবেন্দ্র তদবধি হরিনামজ্পপে মন দিলেন। জপ তথন তাঁহার এমন অভ্যন্ত হইয়াছিল যে, নিজাবস্থায়ও মূথ হইতে 'হবি হরি' ধ্বনি উঠিত। তথন জমিদারী সেরেস্তার কার্য পরিত্যাগ করায় সময়েবও অভাব ছিল না। অন্তের প্রবেশরহিত গৃহে তিনি আপন সাধনায় মগ্ন থাকিতেন—আহার দেখানেই পৌছাইয়া দিতে হইত। ধ্যানাবস্থায় তথন তাঁহার বিবিধ দর্শন হইত। একদিন শ্বেতবস্ত্রপরিহিতা ও তিলকভৃষিতা কয়েকটি স্ত্রীলোক একে একে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "ওরা অবিভার সহচবী--তোমায় প্রণাম করে চলে গেল।" একদিন তাঁহার বোধ হইল, তাঁহাব দেহ পৃথক হইয়া পড়িয়া আছে—তিনি দাঁডাইয়া উহা দেখিতেছেন। অকশাৎ কেমন ভয় হইল, "তবে কি দেহত্যাগ হইল ?" অমনি শরীর কম্পিত হইল তিনি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন। দীর্ঘ সাধনার ফলে এই সময়ে তাঁহার দেহে পুলকাদি সাত্তিক বিকার প্রকাশ পাইত, আরু বাঞ্ ব্যবহার উন্নাদপ্রায় হইয়াছিল--বিষয়ীর সংস্পর্শ অসহ বোধ হইত, আত্মীয়ম্বজন কালসর্পবৎ ও গৃহ অন্ধকৃপসদৃশ প্রতিভাত হইত : । কিন্তু গুরুলাতাদের প্রতি প্রীতি বর্ধিত হইয়া এমন হইল ঘে, তিনি তাঁহাদের বিচ্ছেদ সহু করিতে পারিতেন না, কেহ আসিলে বলপূর্বক দীর্ঘকাল ধরিয়া রাথিতেন। সব জানিয়া অবশেষে ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট প্রার্থনা করিলেন, "মা, ওকে এত দিস না। আহা, ও ছা-পোষা লোক, ওর মৃথ চেয়ে অনেকগুলি রয়েছে।" অনস্তর দেবেন্দ্রনাথের মন সহজাবস্থায় ফিরিল; সংসারপালনের জন্ম তিনি আতৃজামাতা যোগেশ-প্রকাশ বাবুর জমিদ্বিতে কার্য গ্রহণ করিলেন।

### দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

ইহার পর স্বয়ংকৃতার্থ দেবেন্দ্র অপরকেও শ্রীরামকৃষ্ণচরণে টানিয়া আনিতে লাগিলেন। এইরূপে একদিন রামচন্দ্রের গৃহে ঠাকুরকে দর্শনান্তে গমনোগত গিরিশবাবুকে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঘাইতে বলিলেন। পাথ্রিয়াঘাটার ঠাকুরবাটীর এক যুবক তাঁহার প্রেরণায় সয়্মাস অবলম্বন করিল। দেবেন্দ্রেরই টানে তাঁহার মাতৃল হরিশচন্দ্র মৃস্তফী এবং বীরভূমবাসী বিহারী নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারই কৃপায় অক্ষয়্ম মাস্টার শ্রীবামকৃষ্ণচরণে আশ্রয়

ঞীরামকৃষ্ণকে পবীক্ষার্থে দেবেন্দ্রবাবু একদিন তাহার অন্পস্থিতিকালে তাহার বসিবার ছোট চৌকীর তোষকের কোণ তুলিয়া উহার তলায় একটি রূপার তু-আনি বাখিয়া দিলেন। ঠাকুর ফিরিয়া আসিয়া বারংবার বসিতে চাহেন, কিন্তু বসিতে পারেন না; অগত্যা দেবেদ্রের দিকে ভাকাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "হ্যাগা, এমন হচ্ছে কেন? আমি বিছানা ছুঁতে পারছি না কেন?" লজ্জায় ড্রিয়মাণ দেবেন্দ্র স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিলে ঠাকুর সহাস্থে বলিলেন, "কি, আমায় বিড়ে দেখছ নাকি ? তা বেশ, বেশ।" কাঞ্চনপরীক্ষায় উত্তীর্ণ ঠাকুর তথনও ভক্তের নিকট কামিনীবিষয়ে পরীক্ষা দেন নাই। দক্ষিণেশ্বরে সমাগত দেবেন্দ্রকে তিনি একদিন বলিলেন যে, একজন মহিলার জন্ম তাঁহার মন কেমন করিতেছে—অনেক দিন তাঁহাকে দেখেন নাই। তারপর রসগোল্লা আনাইয়া দেবেন্দ্রকে থাওয়াইলেন এবং দঙ্গে দঙ্গে জানাইয়া দিলেন যে, উক্ত মহিলাই উহা দিয়াছেন এবং তিনি ঠাকুরকে বড় ভালবাদেন। দেবেক্রের সন্দেহ জাগিয়াছিল; তাই অনিচ্ছাক্রমেই ইহা গলাধ:করণ করিলেন। অবশেষে ঠাকুর গাড়ি করিয়া উক্ত মহিলার গৃহে চলিলে দেবেন্দ্রও আমন্ত্রিত হইয়া গাড়িতে উঠিলেন। পর্থে ঠাকুর নারীমূর্তি-

# ঞ্জীরামকৃঞ-ভক্তমালিকা

দর্শনে "মা আনন্দময়ী" বলিয়া প্রণাম করেন, আর দেবেদ্রের গা টিপিয়া জানাইয়া দেন, "আমি কারো ভাব নষ্ট করি না।" ক্রমে সদলবলে শ্রীযুক্ত যত্ন মল্লিকের গৃহে উপস্থিত হইয়া ঠাকুর একাকী সটান অন্দরমহলে চলিয়া গেলেন। দেবেদ্রের সন্দেহ তথন চরমে উঠিয়াছে, আর এদিকে সঙ্গী মাস্টার মহাশয় গান ধরিয়াছেন—

আমার গোরার দঙ্গী হয়েও ভাব বুঝতে নারলুম রে, গোরা বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে,

গোরা কার ভাবেতে মাতোয়ারা (ভাব বুঝতে নারল্ম রে)।
ইতোমধ্যে ঠাকুরও বাহিবে আসিয়া অসমাপ্ত গানের বাকী অংশ গাহিতে
লাগিলেন। একট্ পরেই ভিতব হইতে আহ্বান আসায় তিনি জলযোগ
করিতে গেলেন। স্বয় পরেই আহুত হইয়া দেবেক্রাদিও ভিতরে
প্রবেশপূর্বক দেখেন এক বৃদ্ধা বাৎসল্যভাবে আপ্লুতা হইয়া সজলনয়নে
শ্রীরামকৃষ্ণপার্শ্বে উপবেশনপূর্বক তাঁহাকে খাওয়াইতেছেন এবং ঠাকুরও
গাঁচ বছরের ছেলের মতো আল্থালু অবস্থায় বসিয়া আছেন। এই প্রকার
স্বর্গীয় দৃষ্ঠ-দর্শনে দেবেন্দ্রের সন্দেহাকুল মন ধিক্কারে পূর্ণ হইয়া গেল এবং
ছেট্ট মনের প্রায়ন্টিত্তের জন্ম কিয়ৎক্ষণ জলযোগের কথা ভূলিয়া সেই
বাৎসল্য-মাধুর্য আস্বাদন করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্র পরে জানিলেন,
এই ভক্তিমতী মহিলা যত্বাবুর মাসী।

দেবেন্দ্র এই সময়ে যে কর্মে নিযুক্ত ছিলেন, উহার থাতিরে তাঁহাকে বিদেশী পোশাক পরিয়া মধ্যে মধ্যে আদালতে যাইতে হইত; ঐ বেশেই আদালতের নথিপত্র সহ তিনি একদিন দক্ষিণেখরে উপস্থিত হইয়া শ্রীরামক্বফের কক্ষের বাহিরে দণ্ডায়মান রহিলেন; কারণ তিনি জানিতেন যে, ঠাকুর আদালতের কালিমালিগু দলিলপত্র পছল করেন না। ঠাকুর কিছ তাঁহাকে ভিতিরে ভাকিয়া লইলেন এবং তাঁহার আপত্তি গ্রাহ্থ না

করিয়া বলিলেন, "তোমাদের ওতে কোন দোব হবে না, তৃমি ভিতরে এন।" আর একদিন হঠাৎ গিরিশচন্দ্র প্রভৃতির অন্ধরাধে অন্তচি বস্তেই দক্ষিণেখরে উপস্থিত হইয়া দেবেন্দ্র স্থির করিলেন যে, সেদিন ঠাকুবকে স্পর্শ কবিবেন না; কিন্তু ঠাকুর তাঁহাকে আপন সন্নিকটে টানিয়া বদাইলেন। আর একদিন গরম মিহিদানা লইয়া দক্ষিণেখরে আসার সময় স্থানাভাববশতঃ দেবেন্দ্রকে জনৈক দীর্ঘশ্রশ্র বিধর্মীর নিকট বসিতে হয় এবং সে ব্যক্তি অনর্গল কথা বলিতে থাকিলে দেবেন্দ্র দেখিলেন যে, বক্রাব ম্থ হইতে অবিরাম থ্ৎকারবিন্দু নির্গত হইয়াছে। অতএবং সন্দেহ জন্মিল যে, হয়তো মিহিদানা অপবিত্র হইয়াছে। কাজেই দক্ষিণেখরে পৌছিয়া উহা এক কোণে রাখিয়া দিলেন। এদিকে ঠাকুবং ক্ষাবলে থাত্য অন্বেষণ করিতে করিতে উহা দেখিয়া আনন্দসহকারে খাইতে লাগিলেন। ভাবদোষ, স্পর্শদোষ ইত্যাদি সম্বন্ধে অতিমাত্র সচেতন্দ ঠাকুবের এরূপ আচরণদৃষ্টে স্বতই মনে হয়, "সত্যই তো, ভগবানও যদি ভক্তের ভাব না দেখিয়া আচারমাত্র দেখেন, তবে তুর্বল মান্ত্রয় দাঁডায় কোখায় ?"

শ্রীরামরুফকে স্বগৃহে আনিয়া ভক্তগণ আমোদ-আহলাদ করেন দেথিয়া।
দেবেন্দ্রের্থও একদিন অম্বরূপ ইচ্ছা হইল। তাঁহার অবস্থা বিবেচনা করিয়া
গিরিশচন্দ্র সমস্ত ব্যয়ভাব বহন করিতে চাহিলে দেবেন্দ্র তাহাতে স্বীকৃত
হইলেন না। শ্রীরামরুফও অম্বরুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "গাড়িভাড়া যে অনেক
লাগে, তোমার আয় তেমন নয়।" দেবেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "তা হোক
মশাই, ঋণং ক্রতা ঘতং পিবেং। বস্ততঃ সেদিন শ্রীরামক্রফ ও তৎসহ
আগত ভক্তবৃদ্দ দেবেন্দ্রের সেবা ও আতিথ্যে বিশেষ পরিতৃত্ত হইয়াছিলেন।
আহারকালে দেবেন্দ্রের পরিবারবর্গের ভক্তিসন্দর্শনে ঠাকুর বিশেষ প্রীত্ত
হইয়া দেবেন্দ্রকে বলিলেন, তিনি যেন একদিন সক্ষলকে দাক্ষণেশ্বরে লাইয়া

যান। সপরিবারে দেবেন্দ্র যথাকালে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলে দেবেন্দ্রের মাতাকে প্রীরামক্রফ স্বীয় জননীর স্থায় সসম্মানে গ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধা দেবেন্দ্রজননীও ঠাকুর এবং প্রীপ্রীমাতাঠাকুরানীর সহিত আলাপান্তে প্রীরামক্রফসম্বন্ধে মতি উচ্চ ধারণা লইয়া গৃহে ফিরিলেন। ইহার কিছুদিন পরে ঠাকুর অঙ্গুলি ঘারা দেবেন্দ্রের জিহ্বায় কি যেন লিথিয়া দিলে দেবেন্দ্রের বিশ্বাস জন্মিল যে, ঠাকুর তাঁহাতে শক্তিসঞ্চার করিয়াছেন।

বরাহনগর মঠপ্রতিষ্ঠার পর দেবেজ্রবারু প্রায়ই তথায় যাইতেন।
একদিন স্বামী বিবেকানন্দ ধরিয়া বসিলেন যে, তাঁহাকে সন্মানী হইতে
হইবে। দেবেজ্রবারু যদিও জানাইলেন যে, ইহা ঠাকুরের অন্থুমোদিত
নহে, তথাপি স্বামীজী তাঁহাকে সন্মানীব বেশে সাজাইলেন। ইহাতে
অন্তরের বৈরাগ্য উদ্দীপিত হইয়া দেবেজ্রনাথকে এতই বিভোর করিল যে,
তিনি সঙ্গী মাতুলকে জানাইলেন, আর "আমি বাড়ি যাব না।" মামা
অবশ্য নানাপ্রকার যুক্তি দেখাইয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া আসিলেন; কিন্তু
সন্মাধের সে ঘোর কাটিতে প্রায় একমান লাগিল।

দেবেন্দ্রনাথ প্রায়ই ভাবে বাহ্জান হারাইতেন। একদা গিরিশবাবুর বাড়িতে নারিকেলরক্ষের শাখা বায়্ভরে তুলিতেছে দেখিয়া তাঁহার শ্রীক্ষয়ের শিথিপুচ্ছচ্ডার কথা মনে পড়ায় তিনি কার্চপুত্তলিকাবৎ নিম্পন্দ হইয়া গোলেন। জ্ঞান হইলে গিরিশচন্দ্র ভাবুক দেবেন্দ্রকে সাবধান করিয়া দিলেন, "দেখ, দেবেনবাবু, আমার এখানে ভাব-টাব করো না—ওতে আমার বড় ভয় করে।" আর একদিন সশিশ্র এক নৈয়ায়িক পণ্ডিত আসিয়া বলিলেন," সসীম মনের ঘারা অসীম ভগবানের ধারণা কিরপে হইতে পারে?" প্রশ্নশ্রবণে দেবেন্দ্রনাথ মা-কালীর ছবির দিকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বাহ্মজ্ঞান হারাইলেন। তাঁহার জ্ঞানলাভাত্তে পণ্ডিতের শিশ্র যখন আবার ঐ প্রশ্নের কথা শ্বরণ করাইয়া দিল, তখন

পণ্ডিত কহিলেন, "বাপু, তোমার চেযে মূর্য তো আর দেখিনি ৷ চোথের সামনে দেখলে কি করে মনের দ্বারা ঈশ্বরের ধারণা হল—তবু আবার জিজ্ঞাসা করছ ?"

আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হওয়ায় দেবেন্দ্রকে বড়ই বিব্রত থাকিতে হইত। তাই মিনার্ভা থিয়েটারেব কর্তৃপক্ষের অন্তরোধে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্বের প্রারম্ভে তিনি তথায় ক্যাসিয়াবের পদ গ্রহণ করিলেন। তথন হইতে দিনে জমিদারী সেরেস্তায় এবং বাত্রে থিয়েটারে কাজ চলিতে লাগিল। থিয়েটাবেব অন্থরোধে তাঁহাকে বহু উচ্চুঙ্খল যুবক-যুবতীর সংস্পর্শে আসিতে হইত, এমন কি, অনেক সময় নটীদিগকে গৃহ হইতে ডাকিয়া আনিতে হইত। ইহার ফলে দেবেন্দ্রের মনে কুচিস্তার উদ্ভব হইযা ক্রমে উহা আত্মগানি ও অন্তশোচনাব আকারে দেখা দিল। অতএব তিনি ১৮৯৫-এর মার্চ মাদে ঐ কার্য পবিত্যাগপূর্বক ভক্তদের নিকট সাম্বনা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে নাগ মহাশয় বলিলেন, "কাজলের খবে কাজ কবতে গেলে গায়ে দাগ লাগেই; তা ভয় কিদের? গুরু সঙ্গী আছেন, ধুয়ে নিবেন।" এতদিনে দেবেন্দ্র সত্যকাব আশাস্বাণী শুনিয়া শাস্ত হইলেন। ঠাকুবই তাঁহাকে রক্ষা কবিলেন। পবে তিনি সকলকে ৰলিতে লাগিলেন, "লোকে আমার জীবনের এই সময়কার ঘটনা জানতে পারলে বুঝতে পারবে যে, জীবনে একবাব মন্দ কার্য করলে যে তাকে ভগবানের পথ হতে জ্বন্মের মত বিচ্যুত হতে হবে তার কোন কারণ নাই। আমি সেই সময়ে কত গর্হিত কাজ কবেছি, তথাপি দয়াময় ঠাকুর আমায় ভ্যাগ করেননি।" জীবনের এই অধ্যায়ের কথা শুনিয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "একটানা উন্নতিই প্রকৃত মহত্বের পরিচায়ক নহে. প্রত্যুত প্রতি পদশ্বলনের পরে যে পুনরভূয়খান উহাই প্রকৃত মহর।"

১৮৯৪ জ্রীষ্টাব্দে জমিদাবির কার্য পরিত্যাগ করিয়া দেবেন্দ্র প্রায় এক

বংসর বেকার ছিলেন; এই সময়মধ্যে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হওয়ায় পরিবারে অতঃপর রহিলেন তাঁহার সহধর্মিণী ও প্রাতৃজ্ঞায়। নিদারুণ অর্থকজুতার মধ্যে চাকরিহীন থাকা অসম্ভব জানিয়া তিনি ১৮৯৬ প্রীষ্টাব্দের ৯ই জুন তারিথে ইটালী অঞ্চলের মহেক্রবাবুর জ্ঞমিদারিতে চাকরি লইলেন; বেতন ধার্য হইল মাসিক ২৫ । এই কর্মগ্রহণের প্রায় পাচ-ছয় মাস পরে তিনি সপরিবারে ইটালী ৩৩নং দেব লেনের বাটীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

কার্যের অবসরকালে দেবেন্দ্রনাথ জমিদারবাবুদের পুপোভানে নিভ্তে জ্পধ্যানে রত থাকিতেন; কখনও বা তিনি কেওডাতলার শ্রশানে সাধন করিতেন ; কিন্তু তথনও প্রকাশ্যে আপনাকে সাধক বলিয়া পরিচয় দিতেন না, কিংবা শ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমাও প্রচার করিতেন না; বরং তাঁহার আয়ের তুলনায় পোশাকের পারিপাট্যের আধিক্যদর্শনে লোকে মনে করিত, তিনি ঘোর বিষয়ী ও বিলাসী। ইতোমধ্যে আচার্য বিবেকানলের বিষ্ণয়লাভের পর কলিকাতাবাসীরা শ্রীরামরুঞ্পার্ধদগণের অন্বেষণে ফিরিতেছে এবং তাঁহাদের নিকট যে গুপ্তধন আছে, তাহা আবিষ্কার করিয়া উহার অংশগ্রহণে ব্যাকুল হইয়াছে। তাই মজুমদার মহাশয়েরও মনে হইল যে, তিনিও যথন শ্রীরামক্তফের পৃতসঙ্গে ধন্য হইয়াছেন, ঁতথন ঐভিফর মহিমাখ্যাপন তাঁহারও অবশ্য কর্তব্য। এই ভাবেই মহেন্দ্রবাবুর বৈমাজেয় ভাতা উপেন্দ্রবাবুকে লইয়া শ্রীরামক্তঞ্প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। উপেন্দ্র শৈশবে পরমহংসদেবকে কয়েকবার দেখিয়াছিলেন; স্থতরাং দেবেজ্রবাবুকে পাইয়া সেই-সব শ্বতি পুনরুজীবিত করিতে ও অতৃপ্ত আকাজ্ঞা মিটাইতে অগ্রসর হইলেন। ইহাই প্রচারকার্ষের আরম্ভ। ধীরে ধীরে তিনি তাঁহার বাটীর পার্শস্থ স্থ্রুগাঁচরণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের চালাব্বে সমাগত লোকদিগকে লইয়া

### দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

সদ্গ্রম্বপাঠ ও ভগবৎপ্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। এই প্রকারে তিন-চারি বৎসর কাটিয়া গেল।

তথনও মজুমদার মহাশয় আচার্যের আসন গ্রহণ করেন নাই; সে স্থাগও শীঘ্রই আসিল। একদিন মহেন্দ্রবাব্র জ্যেষ্ঠপুত্র স্থরেন্দ্রবাব্র বিশেষ অন্থরোধে তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও উপরের বৈঠকথানায় এক সন্ধ্যাসীর মূথে শ্রামাসকীত শুনিতে যাইয়া ভাবে এতই বিভোর হইলেন যে, আত্মসংবরণে অসমর্থ হইয়া সভামধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেদিন হইতে ইটালী অঞ্চলে তিনি সকলের ভক্তি-শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে অনেকে তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিল।

প্রাপ্তক্ত ঘটনার অল্প পরে (১৮ই ডিসেম্বর, ১৮৯৯) দেবেক্সবাবুর সহধর্মিনী দেহত্যাগ করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী আসিয়া তাঁহার গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। ১৯০৫-এর শেষভাগে ইহারও দেহান্ত হয়। এই কয় বৎসরের মধ্যেই দেবেক্সনাথের যশ স্থপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। হেমচক্র নামক ঐ অঞ্চলেব এক যুবক তাঁহার অহ্যাগী ভক্ত হইয়া বীয় আবাসবাটী ৪৩নং দেব লেনে কীর্তনাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। নির্দিষ্ট গৃহে শ্রীরামক্ষম্বর প্রতিকৃতি রাথিয়া ভক্তগণ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মেয় য়য়্মার সময় মহানন্দে নিয়মিত কীর্তন আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাই বর্তমান শ্রীশ্রীরামক্ষম্ব অর্চনালয়ের' প্রতিষ্ঠার দিন। এইরূপে প্রত্যাহ সন্ধ্যার পর দেবেক্সবাবু ভক্তবৃন্দসম্বে যোগদানপূর্বক কীর্তন এবং হুমধুর গল্প ও সরস উপদেশাবলীতে সকলের মন হরণ করিতে লাগিলেন। অচিরেই তাঁহার উপলব্ধি হইল যে, উপন্থিত ভক্তদের উপযুক্ত সঙ্গীত অতীব বিরল; অতএব হ্বনিপূর্ণ লেখনী-অবলম্বনে গম্ভীরভাবপূর্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত রচনায় অগ্রসর হইলেন। এই-সকল গান পরে 'দেবন্ধীতি' নামে পুক্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

'ইটালীর অর্চনালয়' অচিরে শ্রীরামক্বফ-ভক্তগোষ্ঠার দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিল। স্বামী সারদানন্দ একসময়ে প্রায় ছই মাস কাল প্রতি শনিবারে সেথানে শাস্ত্রপাঠাদি করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দেরও তথায় শুভাগমন হইয়াছিল (১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০১)। ব্রন্ধানন্দ, প্রেমানন্দ, শিবানন্দ প্রভৃতি স্বামীজীদেব এবং গিরিশবার ও মাস্টাব মহাশয় প্রভৃতি বিশিষ্ট ভক্তদেরও প্রায়শঃ আগমন হইত। স্বামী অথওানন্দের সারগাছি আশ্রমের জন্ম দেবেন্দ্রবার্ নিয়মিতভাবে অর্থসংগ্রহ করিতেন। আব বিবেকানন্দের সঙ্গে ছিল তাহার এক অপূর্ব সোহার্দ্য। গোপীভাবে বিভোব মজুমদার মহাশয়কে স্বামীজী অনেক সময় 'স্থা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন; আব তাহাব নৃত্যাদর্শনের আকাজ্বা জাগিলেই গান ধরিতেন:

"আমি মথুবা-নগরে

প্রতি ঘরে ঘরে

খুঁজিব যোগিনী হয়ে।" ইত্যাদি

অমনি দেবেন্দ্রের পদন্বয় নৃত্যচঞ্চল হইয়া উঠিত। কিন্তু স্বামীজী অধিক ভাবপ্রবণতা পছন্দ করিতেন না; তাই স্বায়্মগুলী দৃঢ়ীকরণার্থে তাঁহাকে আমিষাহারের পরামর্শ দিতেন। দেবেন্দ্র আজীবন নিরামিষাশী হইলেও স্বামীজীর এই কথাকে আদেশরূপে গ্রহণপূর্বক মৎস্থাহার আরম্ভ করেন; কিন্তু মাংসভোজন তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে অর্চনালয়ে প্রথম শ্রীরামক্বন্ধ-মহোৎসব হয়।
তদবধি প্রতিবৎসরই উহা হইয়া আদিতেছে। পর বৎসর ফেব্রুয়ারি
মাসে অর্চনালয়ে বর্তমান ৩৯নং দেব লেনের বাটীটি ভাড়া করা হইলে
দেবেক্রবাব্ উহাতে উঠিয়া আদিলেন। ঐ বৎসরই দোলের সময় হইতে
লেখানে ঠাকুরের নিত্যপূজা ও ভোগরাগাদি আরম্ভ হয়। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে
হেমচক্র ঠাকুরকে, রথে বসাইয়া আনন্দোৎসবের পরিকল্পনা করিলেন।

### দেবেজনাথ মজুমদার

তদম্সারে স্থ্যজ্জিত বালকদিগকে দেবেন্দ্র-বিরচিত একটি গান শিথাইয়া দেওয়া হইল। যথাসময়ে শ্রীশ্রীমা উৎসবে যোগদানের জন্ম আসিয়া রথপুরোবর্তী নৃত্যপরায়ণ বালকগণের মুখে গান শুনিলেন—

"এল তোর দুট্ট ছেলে, তুট্টু করে নে মা কোলে।

যাব আর কার কাছে মা ? বাবা নিদয় গেছেন ফেলে!

বেডাই বলে যেথা দেখা, মা বুঝি তাই কস্নে কথা,
ভানি নাই এমন কথা—নাই ব্যথা কুপুত্র মলে!"

শীশীমার বুঝিতে বাকী বহিল না যে, বালকম্থে দেবেদ্র স্বীয় আর্তি তাহারই শীচবণে নিবেদন কবিতেছেন। তিনি পূর্বে তাহার সম্মুথে ঘোমটা খুলিয়া কথা বলিতেন না , আজ কিন্তু উহার ব্যতিক্রম হইল—তিনি দেবেদ্রকে সমূথে ডাকাইয়া প্রাণ খুলিয়া আশীবাদ করিলেন।

দেবেজ্রবাব্র প্রেরণায় অনেক যুবক ঐ' সময়ে শিবজ্ঞানে জীবসেবায় নিবত হইতেন। তাঁহাদেবই মধ্যে শ্রীযুত নফরচন্দ্র কুণ্ডু একদিন ঐ অঞ্চলের ঢাকা নর্দমা-পরিষ্ঠারে নিযুক্ত মরণাপন্ন ছইটি ধাঙ্গর বালককে বাঁচাইবাব জন্ম নর্দমার ভিতর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন; ফলে তাঁহারও মৃত্যু হইল। অতঃপর দেবেজ্রবাবু সভাসমিতিব সাহায্যে তাঁহার শ্বতিরক্ষা ও পরিবার্বর্গের ভরণপোষণের ব্যবস্থা ক্বাইলেন।

শেষ বয়সে মজুমদার মহাশয়ের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ১৯০৬-এর ডিদেম্বর মাদে তিনি পুরীতে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। ১৯০৭ অবদ তিনি মীরাটে গমন করিলে তাঁহার গুণমুগ্ধ অনেক সম্বাস্থ ব্যক্তি শিশুত্ব গ্রহণ করিলেন। পরে হ্রষীকেশাদি-দর্শনাস্থে পর বংসর জাহুয়ারী মাসে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর ভক্তগণ তাঁহাকে তুর্বল শ্রীরে পরের দাসত্ব হুইতে মুক্তি দিবার জন্য তাঁহার সংসারের সমস্ত দায়িত্ব আপনাদের স্বন্ধে তুলিয়া লাইলেন। তদবধি তিনি

শুধু ভগবৎপ্রসঙ্গ লইয়াই রহিলেন। ১৯০৮ অবেও তিনি মীরাটে গিয়াছিলেন। সেখানে শীতলচন্দ্র মিত্র নামক এক ভক্তের মাতা পীড়িতা হইলে দরিত্র শীতলচন্দ্র ভাবিয়া আকুল হইলেন যে, মায়ের সেবা ও চাকরী কিরূপে একসঙ্গে চলিবে। সব শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথ সেবাকার্য স্বহস্তে গ্রন্থ করিলেন। কিন্তু শীতপ্রধান স্থানে বারংবার বাহিরে যাতায়াতের ফলে অচিরেই স্বয়ং অস্কৃত্ব হইয়া শয্যাগ্রহণ করিলেন। ডাক্তার বলিলেন, ডবল নিউমোনিয়া, প্রাণসংশয়। যাহা হউক, ভক্তদের যত্নে ও ভগবানের ক্রপায় এ যাত্রা রক্ষা পাইয়া তিনি পর বৎসর মার্চ মাসে কলিকাতায় ফিরিলেন।

কলিকাতায় স্বাস্থ্যের উন্নতি না হইয়া অবনতিই হইতে লাগিল।
অথচ ভক্তসমাগম ও উপদেশদান বাড়িয়াই চলিল। ইহার প্রতিকারকয়ে
তিনি বিভিন্ন সময়ে ভবানীপুব, হেতমপুর, মধুপুর প্রভৃতি স্থানে
গিয়াছিলেন। এই সময়ে ভক্তগণ স্থির করেন যে, অর্চনালয়েব বাটী
অস্বাস্থ্যকর; অতএব উপযুক্ত স্থানে বাড়ি ক্রয় করিবেন। বাটী নির্বাচিত
হইয়া বায়না পর্যন্ত হইয়া গেল; কিন্তু দেবেক্রনাথ বলিলেন যে, বহু
মহাপুরুষের স্মৃতিজড়িত ও তীর্থীভূত বর্তমান বাটী তিনি ত্যাগ
করিবেন না। স্থতরাং সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হইয়া গেল।

ক্রমে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ আদিল। মন্ত্র্মদার মহাশয়ের বয়:ক্রম তথন ৬৮ বংসর। তাহার শরীর তিল তিল করিয়া ক্রয় হইতেছে, দেহে ত্র্বলতা আছে, তত্বপরি খাদপ্রখাদের কষ্ট ও সায়েটিকার যন্ত্রণা, অথচ দবল ব্যক্তির স্থায় তিনি তথনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভক্তদিগকে উপদেশ দিতেছেন। এপ্রিল মাদে গুড্জাইতের ছুটিতে মহাসমারোহে তাঁহার জীবনের শেষ প্রীরামক্রফোৎসব হইয়া গেল। দেবেক্রবাব্ পূর্বসংস্কারাফ্ষায়ী নৃত্যগীতে পূর্ণোৎসাহে যোগ দিলেন এবং সমাগত হিন্দু, ম্সলমান,

### দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

শ্রীষ্টান প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ের গুণগ্রাহীদিগকে উৎস্বানন্দে মাতাইলেন।
কিন্তু অচিরেই তিনি বৃঝিলেন যে, আর অধিক দিন তিনি পাকিবেন
না—ভক্তদিগকে তাহা জানাইয়াও রাথিলেন। অনস্তর ২৭শে আখিন,
শনিবার, ১৩১৮ বঙ্গানে (১৪ই অক্টোবর ১৯১১) বেলা ১টা ৫৫ মিনিটে
অঞ্চ-পুলক-কম্পমধ্যে শ্রীরামক্ষ্ণনাম শ্রবণ করিতে কবিতে তিনি বাঞ্চিত
লোকে মহাপ্রয়াণ করিলেন।

# সুরেশচন্দ্র দত্ত

শ্রীবামকৃষ্ণের লীলাকালে যাহাবা তাহাব উপদেশমধ্যে একটা শাশ্বত সৌন্দর্য ও অমৃতবদের আস্বাদলাভে স্বয়ং কৃতার্থ হইয়া সর্বসাধাবণের উপকাবার্থে উহা প্রকাশপূর্বক শ্রীবামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলী ও হিন্দুসমাজের কৃতজ্ঞতা অর্জন কবিয়াছিলেন, শ্রীয়ক্ত স্থরেশচন্দ্র দক্ত সেই অপ্রণীর্নদের স্বাস্থতম। আবার গৃহস্ব হইয়াও যাহাবা অমায়িকতা, সত্যবাদিতা, স্থায়পবায়ণতা, স্বাবল্যন, স্বল্ভা প্রভৃতি সাধৃচিত গুণবাশি নিজ জীবনে প্রকটনপূর্বক সেই উপদেশলাভের সার্থকতা দেখাইয়াছিলেন, স্থবেশবার্ তাঁহাদেরও মধ্যে অতি উচ্চাসনের অধিকাবী।

ভিনি ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতাব অন্তঃপাতী হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। 'প্রমহংস বামকৃষ্ণের উক্তি', 'সাধকসহচব', 'নাবদস্ত্র' (বা 'ভক্তিজিজাসা'), 'শ্রীবামকৃষ্ণ-সমালোচনা', 'বেদ ও বাইবেল', 'ভগবান শ্রীবামকৃষ্ণ ও ব্রাহ্মসমাজ', শ্রীরামকৃষ্ণলীলামত', 'কাজের লোক' প্রভৃতি পুস্তকের সংগ্রাহক বা রচমিতারূপে তিনি খ্যাতিলাভ কবিয়াছিলেন। প্রথম পুস্তকখানি এখনও 'শ্রীবার্মকৃষ্ণসজ্জ্যে সাদরে পঠিত হইয়া থাকে। গ্রন্থখানির প্রথম ভাগ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'প্রমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি' নামে প্রকাশিত হয় এবং ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে উহার বিতীয় ভাগ মৃদ্রিত হয়। পরে ১২৯৭ সালে উহা 'পরমহংস শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণের উপদেশ' নামে ছই ভাগে পরিবর্ধিতাকারে বাহির হয় এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ ছয় থণ্ডে প্রকাশিত হয়; তখন উহার প্রতিখণ্ডে একশতটি উপদেশ ছিল। এই কার্যে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তম্য উৎসাহ

#### সুরেশচন্দ্র দক্ত

ও সহায়তা ছিল এবং তিনিই ছিলেন গ্রন্থের প্রকাশক। প্রতি সংশ্বরক্ষ নিংশেষিত হইয়া গেলে তিনি আরও নৃতন উপদেশ-সংযোজনের জন্ম স্বেশবাবৃকে অমুরোধ করিতেন ও গ্রন্থের আয়তনবৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত মুদ্রণকার্যে অগ্রসর হইতেন না। ইহার ফলে নৃতন সংশ্বরণপ্রকাশে বিলম্ব হইয়া যাইত। চতুর্থ সংস্করণের সময় অধিক বাধা ঘটিল এই যে, হবমোহনকে ঠাকুর স্বধামে টানিয়া লইলেন। স্বতবাং নবকলেবর লইয়া গ্রন্থখানি ১৩১৫ সালের পূর্বে জনসমাজে উপস্থিত হইতে পারে নাই। অতঃপর ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর বাত্রে ৬২ বৎসর বয়সে স্বেশচন্ত্রপ্র বাঞ্ছিত লোকে প্রয়াণ কবিলেন। বর্তমানে 'শ্রীশ্রীরামক্রফদেবের উপদেশ' নামে ঐ গ্রন্থখানি একথণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে এবং উহাতে প্রমহংসদেবের জীবনী ও ৯৫০টি উপদেশ আছে। গ্রন্থখানির প্রারম্ভে প্রকাশকের নিবেদন'-পাঠে জানা যায় যে, স্ববেশবাবৃ সমস্ভ উপদেশ স্বকর্ণে না ভনিলেও নির্ভব্যোগ্য ভক্তগণের নিকট হইতে উহা সংগ্রহ করিয়াছেন। স্বত্যাং ইহার প্রামাণ্য অবিসংবাদিত।

স্বেশবাব্ সম্ভবতঃ ১৮৮২-৮৩ খ্রীষ্টাব্দের কোনও একসময়ে নাগ
মহাশয়ের সহিত দক্ষিণেশরে যাইয়া শ্রীরামক্ষের প্রথম সাক্ষাৎকারলাভ
করেন। এই ঘটনা ও নাগ মহাশয়ের সহিত স্বরেশের সৌহার্দের কথা
আমরা নাগ মহাশয়ের প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। স্বরেশ নাগ মহাশয়েক
'মামা' বলিয়া ভাকিতেন। তিনি ব্রাহ্ম সমাজেব সংস্পর্শে আসিয়া
সাকারে শ্রদ্ধা হারাইয়াছিলেন; স্বতরাং 'মামার' সহিত তাহার প্রায়ই
তুম্ল তর্ক হইত। দক্ষিণেশরে প্রথম দিনে আগত স্বরেশবাব্ মন্দিরের
দেবদেবীকে প্রণাম করেন নাই। পরে একাকী বা নাগ মহাশয়ের
সহিত তিনি অনেকবার তথায় গিয়াছিলেন এবং নাগ মহাশয়ের
তিনি অনেকবার তথায় গিয়াছিলেন এবং নাগ মহাশয়ে তাহাকে
ঠাকুরের নিকট দীক্ষা লইতে বলিয়াছিলেন। স্থরেশ বাবুর উহাতে

বিশাস না থাকায় শ্রীরামক্ষের মত জানিবার জন্ম উভয়ে তৎসমীপে উপস্থিত হইলে তিনি স্থরেশকে দীক্ষার প্রয়োজন বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাক্ষসংস্থারাপন্ন স্থরেশ জানাইলেন, "আমার তো মন্ত্রে বা ঈশবীয় ক্রপে বিশাস নেই।" তথন শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "তবে তোমার এখন দীক্ষার দরকার নেই। পরে তুমি এর প্রয়োজন বুঝবে; সময়ে তোমার দীক্ষা হবে।"

ইহার পরে যথুন তাঁহার মনে দীক্ষার আগ্রহ জাগিল, তথন তিনি কোমেটার ইংরেজ সরকারেব সমরবিভাগে মাসিক ছইশত টাকা বেতনে চাকরি করেন। তথন (১৮৮৫ খ্রী:) আফগান যুদ্ধ চলিতেছে এবং সরকার ঐজন্ত অকাতরে অর্থব্যয় কবিতেছেন। যুদ্ধকালীন অনিশ্চয়তার মধ্যে জ্রুত কার্যসম্পাদনের জন্ত মৃক্তহন্তে অর্থব্যয় করিতে হয় বলিয়া উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেব উপর যথেষ্ট ক্ষমতা অর্পিত হয়; বহু বিষয়ে তাঁহাদের মঞ্জী থাকিলেই আয় ব্যয়াদির যাথার্থ্য সহন্ধে প্রশ্ন উঠে না। এই হ্রযোগে অসাধুতাবৃদ্ধি পাওয়া অস্বাভাবিক নহে। স্থরেশবাবুর উধ্ব তন জনৈক কর্মচারীও এই প্রলোভনের বশবর্তী হইয়া কিঞ্চিৎ অর্থ আত্মসাৎ করিতে অগ্রসর হইলেন এবং লভ্যাংশের এক তৃতীয়াংশ স্থরেশচন্দ্রকে দিবার প্রতিশ্রুতিতে তাহার সাহায্য চাহিলেন। স্থরেশবাবু উহা অস্বীকার করিলে কর্মচারী ভয় দেখাইলেন যে, অবাধ্যতাদির অভিযোগ আনিয়া তিনি তাঁহাকে সামরিক আইন অম্থায়ী বন্দী করিবেন অথবা বলপূর্বক স্বকার্য সিদ্ধ করাইবেন। স্থবেশবাবু তখন চাকরিত্যাগে উত্তত হইলেন; কিন্তু কর্মচারী জানাইলেন যে, যুদ্ধের প্রয়োজনে তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইবে না। নিরুপায় স্বরেশবাবু জ্বন এক সহদয় ইংরেজ ভাক্তারের শরণাপন্ন হইয়া সবিশেষ বুঝাইরা বলিলেন এবং উক্ত ভদ্রলোক তাঁহার সততায় মুগ্ধ হইয়া সার্টিফিকেট

লিখিয়া দিলেন যে, হুরেশচন্দ্র সমরবিভাগের কার্যের অন্থপযুক্ত। এইরূপে অব্যাহতি পাইলেও তাঁহার হলে নৃতন লোক না আসা পর্যস্ত আরও কিছুদিন তাঁহাকে যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল।

মুক্তি পাইয়া স্থরেশচন্দ্র কলিকাতায় চলিলেন; কিন্তু তাঁহার সম্বল তথন মাত্র কুড়ি টাকা। কাশাতে পৌছিবার পরেই ঐ সামান্ত অর্থ নি:শেষিত হওয়ায় তিনি অতঃপর পদব্রজে কলিকাতাভিম্থে অগ্রসর হইলেন। পথে তিনি অ্যাচিত অন্নে উদরপূর্তি করিতেন এবং বিশ্রামন্থলে পথের সহায় 'গীতা'থানি খুলিয়া অধ্যয়ন করিতেন। এইভাবে ভাগলপুরে উপনীত হইলে জনৈক সদাশয় ব্যক্তি তাঁহাকে কলিকাতা অবধি একখানি টিকেট কিনিয়া দিলেন। বাডিতে যথন তিনি আসিলেন তখন তিনি নি:ম্ব, আর ভাতাব মাদিক আয় মাত্র পঁচিশ টাক।। স্থবেশবাবুর পোয়া তথন তাহার স্ত্রী এবং একটি কন্সা। ইহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ত তিনি কুলি সাজিয়া কলিকাতার রাস্তায় আত্মীয়দের অজ্ঞাতসারে আলু ফেরি করিয়া দৈনিক সাত-আট আনা গৃহে আনিতে লাগিলেন। এইভাবে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেলে তিনি মাসিক ষাট টাকা বেতনে একটি চাকরি পাইলেন। ঈশ্বরভাবে ভাবিত অনাড়ম্বর জীবঁনেই তিনি আনন্দ পাইতেন; অতএব অল্ল আয়ই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইল। স্বল্পে তুষ্ট থাকিয়া তিনি ধর্মকর্মে অধিকতর মন দিলেন এবং শ্রীরামক্বফের নিকটও যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। ঠাকুর তথন অহস্থ হইয়া কাশীপুরে আছেন। অভএব হুরেশের মনে এখন দীকার তীব্র আকাজ্ঞা জাগিলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি উহার সম্ভাবনা দেখিলেন না। বস্তুত: তাঁহার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিয়াই ঠাকুর স্বধামে প্রয়াণ করিলেন।

স্বেশের অন্তর তথন অস্তাপানলে দয় হইতেছে। নিশীথে তিনি

ভাগীরথী-তীরে যাইয়া ব্যাকুল প্রার্থনা জানান, অথবা একাকী কাঁদিয়া বুক ভাসান। মনে রাথিতে হইবে যে, তিনি নিরাকারবাদী হইলেও ভক্ত ছিলেন। ঠাকুরের নিকট আগমনের পূর্বেও তিনি ব্রাহ্ম সমাজে যাইতেন এবং গঙ্গাতীরে আশা বন্ধুদিগকে লইয়া উপাসনাদি করিতেন। অধুনা শ্রীরামকৃষ্ণ ও নাগ মহাশয়ের পৃত সঙ্গে সাকারোপাসনা ও দীকাদির প্রয়োজনবোধ তাঁহার হৃদয়ে উদিত হওয়ায় পূর্বসঞ্চিত ভক্তিসংস্কার ঐ নবভাবগুলিকে অচিবে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিল। এইরূপ অশাস্তচিত্তে শয়ন করিয়া এক রাত্রিশেষে তিনি স্বপ্রযোগে দেখিলেন, পরমহংসদেব গঙ্গাগর্ভ হইতে উঠিয়া তাহার সম্মুথে দণ্ডায়মান হইলেন। কি হইতেছে বুঝিবার পূর্বেই বিশ্বিত স্থরেশচন্ত্রকে অধিকমাত্রায় বিশ্বিত করিয়া ঠাকুর মস্ত্রোচ্চারণপূর্বক দীক্ষা দিলেন। শ্রদাভক্তিপূর্ণ-ছদয়ে স্থ্রেশবাবু অবনত-মস্তকে প্রণামান্তে তাঁহার পাদম্পর্শ করিতে উন্নত হইলেন; কিন্তু ঠাকুরকে আর দেখিতে পাইলেন না। ভোবের স্বপ্ন, বিশেষতঃ দেবস্থপ্ন মিথ্যা হয় না; অতএব তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, শ্রীরামক্ষের প্রকট-লীলা সমাপ্ত হইলেও তাঁহার নিত্যলীলার আরম্ভ মাত্র; কারণ তিনি যুগাবতার। ইহার পর লব্ধমন্ত্রাবলম্বনে তিনি দাধনায় অধিকতর মগ্ন হইলেন।

স্বেশবাব্র পরবর্তী জীবনও লোভশ্যতা ও ভক্তিপরায়ণভায় ভরপুর। স্বাধীনচেতা তাঁহাকে প্রায়ই সততারক্ষার জন্ম বেকার সাজিতে হইত। একবার কলিকাতায় এরপ কর্মবিহীন অবস্থার কালে লিপ্ট্রন কোম্পানি ঘোষণা করেন যে, চায়ের সম্বন্ধে যিনি ইংরেজীতে সর্বোত্তম প্রবন্ধ লিথিবেন, তাঁহাকে ৫০০, টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। স্থরেশবাব্ যে প্রবন্ধ লিথিলেন লওনের বড় সাহেব উহাকে সর্বোত্তম বলিরা গ্রহণ, করিলেন এবং তাঁহাকে ২৫০, টাকা বেতনে চাকরিতে ভর্তি করিতে

আদেশ দিলেন। তিনি চাকরি পাইলেন। কিন্তু কলিকাতার এক সাহেব চায়ের মিশ্রণে অসাধুতার পরামর্শ দেওয়ায় তিনি সে কাজ পরিত্যাগ করিলেন।

শ্রীযুক্ত শরচ্চত্র চক্রবর্তী মহাশয় স্বামীজীর নিকট দীক্ষালাভের পব একদিন মঠে ঠাকুরকে ভোগ দিতে চাহিলেন। কিন্তু স্বামীজী এই বলিয়া নিষেধ করিলেন যে, কলিকাতা হইতে জিনিসপত্র আনিয়া সময়মত ভোগ দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। স্থরেশবাবু এই সংবাদ পাইয়া শবৎবাবুকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি সব ব্যবস্থা কবিয়া দিবেন। প্রদিন ভোররাত্রি চাবিটার সময় শবংবাবুকে লইয়া তিনি নৃতন বাজারে উপস্থিত হইলেন এবং পবিচিত লোকদেব নিকট হইতে সমস্ত সংগ্রহান্তে প্রত্যুষে শরৎবাবুকে একথানি গাড়ি করিয়া আলমবাজার মঠে পাঠাইয়া দিলেন। স্থরেশবাবুকে গাডিতে উঠিতে অন্থবোধ কবিলে তিনি বলিলেন, "না হে, আমি দই হাতে করে হেঁটে যাব , না হলে গাডির ঝাঁকুনিতে চলকাবে। ঠাকুরের ভোগে লাগবে কিনা!" স্র্যোদয়ের দঙ্গে সঙ্গেই শরৎবাবুকে মঠে উপস্থিত এবং ঠাকুব যে-সব জিনিস পছন্দ করিতেন দেই সবই আসিয়াছে দেখিয়া স্বামীজী সবিশ্বয়ে বলিলেন, "এ নিশ্চয়ই তোর কাজ নয়। হক বাজার কবেছে বল তো?" শরংবাবু স্বরেশবাবুর নাম করিলেন। স্বামীজী বলিলেন, "তাকে আনলি না যে?" শরৎবাবু কারণ বলিলে স্বামীজীর চোথ ছলছল করিতে লাগিল, আর তিনি আবেগভরে বলিলেন, "দেখলি, ঠাকুর যাদের ছুঁরেছেন, তারা সোনা হয়ে গেছে।"

স্বেশবাব্ব এই গুণাবলী লক্ষ্য করিয়াই ১৩১৯ সালের পৌষ মাসের 'উদ্বোধনে' লিখিত হইয়াছে—"সাধু হুর্গাচরণ নাগ মহাশয় পঠদশা হইতে স্বেশবাব্কে প্রিয় সহচরক্রপে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে বছকাল পর্যন্ত বিশেষভাবে জানিবার অরসর পাইয়াছিলেন এবং আমাদের জনৈক বন্ধুর

নিকটে স্বৰেশবাৰুর সম্বন্ধে একসময়ে বলিয়াছিলেন যে, নিজ চরিত্র একেবারে সাদা (বিশুদ্ধ) রাখিতে তিনি হুরেশের ক্যায় বিরল ব্যক্তিকে দেখিয়াছেন। নিঃস্ব অবস্থায় পতিত হইলেও হুরেশবাবু আপন স্বাভাবিক আভিজাত্য ও স্বাধীনচিত্তভাব পরিচয় সর্বদা প্রদান করিয়াছেন। · • শ্রীরামরুফের পৰিত্ৰ সক্ষণ্ডণে ইবেশবাবুর ভগবল্লাভেচ্ছা ও সাধনাহুরাগ উত্তরকালে এত পরিবর্ধিত হইয়া উঠে যে, তিনি প্রায়ই মধ্যে মধ্যে নিজ পরিবারবর্গের জন্ত করেক মাসের অন্নের সংস্থান করিয়া দিয়া সংসারের সকল কার্য হইতে অবসরগ্রহণপূর্বক নির্জনে ঈশবারাধনায় কালাতিপাত করিতেন। চাকরী নাই, গুহে অলের সংস্থান নাই, পাগল হইল ভাবিয়া আত্মীয়বর্গ নিরম্ভর তাড়না করিতেছে; অথচ হাষ্টচিত্তে ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভর ক্রিয়া স্থির নিশ্তিম্ব মনে বদিয়া আছেন--এরপভাবে কাল কাটাইতেও আমরা হুরেশবাবুকে অনেক দিন দেখিয়াছি। · • ঈশবে নির্ভরশীক কর্মদক্ষ স্থারেশবাবু ঈখরারাধনায় কিছুকাল কাটাইবার জন্ম অনেকবার স্বেচ্ছায় চাকুরী ভ্যাগ করিয়াছেন; পরে ঐ কালের অবসানে পরিবার-বর্গের অভাব দেথিয়া পুনরায় স্বল্পদিনেই অক্ত চাকুরী জুটাইয়া লইয়াছেন। ঐরপে মোটা ভাত-কাপড়মাত্রেই সম্ভষ্ট থাকিয়া কাম-কাঞ্চনময় সংসারের সাদরাহ্বান সর্বদা উপেক্ষা করিয়া এই গৃহী-উদাসীন নিজ জীবহের গতি সর্বদা ঈশবাভিমূথে বাথিয়াছিলেন। লোকনয়নের অস্তরালে অহাষ্টত তাঁহার এই নীরব নিরবচ্ছিন্ন সাধনামুরাগ আজ সফলীকৃত হইয়া তাঁহাকে দিব্যধামে পৌছাইয়া দিয়াছে এবং নির্ভরশীল ভক্তি-বিশ্বাস-সমন্বিত নিধাম কর্মজীবনের একটি জলস্ত ছবি আমাদের ক্তায় সাধারণ মানবের জক্ত ইহলোকে বাথিয়া দিয়া আমাদিগকেও ধন্ত করিয়াছে।"

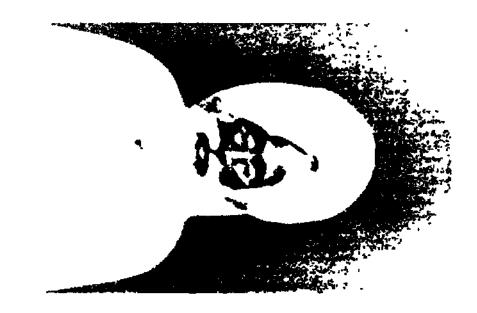





# অক্য়কুমার সেন

শ্রীযুক্ত অক্ষরকুমার সেন বাঁকুড়া জেলার মরনাপুর প্রামে অক্ষর্গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হলধর সেন এবং মাতার নাম বিধুম্বী। তিনি ছইবার লাবপরিগ্রহ করেন। তাঁহার প্রথম বিবাহ হয় ইন্দাসের নিকটবর্তী রোলগোপালনগরে। এই পত্নী পনর বংসর বয়সে অপ্তরক অবস্থার কেহত্যাগ করেন। বাঁকুড়ার নিকটবর্তী স্থবীঠা গ্রামে তিনি বিতীয়বার বিবাহ করেন। এই পক্ষে তাঁহার ছই পুত্র ও এক কক্ষা ছিল। 'প্র্থি'-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীযুক্ত অক্ষরকুমার সেনকে শ্রামপুকুরে 'শাঁকচুরী মান্টার' আখ্যা দেন—

"জনে জনে আখ্যা দিলা নরেন্দ্র এথানে। সোভাগ্যবিদিও হৈছ শাকচুদ্রী নামে।"

তাঁহার বর্ণ ছিল ঘনকৃষ্ণ এবং শরীর কয় ও মধ্যমাকৃতি—সমন্ত মিলিয়ালীর কয়াকার বলিলেই হয়। সামীলী সম্বতঃ এইলস্তই রহস্তপূর্বক তাঁহাকে এই নাম দিয়াছিলেন। কলিকাতার ঠাকুবদের বাড়িতে বালকদিগকে পড়াইতেন বলিয়া তাঁহার অপর নাম ছিল 'অক্ষর মান্টার'। 'শ্রীশ্রীরামুরুষ্ণপূঁথি' রচনা করিয়া ইনি অক্ষর কীর্তি লাভ করিয়াছেন। এই 'পূঁথি'র প্রশংসায় স্বামীলী শতমুখ ছিলেন—"তাঁর কঠে তিনি আবির্ভাব হচ্ছেন। য়য় শাকচুরী! —আমি তাঁর পূঁথি পড়ে যে কি আনক্ষ পেয়েছি তা আর কি বলব! —আমের সোম শাকচুরী, তোরে প্রাণ্ডুল আলিবাঁদ করছি, ভাই! —শাকচুরী রাক্ষার জনসাধারণের ভাবী বার্ডারছ।"

শক্ষাৰ শীৰাসকৃত নামে সামাই বহিনাছিলেন। কিছু প্ৰান্তর স্থানের সাহায়ে বাতীত সংগা উল্লেখ নামিয়ের নাইছে ব্যাহন পাইডেছিলেন না ১

তথন জোডাসাঁকোর ঠাকুরদের বাটাতে তিনি কার্যোপলক্ষ্যে বাস কবিতেছিলেন এবং শ্রীরামক্ষ্ণ-পদাশ্রিত শ্রীয়ত দেবেন্দ্রনাথ মন্ত্র্মদারও তথায় নিযুক্ত ছিলেন। অক্ষয়বাবু দ্বিব করিলেন যে, তাঁহাকে মধ্যন্থ ধরিয়া তিনি শ্রীপ্রভুর দর্শন পাইবেন; তাই মন্ত্র্মদার মহাশয়ের অমুগ্রহলাভের জন্ম তামাক সাজিয়া ও অন্যভাবে তাঁহার মনস্কৃষ্টির চেষ্টা করিতে থাকিলেন। অবশেষে মহিম চক্রবর্তী মহাশয় একদিন কাশীপুবে স্বগৃহে শ্রীরামক্ষয়ের পদার্পণ উপলক্ষ্যে 'ঘটা ছটা' সহকারে মহোৎসবেব আয়োজন করিলেন এবং ভক্তদিগকে আমন্ত্রণ জ্ঞানাইলেন। তদম্পারে শ্রীয়ত দেবেন্দ্রাদি ভক্তগণ গাড়িতে চড়িয়া তথায় ঘাইতে উন্নত হইলে অক্ষয়বাবুও সঙ্গে ঘাইবাব অমুমতি পাইলেন। পরে ঘথাশ্বানে উপনীত হইয়া তিনি দেখিলেন যে, শ্রীবামকৃষ্ণ ভক্তরন্দমধ্যে উপবিষ্ট বহিয়াছেন। দেবেন্দ্রাদিব সহিতে তাঁহার শ্রীপদপ্রান্তে প্রণতি জ্ঞানাইয়া তিনি আসনগ্রহণ কবিলে শ্রীপ্রভু তাঁহার প্রতি ক্পাদৃষ্টি কবিলেন। সেই—

"করুণ কটাক্ষপাতে জানি না কি আছে তাতে বর্ণনায় নহে বর্ণিবাব।

শ্রীমৃতি নয়নদারে

প্রবেশি হৃদয়পুরে,

হাদয় করিল অধিকার॥ · · ·

আপনে আপন-হারা

বহিল নৃতন ধারা

সেই দেহে হইমু নৃতন। …

কিছুই না পাই খুঁজে

যেন কোন নবরাজ্যে

ষপনে হয়েছি আগুয়ান॥"

—'পুঁধি', ৬৯৭ পৃঃ

প্রপ্রিত্ব লীলাসন্দর্শনে কৃতকৃতার্থ হইয়া অক্য়কুমার সেদিন গৃহে ফিরিলেন

এবং অতঃপর পুনঃপুনঃ শ্রীরামকৃষ্ণসকাশে যাইতে লাগিলেন। মন্কুমদার "

### অক্ষরকুমার সেন

মহাশ্যের রূপায় এই দর্শনলাভ হইল বলিয়া এখন হইতে অক্ষয়বাবু উাহাকে গুরুবং শ্রন্ধা করিতেন। তাঁহারই পরামর্শে তিনি 'পুঁথি'-রচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং ঐ কার্যে তাঁহার সাহায্যও পাইয়াছিলেন। তাঁহার স্বোক্তিতে আছে—

> "প্রথমতঃ শুরুরপে দেবেদ্র ব্রাহ্মণ। যাঁহাব রূপায় হৈল প্রভূদরশন ॥ লীলাগীতি গ্রন্থারম্ভ তাঁহার আজ্ঞায়। কিন্ধর জন্মেব মত বিকি তাঁব পায়॥"

> > —'পু<sup>\*</sup>থি', ৬২৬

কাশীপুরে 'কয়তক'-দিবদে সোভাগ্যক্রমে অক্ষয়কুমাব উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা কয়েকজন তখন গাছের ভালে বানব-বানর খেলিতেছিলেন। শ্রীরামরুফ ঐ দিকে আসিলে ঝটিতি রক্ষ হইতে অবতরণপূর্বক তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। অক্ষয়কুমাব তুইটি চম্পক পূম্প হস্তে লইয়া আসিয়াছিলেন। ঠাকুর য়েমন পথের উপর দাডাইয়া সমাধিস্থ হইলেন,

"পদপ্রান্তে গিয়া মৃই এমন সময়ে।

তালা ছটি চাঁপা ফুল দিহু ছটি পায়ে ॥"

তাবপর সাধাবণ ভূমিতে নামিয়া ঠাকুর দক্ষিণহস্ত উত্তোলনপূর্বক "তোমাদের চৈতন্ম হোক" বলিয়া সকলকে আশীর্বাদ কবিলেন। 'কথামৃত'-পাঠে (৩।১৩।৪) যদিও জানা যায় যে, দেবেজ্রের গৃহে অক্ষয়বার্ শ্রীপ্রভুর পদসেবার সোভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি ভক্তগোদ্ধীতে ইহা বিদিত ছিল যে, ঠাকুর তাঁহাকে ঐ ভাবে শ্রীঅকম্পর্শের অধিকার সাধারণতঃ দিতেন না; বলিতেন, "মনের ময়লা কাটুক, ডারেপর হবে।" আলোচ্য দিবদে কল্পতক্ষ-লীলাবসানে ঠাকুর যখন

ঘবে ফিরিতেছিলেন, তথন অক্ষয়বাবুকে দূরে দণ্ডায়মান দেখিয়া "দূর থেকে সম্ভাষিয়া কি গো বলি মোরে। পরশিয়া হস্ত দিলা বক্ষেব উপরে॥ কানে কিবা বলিলেন আছয়ে স্মবণে। মহামন্ত্র বাক্য তাই রাথিফ গোপনে॥"

—'পুঁথি', ৬০৭

সে অপ্রত্যাশিত, স্বর্গন্ত ও সপ্রেম স্পর্শেব আবেগ সহ্ করিতে না পারিয়া অক্ষয় মাস্টাব মহাশয়েব দেহ বাঁকিয়া-চুরিয়া অন্তুত আকাব ধারণ কবিলঃ এবং তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

যে-বাত্তে ঠাকুবের মহাসমাধি হয়, সে-বাত্তে অক্ষয়কুমাব নবেন্দ্রনাথেক আজ্ঞামত প্রভুব সেবাব জন্ম কাশীপুরে ছিলেন। অধিক রাত্তে ঠাকুর লীলাসংবরণে উন্মত হওয়ায় তিনি কলিকাতায় গমনপূর্বক গিরিশচন্দ্র ও বামবাবুকে ডাকিয়া আনেন। এইরূপে শেষ দিনেও শ্রীপ্রভুব সেবার কিঞ্চিং অধিকার পাইয়া অক্ষয় মান্টাব মহাশয় চিবক্বতার্থ হইলেন।

'পুঁথি'-রচনাসম্বন্ধে কবি ষয়ং লিথিয়াছেন (৬২৫-৬ পৃঃ) যে, গ্রন্থাবস্থা হইলে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে ববাহনগব মঠে আহ্বানপূর্বক বাল্যলীলা ভাবণানস্তর সম্বন্ধটিত্তে আনীর্বাদ কবিলেন, গ্রন্থ বৃহৎকলেবন হইবে। অধিকস্ক এই শুভকার্যে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর শুভানীর্বাদ আবশ্যক বোধ করিয়া তিনি অক্তান্ত সন্ন্যাসী গুরুজাতা ও কবিব সহিত শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মে উপস্থিত হইলেন। মা তথন বেলুড়ে ছিলেন; তিনি আনীর্বাদ করিলেন, 'পুঁথি' নির্বিদ্ধে সমাপ্ত হইবে। স্বামীজীর রূপায় মায়ের শ্রীচরণাশ্রম পাইয়া অক্ষয়কুমার তাঁহার সহিত ঠাকুরের লীলালোচনা করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ একবার কামারপুক্রে অবস্থানের স্ব্যোগে শ্রীমা ঠাকুরের সময়কার সমস্ত গ্রামবাদীকে আহ্বানপূর্বক অক্ষয়ের ভারা 'পুঁথি' পড়াইয়া শুনাইলেন এবং ছই হাত তুলিয়া সাফল্যকামনা করিলেন। এতদ্বাতীত পুস্তক-রচনায় দেবেন্দ্র, গিবিশচন্দ্র, যোগানন্দন্দ্রী, নিরঞ্জনানন্দন্দী ও রামক্রফানন্দন্দীর নিকট উপাদানাদি পাইয়াছেন বলিয়া কবি স্বীয় গ্রন্থে কৃতজ্ঞতা স্বীকাব কবিয়াছেন।

পরিণত বয়সে তিনি 'বস্থমতী' আফিসে কাজ কবিতেন। বৃদ্ধাবস্থায় ঐ কাজ ছাডিয়া স্বগ্রামে চলিয়া যান এবং অবশিষ্ট জীবন প্রায় সেখানেই অতিবাহিত কবেন। কেবল একবাব ভাক্তাব উমেশবাবু এবং আবও ছাই-তিনজন ভক্ত আসিয়া তাঁহাকে ময়মনসিংহ লইয়া গিয়াছিলেন এবং তিনি সেখানে ভক্তদেব বাডিতে সাত-আটমাস কাটাইয়া দেশে ফিবিয়াছিলেন। ময়মনসিংহেব এই সকল ভক্ত ছাডা মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ, ঘাবভাঙ্গা, ঢাকা প্রভৃতি স্থানেব কোন কোন ভক্ত তাঁহাকে মাঝে মাঝে অর্থাদি স্বারা সাহায্য কবিতেন।

দেশেব বাডিতে থাকাকালে তিনি সাংসাবিক ঝঞ্চাটে মন না দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুবেব শারণ-মননেই দিন কাটাইতেন। প্রাতে উঠিয়া নিজহাতে ঠাকুবেব বাসন মাজিতেন ও ফুল তুলিতেন। তাবপব একতাবা বাজাইয়া নামগান কবিতেন। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহাব শ্বর বেশ মিষ্ট ছিল। ইহার পরে তিনি শ্রান করিয়া ঠাকুরেব পূজা করিতেন এবং পূজা হইয়া গেলে 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ কবিতেন অথবা কিছু লিখিতেন। তথনও তাঁহাব চক্ষের জ্যোতি অব্যাহত ছিল—চশমাব প্রয়োজন হইত না। গ্রীম্মকালে ফুপুববেলা ঠাকুরম্বরে বিসন্না তিনি ঠাকুব ও মাকে বাতাস করিতেন। শেষ বয়সে তিনি হাঁপানিতে ভুগিতেছিলেন; তাই হুর্বল শ্বীরে এত কাজ করা সম্ভব হইত না বলিয়া পূজার পূর্বে চা পান করিতেন। দেহত্যাগেব তিন-চাবি বংসর পূর্ব হইতে তাঁহাকে পূজার কাজে বিদায় লইতে হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি অক্ষয়কুমারের অগাধ ভক্তি ছিল। 'পুঁ থি'তে তিনি তাঁহাকে এইভাবে প্রণাম করিয়াছেন—

"জয় জয় শ্রীশ্রীমাতা জগৎ-জননী। রামরুষ্ণ-ভক্তিদাত্তী চৈতগুদায়িনী॥"

শ্রীশ্রীমা দেশে থাকিলে অক্ষয়কুমার ছোট একথানি কাপড পরিয়া, দীর্ঘ ষষ্টি হস্তে লইয়া, নানাবিধ দ্রব্য স্বমস্তকে বহন করিয়া, থালি পায়ে হাঁটিয়া মাতৃসমীপে উপস্থিত হইতেন এবং শ্রীশ্রীমায়ের চরণতলে পড়িয়া বৃদ্ধ বয়সের রোগ ও পারিবারিক অশাস্তি হইতে মৃক্তিলাভের জন্ম আকুল প্রার্থনা করিতেন। শ্রীশ্রীমাও তথন তাঁহাকে সময়োচিত সাম্বনা দিতেন।

মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি ইাপানিতে অসহ যন্ত্রণাভোগ করিতেছিলেন; সঙ্গে পাবিবারিক অশাস্তিও ছিল। ঐ সময়ে একজন যুবক তাঁহার নিকট গেলে তিনি বলিয়াছিলেন, "শ্রীমা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলেছিলেন, 'তোমার শেষ বয়েস একটু ভোগ আছে।' সেই একটুতেই যা যন্ত্রণা! তিনি যদি আঙ্গুলটা আব একটু লগা কবে দেখাতেন, তবে এ শরীরে আর সহু হত না।" দেহত্যাগেব চারি দিন পূর্বে তাঁহার সামান্ত জব ও রক্ত-আমাশয় ইইয়াছিল। চতুর্থ দিন (১৩৩০ সালের ২১শে অগ্রহায়ণ, ৭ই ডিসেম্বর, ১৯২০ শুক্রবাব) প্রাতে বেলা নয়টার সময় তিয়াত্তর বৎসর বয়সে তিনি বাস্থিত লোকে চলিয়া যান। ঐ সময়ে তাঁহার ছোট ভাই তাঁহাকে শ্রীরামক্রফনাম শুনাইতেছিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমরা চুপ কর, আমি ঠাকুর ও মাকে দেখতে পাচ্ছি।" চরম মৃহুর্তে দেখা গেল, তাঁহার চক্ষ্ অর্ধনিমীলিত, আর আনন্দে মৃথমণ্ডল উদ্ভানিত। এই বিমল আনন্দের মধ্যেই তিনি শেষ নিঃখাস ত্যাগ করিলেন।

5केन्द्राच्य दाष्ट

# নবগোপাল ঘোষ

শ্রীযুক্ত নবগোপাল ঘোষ মহাশয় ১৮৩২ থ্রীষ্টান্দে হাওডা জেলার বেগমপুর গ্রামের প্রশিক্ষ ঘোষবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীরামক্ষণের সহিত সাক্ষাতের পূর্বে তিনি কলিকাতায় বাত্ডবাগানে বাস কবিতেন এবং হেণ্ডাবসন্ কোম্পানির উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মাসিক তিন শতাধিক টাকা পাইতেন। তিনি বডই ভক্তিমান, উদার ও সরলপ্রকৃতির লোক ছিলেন এবং ভক্তন-কীর্তনাদিতে তাঁহাব খুব জন্মবাগ ছিল। তাঁহার বর্ণ খ্রাম এবং চেহারা দোহাবা, মৃথ সদা হাস্তময় এবং স্বাস্থ্য উত্তম ছিল। তাইবার বিপত্বীক হইবার পব তিনি তৃতীয়বার যে ভাগ্যবতীকে গ্রের লম্মীরূপে পাইলেন, তিনি নিজে যেমন ভক্তিমতী, পরিবারেব সকলেব মধ্যেও তেমনি অচলা ভক্তির সঞ্চারপূর্বক উহাকে একসময়ে শ্রীবামকৃষ্ণপ্রেমে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। কুলীন কায়স্থ নবগোপালবাব্ পদমর্যাদা ও সদাশয়তার জন্ম পলীবাসীর নিকট বিশেষ শ্রন্ধাভাজন ছিলেন।

নবগোপালবাবু প্রথম যেদিন সন্তানবৃদ্দ ও পত্নীব সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ-পদতলে উপস্থিত হন, সেদিন নাম ধাম ও কুশলপ্রশাদি ব্যতীত বিশেষ কোনও প্রসঙ্গ হয় নাই। তবে ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়া দেন যে, তিনি যেন নিতা কীর্তন কবেন। তদম্পারে তিনি প্রত্যহ পরিবারের বালক-বালিকাদিগকে লইয়া খোল-করতালসহ কীর্তন করিতেন। ইহার পর প্রায় তিন বংসর অতীত হইলেও নবগোপালের আর দক্ষিণেশরে যাওয়া হয় নাই। ঠাকুর কিন্তু তাঁহাকে ঠিক মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন; তাই একদিন ভক্ত কিশোরীকে প্রশ্ন কবিলেন, "হাা হে, তোমার সঙ্গে প্রায় তিন বছর আগে যে একজন এসেছিল—বাতুড়বাগানে বাড়ি, আফিসে বড়

কাজ করে, আর গরীবদের বিনামূল্যে ঔষধ দেয়—দে কোথায় ? তার সঙ্গে দেখা হলে অন্ততঃ একবার আসতে বলো তো।" কিশোবীব মূথে সে-সংবাদ পাইয়া নবগোপালের আনন্দ ও বিশ্বয়ের অবধি রহিল না। তিনি ভাবিলেন, "ইনি সর্বজনসম্মানিত ও অবতাবরূপে পূজিত হইয়াও আমার গ্রায় দীন ব্যক্তিকে এই দীর্ঘকাল শ্বরণ কবিয়া রাথিয়াছেন।" সে অহেতৃক দয়ার কথা ভাবিয়া তাঁহাব নয়নদ্বয় অশ্রুপরিপূর্ণ হইল। পবেব রবিবাবে সন্তানবৃন্দসহ সপত্মীক নবগোপাল প্রভুদর্শনে চলিলেন। ঠাকুব তাঁহাদিগকে পাইয়া এতদিন না আসার কাবণ জিজ্ঞাসা কবিলেন। নবগোপাল জানাইলেন যে, তাঁহাব উপদেশাম্ব্যায়ী এই তিন বংসর নামকীর্তনে কাটিয়াছে। ঠাকুব সব শুনিয়া তাঁহাকে আখাস দিয়া বলিলেন যে, তাঁহাকে আব বৈধী সাধনামাত্রেব মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হইবে না। বার তিনেক শ্রীবামক্লফ-সমীপে গমনাগমন কবিলেই তিনি ভক্তির উচ্চতব স্তবে উঠিতে পাবিবেন।

এই মিলনের প্রভাব নবগোপালবাবৃব জাবনে এমন এক আম্ল আলোডন আনিয়া দিল, যাহাব ফলে ইহাব পবে তিনি সর্বদা প্রীবামকঞ্চ-চিস্তায় মগ্ন হইলেন এবং স্থযোগ পাইলেই স্ত্রীপুত্রাদিসহ পুনঃ পুনঃ দক্ষিণেশরে আসিতে লাগিলেন। এখন হইতে শ্রীরামকঞ্চ তাহাব ও তাহাব পবিবারের সকলেব হৃদয় জুডিয়া বসিলেন। রত্ত্রগর্ভা নবগোপালপত্বীব প্রথম পুত্র স্থবেশেব বয়স তখন পাঁচ-ছয় বৎসর মাত্র। জন্মাবিধি তাহার এমনই তালবোধ ছিল যে, অল্পবয়সেই কীর্তনেব সঙ্গে খোল বাজাইতে পারিত। শ্রীরামকৃষ্ণ এই শিশুটিকে বিশেষ স্বেহ করিতেন।

তখন প্রায় প্রতি রবিবাবে কোন-না-কোন ভক্তের বাডিতে

১ নবগোপালবাবুর অক্সতম পুত্র সন্ন্যাসগ্রহণ কবেন।

#### নবগোপাল ঘোষ

শ্রীরামকৃষ্ণমহোৎসব হইত। নবগোপালবাবুব মনেও একদিন মহোৎসব করিবার বাসনা জাগিল। শ্রীরামক্বফেব অন্নমতিলাভাস্তে যথাবিধি আয়োজন হইল এবং ভক্তবৰ্গ নবগোপালবাবুর চণ্ডীমণ্ডপে আগমনপূর্বক ভাগবতপাঠ শুনিতে লাগিলেন। অনস্তর যথাসময়ে ভক্তবাঞ্চাকল্পতক শ্রীবামক্বফের পদার্পণ হইলে পাঠ বন্ধ হইল। পবে বনোযাবী নামক একজন বৈষ্ণব আপনাব দল লইয়া প্রাঞ্গণে পদাবলীকীর্তন আরম্ভ করিলেন। ঠাকুব চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া ছিলেন; কীর্তনারম্ভেব সঙ্গে সঙ্গে সিংহবিক্রমে কীর্তনমধ্যে আসিয়া ত্রিভঙ্গম্বলীধাবী হইয়া মহাভাবে অবস্থান কবিতে লাগিলেন। নবগোপালবাবু পূর্ব হইতেই স্থান্ধি ফুলের বড গড়ে মালা আনাইযা রাখিয়াছিলেন। এখন উহা ঠাকুবেব গলায় পবাইয়া দিলেন—মালা লম্বিত হইয়া চবণস্পর্শ কবিল। ভক্তেবা যে যেখানে ছিলেন ক্রমে দেখানে সমবেত হইয়া ঠাকুবকে ঘিরিয়া কীর্তন কবিতে লাগিলেন, তাঁহাদেব কাহারও কাহাবও ভাব হইল। ঠাকুবের দেহেও তথন ভাব, মহাভাবেব উদ্দাম লীলা চলিতেছে। সমাধিভঙ্গ হইলে তিনি আসনগ্রহণ কবিলেন এবং নবগোপাল সতৃষ্ণনয়নে তাঁহাব ভুবনমোহন ৰূপস্থা পান কবিতে থাকিলেন। অকমাং তাহাব মনে হইল, ঠাকুবৈর লীলাদেহে যেন চাঁদেব কিবণ খেলিয়া বেড়াইতেছে। তিনি ভাবিলেন, ইহা হয়তো দৃষ্টিব বিভ্ৰম , তাই অপব সকলেব প্ৰতি নযনপাত করিয়া দেখিলেন, তাঁহাদেবও বদন তুল্যরূপ সমুজ্জ্ব কিনা। কিন্তু সেরূপ জ্যোতি কোথাও ছিল না। তিনি মধ্যম ভ্রাতা জয়গোপালকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, "আজ প্রভুব চেহারায় বিশেষ কিছু দেখছ কি ?" ভ্রাতা উন্তর দিলেন, "না। অন্ত দিনের মতো সাফই দেখছি।" নবগোপাল তথনও জ্যোতি দেখিতেছেন; অথচ সন্দেহ দূর হইতেছে না। তাই তিনি শীতল জলে নয়ন্ত্বয় ধৌত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মীপে উপস্থিত হইলেন: কিন্তু

তথনও দেখেন, প্রভুব মৃথমণ্ডলে পূর্বেরই মতো দীপ্তি রহিয়াছে। অবশেষে তাঁহাব সংশয় বিনষ্ট হইল এবং তিনি বুঝিলেন যে, ইহা কেবল তাঁহারই প্রতি শ্রীপ্রভুর বিশেষ রূপা।

এদিকে ভক্তিমতী ঘোষগৃহিণী দ্বিতলে ভোজনের সমস্ত আয়োজন কবিয়া প্রতিবেশিনীদেব সহিত শ্রীবামক্বফের দর্শনাকাজ্ঞায় প্রতীক্ষা কবিতেছিলেন। তাই ঠাকুব আমন্ত্রিত হইয়া উপবে চলিলেন। মহিলাগণ প্রণাম কবিতে থাকিলে ঠাকুব পদ্যুগল সঙ্কৃচিত কবিলেন এবং 'মা' 'মা' বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইযা পডিলেন। গৃহিণীব কিন্তু প্রাণেক ইচ্ছা যে, তিনি চবণধূলি গ্রহণ করেন। ঠাকুব তাহা বুঝিতে পারিয়া অন্তমতি দিলেন। নবগোপাল-পত্নী মনে মনে প্রার্থনা জানাইলেন যে, তিনি নিজহন্তে শ্রীশ্রীঠাকুবকে থাওয়াইবেন। ঠাকুর অমনি প্রশ্ন কবিলেন, "কি, তুই আমাকে হাতে কবে থাওয়াবি ?"—এই বলিয়া একটু স্থির হইয়া কহিলেন, "আচ্ছা, দে।" ঘোষজায়া ঠাকুবেব মুথকমলে মিষ্টান্ধ দিতে যাইয়া দেখেন, যেন তাঁহাব ভিতৰ হইতে কি একটা বস্তু 'আঁক্' করিয়া ওষ্ঠপ্রান্ত পর্যন্ত আসিয়া উহা গ্রহণ কবিতেছে। দর্শনমাত্র মিষ্টান্ত শ্রীমুথে প্রদান করিয়া তিনি কম্পিত-কলেবরে নিরস্ত হইলেন। অতঃপর ঠাকুব স্বাভাবিকভাবে কিঞ্ছিক্ষণান্তে তাঁহাকে প্রসাদ লইতে বলিদেন। অপব সকলের পূর্বে তাহাব উহা গ্রহণে আপত্তি থাকিলেও ঠাকুবের আদেশে তিনি কিঞ্চিৎ স্বীকাবপূর্বক সমস্ত প্রসাদ নীচে পাঠাইয়া দিলেন। প্রসাদ ও তৎসহ উপরের লীলার সংবাদ নীচে পৌছিবামাত্র সেথানে মহা রোল উঠিল—সকলে সাগ্রহে প্রসাদ লুটিয়া লইতে লাগিলেন। সেই শব্দ শুনিয়া ঠাকুর ঘোষগৃহিণীকে বলিলেন, এই জ্ঞেই তিনি তাঁহাকে তথনই লইতে বলিয়াছিলেন। অবশেষে ঠাকুর নিমে অবতরণ করিলে আরও কীর্তন হইল। তাহার পর ভোজনান্তে সেদিনের মহোৎসব সমাপ্ত হইল।

#### নবগোপাল ঘোষ

একবার নবগোপালবাব্ ৺গঙ্গাপ্জার দিনে পান্সি ভাড়া করিয়া।
গিরিশবাব্ প্রভৃতির সহিত দক্ষিণেশরে যান। পথে, গঙ্গান্ধান কবিবেন
কিনা, এই বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে বিচার উঠিল। গঙ্গার ঘাটে তথন খ্ব
ভিড এবং রৃষ্টিও হইতেছে, অতএব স্নানে স্বভাবতই প্রবৃত্তি হইল না।
অধিকস্ক তাঁহাদের মনে এই বিশ্বাসও ছিল যে, ঠাকুরকে দর্শন করিলেই
গঙ্গাহ্মানের পুণ্য হইবে। এইরূপ ভাবিয়া তাঁহাবা শ্রীরামরুফ্সকাশে
উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর কিন্তু তাঁহাদিগকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন,
"সে কি গো—তোমরা নাইবে না? আজ দশহরা—আজকে গঙ্গান্ধান
করতে হয়।" অগত্যা সকলেই গঙ্গান্ধান কবিলেন।

শীরামকৃষ্ণ যথন কাশীপুরে বিবাজ কবিতেছিলেন, সম্ভবতঃ ঐ কালে একটি বিভাল শাবকসহ উাহার নিকট আশ্রম লইলে তিনি বডই চিস্তিত হইমা পড়েন। এমন সময় একদিন ঘোষপত্নী তথায় আসিলে ঠাকুর সক্ষোচপুর্বক তাহাকে বলিলেন, "হাা গা, তোমায় একটা কথা বলব ? দেখ, আমার এখানে একটা বেরাল আছে; তাব আবাব কতকগুলি বাচা হয়েছে। এখানে মাছ নেই, ত্বধ নেই, তাহাদেব বড় কন্ত হছে। তা বাপু, তোমায় যদি দিই, তুমি নিয়ে যাবে কি ? তোমাদেব কোন অহ্ববিধা হবে না তো?" ঘোষজায়া বলিলেন, "এ তো আমার পরম সোভাগ্য! আমি সাধারণতঃ বেবাল ভালবাসি। আর আপনি দিছেন—এ আমার প্রতি আপনার কত অহ্পগ্রহ!" ঠাকুব আরও জানিয়া লইলেন যে, ইহাতে বাড়ির কর্তাদেব অমত হইবে কিনা। সব জানিয়া যখন নিশ্চিম্ভ হইলেন তখন ঘোষগৃহিণীকে উহাদিগকে লইয়া যাইতে বলিলেন এবং তিনিও সানন্দে তাহাই করিলেন। ঠাকুরের দান জানিয়া তিনি ইহাদিগকে স্বত্বে পালন করিতেন এবং কাহাকেও প্রহারাদি করিতে দিতেন না।

কাশীপুবে ঠাকুব যেদিন 'কল্পতক' হইয়াছিলেন ( ১লা জাম্মাবী, ১৮৮৬), সেদিন অপর অনেকেরই সহিত নবগোপালবাবৃত্ত উপস্থিত ছিলেন এবং ঠাকুরের কপালাভে ধন্ত হইয়াছিলেন। ঐদিন কপামৃশ্ধ রামবাবৃ নবগোপালবাবৃকে সাগ্রহে বলিয়াছিলেন, "মশায়, আপনি কি করছেন—ঠাকুব যে আজ কল্পতক হয়েছেন। যান, যান, শীদ্র যান। যদি কিছু চাইবার থাকে তো এই বেলা চেয়ে নিন।" শুনিয়া নবগোপাল জ্বতবেগে যথাস্থানে গমনপূর্বক ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া ঠাকুবকে বলিলেন, "প্রভু, আমাব কি হবে? ঠাকুব একটু নীবব থাকিয়া বলিলেন, "একটু ধ্যান-জপ কবতে পাববে ?" নবগোপাল উত্তব দিলেন, "আমি ছা-পোষা গেবস্ত লোক, সংসারেব অনেকেব প্রতিপালনেব জন্ত আমায় নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, আমার সে অবসব কোথায়?" ইহাতে ঠাকুব পুনর্বার একটু চুপ কবিয়া থাকিয়া কহিলেন, "তা একটু-একটু জপ কবতে পারবে না ?" উত্তব—"তাবই বা অবসর কোথায়?" "আচ্ছা, আমাব নাম একটু একটু করতে পাববে তো?" উত্তর—"তা খুব পাবব।" ঠাকুব তথন কহিলেন, "তা হলেই হবে—তোমাকে আব কিছু কবতে হবে না।"

নবগোপালেব বয়স তথন পঞ্চাশ অতিক্রম করিয়াছে। ইহার পব তিনি যে কয়দিন বাঁচিয়াছিলেন, সর্বদা শ্রীবামরুক্ষনামে মগ্ন থাকিতৈন। তাঁহাব আফিস হইতে ফিবিবাব সময় একজন ভূত্য বাতাসা লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত এবং তাঁহাকে দেখিয়া সমবেত বালক-বালিকাবা

২ শ্রীমং 'লীলাপ্রসঙ্গ'কার এই কয়েকটি নাম স্মবণ বাধিতে পারিযাছিলেন—গিবিশ, অতুল, বাম, হবমোহন, বৈকৃষ্ঠ, কিশোবী (রায়), হাবাণ, রামলাল, অক্ষয়, মাস্টার (?)— (দিবাভাব, ৩০৮)। শ্রীযুত রামচন্দ্র দত্ত-প্রণীত 'পবমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্তে' (১৪৬ পৃঃ) জক্ষয়, নবগোপাল, উপেন্দ্র মজুমদার, রামলাল চট্টোপাধ্যার, অতুলকৃষ্ণ ঘোব, "গাঙ্গুলি ইত্যাদি" এবং হবমোহন মিত্রেব উল্লেখ আছে। "তিনি হরমোহনকে স্পর্ণ করিয়া বলিলেন, 'তোমাব আজ থাক।'"

#### নবগোপাল ঘোষ

উচ্চৈ: স্বরে 'জয় রামরুফ' বলিতে বলিতে নৃত্য কবিতে থাকিলে তাহাদিগকে বাতাসা দেওয়া হইত। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, প্রত্যহ এইবপ কবিতেন বলিয়া সকলে তাহার নাম দিয়াছিল 'জয় রামরুফ'। ঐ নামে তিনি পলীতে স্বপরিচিত ছিলেন। দূব হইতে তাহাকে দেখিতে পাইলেই ছেলেমেয়েরা বলিয়া উঠিত 'জয় রামরুফ আসছে রে', আর বাতাসাদির জয় রালয়ায় নামিয়া পড়িত।

শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজী যথন বৃন্দাবনে ছিলেন, তথন নবগোপালবাবু তাঁহার পুত্র নীরদেব সহিত বৃন্দাবনে যান। ইহারা কালাবাবুব কুঞ্জে থাকিতেন এবং অন্ত কুঞ্জে প্রসাদ পাইতেন। ইহারা ফিবিবার সময় ব্রহ্মানন্দজীর সহিত প্রযাগ ও বিদ্যাচল হইয়া আসেন। বিদ্যাচলে তাঁহাবা যে বাটীতে উঠিলেন, সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুবেব সময়েব ভক্ত শ্রীযুক্ত যোগীক্রনাথ সেন মহাশয় বাস করিতেন। ইহাদেব ইচ্ছা ছিল যে, মাত্র তিন রাত্রি তথায় থাকেন, কিন্তু সেন মহাশয়েব আগ্রহে তাঁহাদিগকে পঁচিশ-ছাঝিশ দিন থাকিতে হইয়াছিল।

নবগোপালবাবু জীবনসন্ধায় বাহুডবাগানেব বাটী ত্যাগ কবিয়া হাওড়ার অন্তঃপাতী রামকৃষ্ণপুবে একটি বাডিতে চলিয়া আদেন। ঠাকুবেব নামের্ব সহিত সাদৃশ্যবশতঃ নবগোপালবাবুব নিকট রামকৃষ্ণপুব নামেব একটা আকর্ষণ ছিল। ঐ আকর্ষণেব ফলেই তিনি ঐ বাডি কিনিলেন এবং উহাতে প্রীরামকৃষ্ণেব প্রতিকৃতি বসাইবাব জন্ম একটা নৃতন অংশ প্রস্তুত করিয়া লইলেন। পবে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ তাহার আমন্ত্রণে ১৩০৪ সালেব মাঘী পুর্ণিমায় (২৫শে মাঘ) নৌকাযোগে বেলুড হইতে রামকৃষ্ণপুবের ঘাটে উপস্থিত হইলেন। দেখান হইতে "হথিনী ব্রাহ্মণী কোলে কে শুয়েছে আলো করে, কেরে ওরে দিগস্ব এসেছে কৃটীরঘরে"— এই গানটি ধরিয়া স্বয়ং খোল বাজাইতে বাজাইতে কীর্তনসহ অগ্রসর

# হরমোহন মিত্র

শ্রীযুক্ত হবমোহন মিত্র মহাশয় পুজাপাদ স্বামীজীব সহাধ্যায়ী ছিলেন এবং অতি অল্প বয়সেই শ্রীরামক্নফেব সাক্ষাৎলাভে ধন্য হইয়াছিলেন। 'পুঁথি' হইতে (৩৬০ পৃঃ) জানা যায় যে, তাঁহাব চেহাবা 'পরম স্থন্দর' ছিল। 'কথামতে' তাঁহাব একাধিকবার উল্লেখ আছে। শ্রীযুক্ত মাদ্টার মহাশয় শ্রীবামকৃষ্ণ-ভক্তবৃন্দকে সাপোপাঙ্গ ও দর্শক এই হুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া হরমোহনকে প্রথম দলে স্থান দিয়াছেন। শ্রীবামকৃষ্ণ প্রথমে তাঁহাকে অতি স্নেহেব সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বিবাহের পর কতক উদাসীত্র দেথাইয়াছিলেন—ইহা তাঁহাব শ্রীমূথেব কথায়ই প্রকাশ পায়। একদিন ( ৩রা জুলাই, ১৭৭৪ ) বলবাম-ভবনে বসিয়া তিনি ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, "হবমোহন যথন প্রথমে (দক্ষিণেখবে) গেল, তথন বেশ লক্ষণ ছিল, দেথবাব জন্ম আমি ব্যাকুল হতাম ৷ তথন বয়স ১৬।১৮ হবে। প্রায় ডেকে পাঠাই, আর যায় না। এখন মাগকে এনে আলাদা বাসা কবেছে। মামাদেব বাডিতে ছিল, বেশ ছিল, সংসারের কোন ঝঞ্চাট ছিল না। এখন আলাদা বাসা করে পরিবারের রোজ বাজার করে (সকলের হাস্থা)। সেদিন ওথানে গিয়েছিল। আমি বললাম, 'ষা, এথান থেকে চলে যা—তোকে ছুঁতে আমার গা কেমন কচ্ছে' " ( 'কথামৃত', ৪।১৫।৩ )।

হরমোহন দরিদ্রেব সন্তান, তাই কলিকাতাব সিমলা-অঞ্চলে মাতৃল শ্রীযুক্ত রামগোপাল বস্থ মহাশয়ের গৃহে মাত্রষ হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতা শ্রীরামক্ষের দর্শনলাভে ধল্লা হইয়াছিলেন। তিনি অতি ছিলেন এবং পুত্রকে ঠাকুরের নিকট যাইতে উৎসাহ দিতেন। ফলতঃ বিবাহের পরও হরমোহন বহুবার শ্রীরামক্ষের নিকট গিয়াছিলেন।

#### হরমোহন মিত্র

কাশীপুবে 'কল্লভক'দিবসে তিনি উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু যে-কোন কাবণেই হউক, ঠাকুব সেদিন তাহাকে সম্পূর্ণ রূপা করেন নাই; শুধ্ বক্ষ স্পর্শ কবিয়া বলিয়াছিলেন, "আজ থাক" ('পুঁথি,' ৬০৭ পৃঃ)।

হরমোহন বাবু উত্তবকালে জনৈক ভক্তকে বলিয়াছিলেন যে, ঠাকুবের দিব্যম্পর্লেব ফলে তাঁহাব বহু অন্তভূতি ও জ্রায়গলমধ্যে অনেক দেব-দেবীব দর্শন ঘটিয়াছিল। ইহা সম্ভবতঃ তাঁহাব দক্ষিণেশ্ববে প্রথমাগমন-কালের কথা—যথন তিনি ঠাকুবেব বিশেষ ক্ষেহপাত্র ছিলেন। পরবর্তী জীবনেও তিনি ঈশ্বাস্থবাগ, উদাবস্থভাব ও মিষ্ট আলাপনেব জন্ম ভক্তসমাজে স্পবিচিত ছিলেন এবং স্বামীজী ও অন্তান্ম স্ব্যাসীদেব সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুবেব রূপায় কথা বলিতে বলিতে তিনি আত্মহাবা হইয়া সময়েব কথা ভুলিয়া যাইতেন। অহর্নিশ শ্রীবামরুফেব চিস্তা, তাঁহাব দিব্য লীলাব অন্তধ্যান ও নামগুণগান কবিতে কবিতেই তিনি শেষ জীবন অতিবাহিত করেন এবং ঐ ভাবেই শ্রীরামরুফপদে বিলীন হন।

স্বামীজী তাঁহাকে খ্বই ভালবাসিতেন। বাল্যবন্ধু হিসাবে ইহারা পরস্পবকে তুমি বলিয়া সংখাধন কবিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীব ভাব-প্রচারে হবমোহন বাবু বিশেষ সহযোগিতা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত স্ববেশ্চল দত্ত শ্রীবামরুষ্ণের উপদেশ-সম্বলিত যে পুস্তক মৃদ্রিত করেন, তাহার প্রকাশক ছিলেন, হরমোহন বাবু—ইহা আমবা স্বরেশ-প্রসঙ্গে পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি। ১৮৯৩ গ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী চিকাগো ধর্মহাসভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, হরমোহন বাবু উহা নিজব্যয়ে পুস্তকাকারে ছাপাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করেন। স্বামীজীর বক্তৃতা ছাডা উহাতে আলমবাজার মঠের উল্লেখ ছিল এবং উক্ত মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরেব নিকট যে গুরুস্তোত্রের আর্ত্তি হইত ভাহাও মৃদ্রিত হইয়াছিল। পরে স্বামীজীর অক্তৃতাকের তিনি তাঁহার অক্তান্ত বক্তৃতাও ছাপাইয়াছিলেন। ঐ

সকলের দক্ষেও শ্রীরামক্ষের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং আলমবাজার মঠের পরিচয় থাকিত। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার শ্রীবামকৃষ্ণ দম্বদ্ধে যে ক্ষুদ্র পুস্তিক। লিখেন, উহাও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং স্থানে স্থানে পাদটীকার্মপে নিজ মস্তব্য ও সমালোচনা সংযোজিত কবিয়া দিয়াছিলেন।

হৃদয়ে উৎসাহ থাকিলেও অর্থসামর্থ্যহীন হরমোহন বাবুর পক্ষে স্বামীজীর গ্রন্থ ভাল করিয়া ছাপানো সম্ভব ছিল না। ইহাতে এদেশীয় অনেক ভক্ত বিবক্ত হইতেন; স্বামীজীও ইহা পছন্দ করিতেন না, অথচ বন্ধুপ্রীতিবশতঃ নিজে বারণ করিতে পারিতেন না। তাই তাঁহার 'পত্রাবলী'তে আছে—"হবমোহন সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, আমি দীর্ঘকাল পূর্বেই তাকে আমাব বকৃতাগুলি ছাপাবাব স্বাধীনতা দিয়েছিলাম; কারণ সে আমাব পুরানো বন্ধু, সাচ্চা ভক্ত ও অত্যন্ত গবীব;" এ হ্বমোহনটা একটা মূর্য ; বইছাপানো বিষয়ে সে তোমাদেব মাক্রাজীদেব চেয়েও ঢিলে, আব তার ছাপা একেবাবে কদর্ধ। বইগুলোব এভাবে শ্রাদ্ধ কবাব মানে কি ? হঃথেব বিষয় যে, সে গবীব। আমার টাকা থাকলে তাকে দিতাম; কিন্তু ওভাবে ছাপানো তো লোক-ঠকানো— যা করা উচিত নয়।" মনে রাথিতে হইবে যে, ইহা আদিযুগের কেথা —যথন শ্রীবামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর প্রচাব যথেষ্ট না হওয়ায় অনেকেই ঐ বিষয়ক গ্রন্থ ছাপাইয়া অযথা পয়সা নষ্ট করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই অবস্থায় ঐ আশাহীনতার মধ্যেও স্বামীজীর বন্ধুপ্রীতি এবং হরমোহনবাবুর অসীম সাহস নবযুগের বাণীকে এক বিশেষ ক্ষেত্রে জাগ্রত রাখিয়াছিল।

কথাপ্রসঙ্গে আমরা হরমোহন বাবুর সাহসের উল্লেখ করিয়াছি। উহার আর একটু বিস্তার প্রয়োজন। তিনি প্রতাপ বাবুর পুস্তিকায় সমালোচনাত্মক মস্কব্য যোগ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তাহার বিকৃত্ধ

#### হরমোহন মিত্র

মত-খণ্ডনের স্পৃহা অক্সভাবেও প্রকাশ পাইত। আলবার্ট হলে ভগিনী
নিবেদিতার ইংরেজীতে 'কালী দি মাদার' (কালী মাতা) শীর্ষক লিখিত
ভাবণের পরে ডাক্টার মহেল্রলাল সরকার ওজিমিনী ভাষায় প্রতিমাপুলার
সমালোচনা করিলে উহার প্রতিবাদকল্পে হরমোহন বাবু স্থললিত ইংরেজী
ভাষায় শ্রীরামক্ষকের কথা শ্রবণ করাইয়া এমন একটি বক্তৃতা করেন যে,
শ্রোত্রন্দ উহাতে ম্যাহন। স্বামীজীর আমেরিকা হইতে কলিকাতায়
পদার্পণের পরে কর্ণওয়ালিস স্তাটে অক্সফোর্ড মিশন-হলে বক্তৃতায় এবং
তাহাদের কাগজ 'এপিফেনি'তে হিন্দুধর্মের সমালোচনা আরম্ভ হয়।
ক্রমণ এক বক্তৃতায় উপস্থিত হবমোহন বাবু ইংরেজীতে তেজোদ্পপ্র ভাষায়
তীব্র প্রতিবাদ করেন। ঐ ভাষার উপব তাহার বেশ দথল ছিল,
যদিও বক্তা হিসাবে তিনি স্থনাম অর্জন কবিতে পারেন নাই; কারণ
তিনি অক্য কর্মে ব্যাপৃত ছিলেন—বক্তৃতা তিনি এইরূপ বিরল স্থলেই
করিতেন।

তাঁহার প্রচারেব আর একটি ধাবা ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরেব ছবি ও তাঁহার সম্বন্ধে পুস্তক বিক্রয় করা। ম্যাক্সমূলার-লিখিত ঠাকুবের জীবনী তিনিই এদেশে প্রচার কবেন। তথনকাব দিনে শ্রীরামক্ষপাত্মরাগীরা ছবি কিনিতে তাঁহারই নিকট যাইতেন এবং ঐ স্বত্রে ঘ্গাবতার ও তাঁহার পার্যদবর্গের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় পাইয়া ক্রতার্থ হইতেন। অনেক ছাত্র এইভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি আরুষ্ট হইতেন। স্বর্গীয় জজ বিহাবীলাল সরকার মহাশয় ছাত্রজীবনে এই উপায়েই বেল্ড় মঠের প্রতি আরুষ্ট হন এবং মঠপ্রতিষ্ঠাব দিনে বন্ধবান্ধবসহ তথায় উপস্থিত থাকেন।

বই ও ছবি বিক্রয় করিলেও হরমোহন বাবুর অর্থের প্রতি লোভ ছিল না—তিনি ঐ কার্য ঠাকুরের সেবা হিদাবেই করিতেন। শ্রীযুক্ত কুমুদ্বকু দেন মহাশয় লিখিতেছেন—"শ্রীরামক্ষের বেশ দীর্ঘ লিথো ছবি ইনি

বিক্রয় করিতেন। স্বামী যোগানন্দের আদেশে কোন কিশোরবয়স্ক বালক হরমোহন বাবুর নিকট উক্ত লিখো ছবি কিনিতে যান। তথন ঠাকুরের ছবি বাজারে পাওয়া যাইত না। হরমোহন বাবু বিভন খ্রীটের সন্নিকটে ৪০নং নয়ানটাদ দত্ত্বেব খ্রীটে বাস করিতেন। বালক হ্বমোহন বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এখানে পরমহংসদেবের ছবি পাওয়া যায় ? দাম কত ?' হবমোহন বাবু বলেন, 'দাম ছয় পয়সা—এখানেই ছবি বিক্রম হয়।' বালকটি পয়দা দিলে হরমোহন বাবু ছবি আনিয়া দেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি এখানকাব ঠিকানা জানলেন কেমন করে ?' বালক বলিল, 'যোগানন্দ স্বামীজী আমাকে এথানকার ঠিকানা দিয়ে ছবি কিনতে বলেছেন।' হরমোহন বাবু অমনি বলিয়া উঠিলেন, 'ও! তবে আপনি ভক্ত। দাঁড়ান, দাঁডান, ঠাকুরের প্রসাদ এনে দি।' ইহা বলিয়া প্রচুর মিষ্ট ও ফল আনিয়া দিলেন। তাহার দাম তথনকার দিনে কমপক্ষে আট আনা আন্দাজ হইবে। ইহা ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা।" ইহার পরেও হরমোহন বাবু ঐ বালকেব সহিত যোগাযোগ রাখিতেন এবং প্রায়ই তাহার বাডিতে যাইয়া শ্রীবামরুঞ্বে কথা শুনাইতেন।

আমরা অক্ত স্ত্রে অবগত আছি যে, হরমোহন বাব্ এই ছবি-ও বই-বিক্রে হইতে লব্ধ অনেক টাকা শ্রীশ্রীমায়ের সেবার জক্ত অকাতবে বার কবিতেন। শ্রীশ্রীমায়ের লাতৃপুলী শ্রীমতী রাধুর বিবাহের পূর্বে কয়েক থানি গহনা তিনি ঐ টাকা হইতে প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের হস্তে হোগলা-পাকের বালা থাকিত। উহা দীর্ঘ ব্যবহারের ফলে ঘরিরা যাওয়ায় হরমোহন বাব্ অপরের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া ন্তন বালা গড়াইয়া দেন এবং মাস থানেকেব মধ্যেই ঋণশোধ করেন।

大学 永安安山大

हरिक्सिक स्टब्स्तार

# মণীক্রকৃষ্ণ গুপ্ত

শ্রীয়ক্ত মণীক্রক্ষ গুপ্ত ১২৭৭ বঙ্গাব্দের ৪ঠা ফাস্কুন, ক্ষণ একাদশী তিথি, বুধবাব, কলিকাভায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কবি ঈশরচক্ত গুপ্তেব দৌহিত্র ছিলেন। তাহাব পিতা গোঁসাইদাস গুপ্ত মহাশয় ঈশবচক্রেব কনিষ্ঠ সহোদর রামচক্র গুপ্তেব কন্তাব পাণিগ্রহণ কবেন। ঈশবচক্র নিঃস্কান ছিলেন।

মণীক্রকঞ্বে বাল্যকাল কলিকাতাব বাহিবে ব্যয়িত হওয়ায় তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেব প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। অধিকন্ত স্বভাবতই তিনি ভাবপ্রবণ ছিলেন। এই ভাবুকতাব ফলে দাহিত্যেব প্রতি তাঁহার যথেষ্ট আকর্ষণ থাকিলেও বিদ্যালয়েব পাঠ অধিকদূব অগ্রসব হয় নাই।

কৈশোবে এগাব-বাব বংসব বয়সে তিনি যথন একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তথন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও কয়েক জন বন্ধু মিলিয়া ইয়ংমেন্স্ন্নেন্ট্ ( যুবকদেব নীড ) নাম দিয়া এক ধর্ম ও সদালোচনাব প্রতিষ্ঠান গডিয়া তুলিয়াছিলেন। মণীক্রক্ষেণ্ডব জ্যেষ্ঠভাতা উপেক্রক্ষণ্ড এই দলের অস্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইহাবা বিস্তালয়ের ছুটিতে মধ্যে মধ্যে দলবন্ধ হইয়া দক্ষিণেশ্ববে যাইতেন। মণীক্রক্ষণ্ড এই স্বত্রে বজরা বা গাড়িতে কয়েকবাব দেখানে যাইয়া শ্রীবামক্ষণ্ডব দর্শন পান। অপকবৃদ্ধি বালক তথন ঠাকুরের মহিমা বৃদ্ধিতে পারেন নাই; স্বতবাং সে সাক্ষাৎকাব পরিচয়ে পরিণত হয় নাই। তবে ঐ সময়েও তিনি ঠাকুবের সক্ষেহ ব্যবহারে মৃশ্ব হইয়াছিলেন। ব্রন্ধবান্ধব সদলবলে সাঁতার কাটিয়া ও অক্যভাবে আমোদপ্রমোদ করিয়া ঠাকুরের ঘরের বারান্দায় ফিবিয়া আসিলেই দেখিতেন, ঠাকুর তাঁহাদের জন্ম প্রসাদী ফলমূল, মিষ্টান্ধ, লেবুর রস ইত্যাদি লইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। একদিনের

কথা মণীন্দ্রক্ষের মনে সর্বদা জাগরক ছিল। সেদিন অক্যান্ত বারের মত বাহিরে কপাটি থেলিয়া ও পরে গঙ্গান্ধান করিয়া অপর যুবক ও বালকগণ যখন প্রীপ্রীঠাকুরের সন্মুখে বসিয়া তাঁহার কথায়তপানে নিরত আছেন, তখন মণীক্র কিশোরস্থলভ অমুসন্ধিংসাবশতঃ বাহির হইতে একবার উকি মারিয়া দেখিলেন ভিতরে কি হইতেছে। ঠাকুর তখন ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন এবং সন্মুখন্থ সকলকে হাত দিয়া দেখাইয়া শ্বেহভরে বলিতেছেন, "দেখ, দেখ, কেমন সব চাঁদের হাট বসেছে দেখ!" মণীক্র ঠাকুরের সে প্রেমময় মূর্তি-দর্শনে আর কোন দিকে চোখ ফিরাইতে না পারিয়া স্কন্তিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কতক্ষণ যে তিনি ঐ ভাবে ছিলেন, তাঁহার শ্বরণ নাই। পরে যখন বিদায়ের সাড়া পড়িল, তখন তাঁহাব চমক ভাঙ্গিল।

ইহার পরে তিনি ভাগলপুরে পিতার কর্মস্থলে চলিয়া যান—বংসর তিনেক আর ঠাকুরের দর্শন পান নাই। এই সময়ের পরে তিনি যথন আবার কলিকাতায় আদিলেন, তথন শ্রীরামকৃষ্ণ অস্থ্র হইয়া শ্রামপুকুরে আছেন। একদিন মণীক্রক্ষের পূর্বপরিচিত সারদাবাবু তাঁহাকে বলিলেন, "ওহে, এক জায়গায় যাবে ?" তুই জনে এ ভাবে প্রায়ই বেড়াইতে যান; স্থতরাং মণীক্র না ভাবিয়াই বলিলেন, "বেশ তো।" পরে সারদাবাবু জানাইলেন যে, তাঁহাবা পরমহংসদেবের নিকট যাইতেছেন। উহা সম্ভবতঃ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের আখিন মাসের শেষের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ তথন শ্রামপুকুরে আদিলেও শ্রীমা আসেন নাই এবং সেবাদির সর্বপ্রকার স্ব্যুবস্থা হইয়া উঠে নাই। মণীক্র পরমহংসদেবের নিকট যাইবার প্রস্তাব শুনিয়া উপরোধে ঢেঁকি গেলার মত রাজী হইলেন।

ইহারা উভয়ে শ্রীরামক্ষণসকাশে উপস্থিত হইলে তিনি হঠাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িলেন এবং মণীক্রকে নিকটে ডাকিয়া ও তাঁহার লক্ষণাদি

## মণীদ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

দেখিয়া কানে কানে বলিলেন, "কাল একলা এসো; ওর সঙ্গে এসোনি।" সেই একটু স্নেহস্পর্শে ই মণীন্দ্রের মনে যেন কেয়ন একটা আলোড়ন আরম্ভ হইল। শ্রীরামক্ষের চিস্তায় ও তাহাব সহিত পুনর্মিলনের আকাজ্ঞায় বিনিদ্র রজনী কোন প্রকাবে কাটাইয়া এবং পরদিনের কাজগুলি তাড়াতাড়ি সারিয়া দিবাশেষে তিনি আবার ঠাকুবের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেথানে বসিবামাত্র ঠাকুব চিবপরিচিতেব মত তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এতদিন কোখায় ছিলি ?" অতঃপব সাদরে তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া সমাধিস্থ হইলেন। মণীক্র তথন পনব বৎসরের বালক। সমাধিভঙ্গে শ্রীরামক্লঞ্ড তাঁহাকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া জিজাসা করিলেন, "তুই কি চাস ?" ভাবপ্রবণ ও সৌন্দর্যোপাসক মণীন্দ্র কিছুই না ভাবিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "এই জগতেব स्रोक्षरं ७ लाक्ष्र नाना ভाবের বিচিত্ত চবিত্ত দেখে निष्क्रत মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাই প্রকাশ করবার আমার বড় ইচ্ছা ও এইটেই আমার কামনা।" কথা ভনিয়া ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন, "সে তো ভালই! কিন্তু তাঁকে পেলেই তো সব হয়!" ইত্যবসরে মণীক্রক্ষের দেহমন জুড়িয়া কি যেন এক ভাবাবেশ উপস্থিত হইল। তিনি বোধ করিলেন, কি এক শক্তি অধোভাগ হইতে উধ্বদিকে উপিত হইতেছে, যেন সমস্ত জগৎ কোপায় লীন হইয়া যাইতেছে, আর মেই মহাশৃক্তমধ্যে তাঁহার প্রাণ যেন কিসের সন্ধানে কাঁদিয়া ফিরিতেছে। মণীদ্রের হুই চকু বহিয়া অঞ্চ ঝরিতে লাগিল। সে কারা আর থামে না। শ্রীরামক্ষের ইঙ্গিতে তাঁহাকে অক্স কক্ষে লইয়া যাওয়া হইল। সেথানেও সেই ক্রন্দন থামিতে প্রায় আধঘন্টা লাগিয়াছিল।

এই ঘনিষ্ঠ পরিচয়লাভের পর মণীক্রকৃষ্ণ ঘন ঘন খ্যামপুকুরে আসিতে লাগিলেন। ক্রমে ঠাকুরের সেবার জন্ত গৃহ ছাড়িয়া সেখানেই থাকিতে

চাহিলেন। কিন্তু শ্রামপুকুবে শ্বানাভাব; বিশেষতঃ বালকের পক্ষের রাত্রিজ্ঞাগরণ অম্বচিত ভাবিয়া বয়স্কগণ তাহাকে শুধু দিবাভাগেই সেবার স্বযেশ দিতেন। রাত্রে শ্রীযুক্ত রামচক্র দক্ত মহাশয়েব বাটীতে তাহার থাকার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই সেবাব স্বযোগে তিনি ঠাকুরকে আরও নিকটে পাইলেন এবং ভক্তদেব সহিতও তাহাব ঘনিষ্ঠ পবিচয় ঘটল। এই পবিচয়-স্ত্রগুলি তিনি আজীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। ভক্তমগুলীতে ইনি অল্প বয়সেব জন্য 'থোকা' আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

মণীন্দ্রের এই সেবাব্রত কাশীপুবেও অন্তর্ম্ভিত হইয়াছিল। একদিনেব কথা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী এইরূপ উল্লেখ করিয়াছিলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুবেব পীড়ার সময় থোকা (মণীক্র)ও পতু তাঁকে হাওয়া করছিল। সেদিন দোলে স্বাই আবিব নিয়ে খেলা কবছে। ঠাকুব তাঁদের বাবংবাব যেতে বলছেন; কিন্তু ঠাকুবেব সেবা ফেলে তাবা গেল না। ঠাকুব কাদতে কাদতে বললেন, 'আরে, এবাই আমাব বামলালা!'"

নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) খোকাকে খুবই ভালবাসিতেন,
মণীন্দ্রও তাঁহাব প্রতি বিশেষ অম্বরক ছিলেন। নবেন্দ্র ও অপ্র ভক্তদের
মুখে ভঙ্গনগান শুনিলেই মণীন্দ্র ভাবে আত্মহারা হইয়া নৃত্য কবিতেন।
ঠাকুর ভক্তদিগকে বলিতেন যে, মণীন্দ্রের প্রকৃতিভাব—স্থীভাব।
শ্রীপ্রাকুরকে তিনি গুরু ও ইষ্ট্রকপেই জানিতেন। তবে তাঁহার দীক্ষাসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কুম্দবন্ধু সেন লিখিতেছেন—"আমি তাঁহাকে দীক্ষাব কথা
জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, 'একদিন ঠাকুরের কাছে বসে
আছি, এমন সময়ে মহিম চক্রবর্তী এসে তাঁকে বললেন, গতকাল রাত্রে
আমি স্বপ্রে দেখেছি, আমি যেন একে (মণীকে) মন্ত্র দিচ্ছি আপনার
আদেশে। ঠাকুর বললেন, কি মন্ত্র পেয়েছ আমায় শোনাও। মহিম

চক্রবর্তী উক্ত মন্ত্র উচ্চাবণ কবামাত্রই ঠাকুব একেবারে সমাধিতে মন্ন হলেন। পবে প্রকৃতিস্থ হয়ে ঐ মন্ত্র দিতে বললেন।'" শ্রীশ্রীঠাকুবের দেহত্যাগের পর মণীদ্রবার্ মহিম চক্রবর্তীর আদেশে গেরুয়া পরিতেন এবং চক্রবর্তী মহাশয়ের সঙ্গেই থাকিতেন। তবে ববাহনগব মঠেও তাহার খুব যাতায়াত ছিল। পবে গৃহে ফিরিয়া তিনি বিবাহ করেন।

ভাগলপুরে অবস্থানকালে তিনি বিচ্চালয়ে ভাল ছাত্র বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ক্রমে লেখাপডায় আগ্রহ কমিতে থাকে। বিশেষতঃ কলিকাতায় আদিবাব পর এই অবহেলা ও বিতৃষ্ণা অভিভাবকদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ কবিল। ধীবে ধীরে স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইল। তবে সোভাগ্যেব বিষয় এই যে, মণীক্র তাহাব জ্যেষ্ঠল্রাতাব স্নেহপাত্র ছিলেন। তিনি গৃহশিক্ষক বাখিয়া মণীক্রকে পডাইতে লাগিলেন। বিবাহেব পূর্ব পর্যন্ত এইভাবেই অধ্যয়ন চলিতে থাকে—মধ্যে কেবল বংসর দেডেক শ্রীরামক্ষেব দেবা ও মহিম চক্রবর্তীর সহিত অবস্থানকালে পাঠাভ্যাস বন্ধ ছিল। এই গৃহশিক্ষক একজন ক্বতবিহ্ন ব্যক্তি ছিলেন, স্কুতবাং ইহাব ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অনিজ্পুক মণীক্রও অনেক বিষয় শিখিতে পাবিয়াছিলেন। বিশেষতঃ সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন।

কবি ঈশবচন্দ্রেব প্রকাশিত 'সংবাদপ্রভাকর' দৈনিক কাগজখানি উত্তরাধিকাবসত্ত্রে মণীদ্রের পিতাব হস্তে আসে। মণীদ্রবাবু কোন চাকরি লইয়া জীবিকার্জন করিতে চাহেন না বলিয়া এই পত্রের সম্পাদনা ও তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহারই উপর গুন্ত হইল। এই স্থযোগে তিনি স্থরেশচন্দ্র সমাজ্পতি ও অক্ষয়কুমার বড়াল প্রভৃতি অনেকেরই সহিত স্থপরিচিত হইলেন। কিন্তু 'সংবাদপ্রভাকরে'র উন্নতি না হইয়া ক্রমে অবনতিই ঘটিতে থাকিল। মণীদ্রবাবু তথন অভিনয় করা ও নাটকরচনার

দিকে শ্বই ঝুঁ কিয়াছেন এবং মনোমোহন পাড়ে, অপরেশ ম্থোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত স্পরিচিত হইয়াছেন। এই-সব হুজুগে 'সংবাদপ্রভাকর' দিন দিন হীনপ্রভ হইয়া গেল। এদিকে মণীদ্রের নাট্যপ্রতিভারও তেমন বিকাশ হইল না। তিনি নানা কাবণে প্রকাশ্ত নাট্যমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন না, বচনাশক্তিরও উল্লেখযোগ্য অভিবাক্তি দেখা গেল না। কাজেই তাঁহাব সংসারিক অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া পড়িতে লাগিল। স্বামীজী প্রথমবারে আমেরিকা হইতে ফিবিয়া আদিলে মণীক্রবাবু যখন আলমবাজার মঠে তাঁহার সহিত দাক্ষাৎ কবিলেন, তথন স্বামীজী তাঁহার হ্রবস্থার কথা জানিতে পাবিলেন। পবে স্বামী যোগানক্জীর দ্বারা তাঁহাকে বলরাম-মন্দিরে ডাকাইয়া স্বামী ব্রহ্মানক্জীর হাত দিয়া ১২০০ টাকা দেওয়াইলেন। ব্রহ্মানক্জী একথানি থামে পুরিয়া ঐ টাকা তাঁহাকে দিলেন এবং ভিতরে কত আছে না জানাইয়া শুধু বলিলেন, "থোকা, তুই কট্ট পাচ্ছিদ জেনে স্বামীজী এই টাকা দিলেন।" এই সহদম্বভায় তিনি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না—কাবণ তথন তাঁহার পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন পর্যন্ত হুর্ঘট হুইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত দিগের সহিত মণী প্রবার্র সম্বন্ধ সর্বাবস্থায় সারাজীবন রক্ষিত হই য়াছিল, ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি। প্রথমাবস্থায় স্বামী যোগানন্দ, ত্রিগুণাতীতানন্দ, সারদানন্দ প্রভৃতি অনেকে প্রায়ই তাহার গৃহে যাইতেন। তিনিও স্থবিধা পাইলেই সাধ্যামসারে ফলমিষ্ট ইত্যাদি লইয়া বরাহনগর ও আলমবাজার মঠে যাইতেন। বিশেষ বিশেষ পর্বদিনে তাহার গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের ভোগরাগ হইত এবং জক্তগণও সে-সব উৎসবে যোগ দিতেন। তিনি সদলবলে দক্ষিণেশ্বরে ও কাকু জ্গাছিতে কীর্তন করিতে যাইতেন। গিরিশচক্ষ ও রামচক্ষ প্রভৃতি সকলেই তাহাকে দেখিয়া উৎফ্ল হইতেন এবং সাদ্ধে গ্রহণ করিতেন।

# মণীপ্রকৃষ্ণ গুপ্ত:

শ্রীমাতাঠাকুরানীরও তিনি শ্বেহপাত্র ছিলেন। মণীদ্রেরই আগ্রহে তাঁহার পরিবাবের অনেকে শ্রীমায়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বেল্ড় মঠ স্থাপনের পব তাঁহার ছববস্থা চরমে উপস্থিত হওয়ায় তিনি
পূর্বেব ন্যায় আর তেমন যাইতে পারিতেন না। শেষ বয়সে পুত্রগণ
উপার্জনক্ষম হইলে তাঁহাব সচ্ছলতা ফিরিয়া আসে এবং তথন হইতে
তিনি আবার স্থামী সারদানন্দজী, শিবানন্দজী প্রভৃতির নিকট যাতায়াত
করিতে থাকেন। দেহত্যাগের কিছুকাল পূর্বে তিনি স্থাহে শ্রীবামরুম্থের
প্রসঙ্গে ময় থাকিতেন। ফলতঃ বহিদু স্থিতে তাঁহার জীবন বিফল হইলেও
অন্তরের সম্পদে তিনি বঞ্চিত হন নাই এবং আধ্যাত্মিক আনন্দেরও
তাঁহার ন্যানতা ছিল না। শ্রীরামরুম্থ ও তাঁহাব ভক্তরন্দের কথায় তিনি
মাতিয়া উঠিতেন এবং তাঁহাব চক্ষ ছলছল করিত। ১৩৪৬ বলাবেব
২০শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ৬মহালয়ার দিনে বেলা ২টা ১০ মিনিটেয়
সময় তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

# উপেব্ৰুনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত উপেক্রনাথ ম্থোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতার আহিরীটোলায় তথনকার ৩১ নম্বব নিম্গোম্বামীর লেনে মাতৃলাল্যে ১২৭৪ বঙ্গান্দেব ১৭ই ফাল্কন (২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৮), শুক্রবাব, পঞ্চমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পিতৃগৃহ ছিল হুগলী জেলার বলাগভে। কিন্তু কুলীন ব্রাহ্মণ (ফুলে ম্খোটী) বলিয়া তিনি চাকদহে মাতৃলাল্যে বাস করিতেন। সেকালে কুলীন ব্রাহ্মণেরা বহু বিবাহ করিতেন; তাঁহাদেব অনেক পত্নীরই জীবন পিতৃগৃহে অতিবাহিত হুইত। উপেন্দ্র-জননীবও শন্তবগৃহবাস হয় নাই। উপেন্দ্রনাথেব মাতৃলেব নাম শ্রীজগবন্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি নিঃসন্তান ছিলেন এবং ভাগিনেয়কে পুত্রবং পালন করিয়াছিলেন। তিনি বাধাবাজারে এক ঘড়ির দোকানে চাকবি কবিতেন, অবস্থা ভাল ছিল না।

উপেক্রনাথ যত্পণ্ডিতেব ঝুলে 'কথামালা' পর্যন্ত পড়িয়া লেখা-পড়া ছাডিয়া দেন। মাতুল তথন তাঁহাকে তিবস্কাব করিয়া কোনও কাজ যোগাড় কবিতে বলিলেন। তুই-এক দিন ঘুবিয়াই তিনি এক ওমবালয়ে চাকবি পাইলেন; কাজ—উমধের শিশি-বোতল ধোওয়া, বোতলের গায়ে লেবেল লাগানো ইত্যাদি। কিছুদিন কাজ করিয়া উপেক্রনাথ যখন বুঝিলেন যে, ডাক্তারের নৈতিক চবিত্র ভাল নহে, তথন তিনি চাকবি ছাড়িয়া দিলেন। পবে আবার ঘোরাঘুরি করিয়া বউতলায় (আপার চিৎপুর বোড) বুন্দাবন বসাকের পুস্তকের দোকানে মাসিক

<sup>&</sup>gt; সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা ভবতারিণী দেবীর প্রদত্ত উপাদান-অবলম্বনে এই তারিথ স্থিরীকৃত হইল।

# উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পাঁচ টাকা বেতনে কর্মসংগ্রহ করিলেন। এথানে কান্ধ ছিল দোকান্যব কাঁট দেওয়া, বই-সাজানো ও বিক্রয় করা। কিছুকান পরে মালিক ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দোকান বিক্রয় করিতে চাহিলে উপেন্দ্রনাথ উহা কিনিতে উন্নত হইলেন। দোকানেব দাম মাত্র ৭৫ টাকা হইলেও মাতৃল ঐ টাকা দিতে চাহিলেন না। অগত্যা মাতৃলানীর সাহায্যে তিনি দোকানটি হাতে লইলেন এবং হই-তিন মাসেব মধ্যেই ধারের টাকা শোধ কবিলেন। ঐ কালে এক পয়সা হই পয়সাব চুটকি বই বাহিব হইত, তাহাতে নানা রকম ছডা থাকিত। উপেন্দ্রনাথ একপ চুটকি বই অনেকগুলি একত্র করিয়া বড বই ছাপাইলেন। ইহাতে বেশ আয় হইল। পরে আবও অনেক বই ছাপাইতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অপবের প্রকাশিত পুস্তকও বিক্রয় করিতে থাকিলেন। ভক্রবে দেবেন্দ্রনাথ মজুমদাবের অগ্রজ্ঞ করি স্থবেন্দ্রনাথ মজুমদাবের যাবতীয কাব্যগ্রন্থেব তিনিই ছিলেন একমাত্র বিক্রেতা। এই স্বত্রে দেবেন্দ্রনাথেব সহিতও তাহার ঘনিষ্ঠ প্রিচয় হয়।

আহিবীটোলায় তথন দেবেন্দ্র বাবু ছাডা শ্রীবামকৃক্ষভক্ত অধবলাল দেন্ত্রাস কবিতেন। ঐ সূত্রে শ্রীরামকৃক্ষ তথায় যাইতেন। সম্ভবতঃ এই ভাবেই উপেন্দ্র বাবু তাঁহাব প্রথম সাক্ষাৎকারলাভ কবেন এবং তাঁহাব প্রতি সমধিক আরুষ্ট হইয়া দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতে থাকেন। শ্রীরামকৃক্ষও এই স্থলক্ষণ যুবকেব প্রতি আরুষ্ট হইয়া তাঁহাব পবিচয় জিজ্ঞাসা করেন। উপেন্দ্রনাথ আত্মপরিচয় দিলে ঠাকুব বলিলেন, "ও, তুমি ব্রাহ্মণ! তোমাদেব বাডিতে ঠাকুরসেবা আছে কি ?" উপেন্দ্র বাবু উত্তর দিলেন, "হা, নাবায়ণের নিত্যপূজা হয়।" ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "একদিন নারায়ণের প্রসাদ খাওয়াতে পাব ?" উপেন্দ্র বাবু স্বীকৃত হইয়া মাতুলালয়ে ফিরিলেন; কিন্তু কেবলই ভাবিতে লাগিলেন,

মাতৃলানী এই অন্তরোধ ভালভাবে গ্রহণ করিবেন কি? অনেক ভাবিয়া শেষে তাঁহাকে বলিলেন যে, দক্ষিণেশরের কালীবাড়ির একজন সদ্বাহ্মণ পনারায়ণের প্রসাদ চাহিয়াছেন। মাতৃলানী ব্রাহ্মণের আকাজ্ঞা শুনিয়া সহজেই সমত হইলেন এবং উপেক্সনাথও একদিন প্রসাদ লইয়া দক্ষিণেশরে উপস্থিত হইলেন। তথন নরেক্স, বাখাল প্রভৃতি শ্রীশ্রীঠাকুবের কয়েকজন যুবকভক্ত প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন। উপেক্সেব হাতে নারায়ণেব প্রসাদ দেখিয়া ঠাকুর সানন্দে উহা হইতে নিজে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন এবং পবে সকলের পাতে দিতে বলিলেন।

এই ঘটনার পূর্বে উপেন্দ্র বাব্র দেখাদেখি পাড়ার ছেলেবা দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত আরম্ভ কবিলে অভিভাবকগণ জগবরু বাব্র নিকট নালিশ করেন এবং মাতুলও উপেন্দ্রকে গৃহে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টিত হন। কিন্তু মামীমার সাহায্যে দক্ষিণেশ্বরে প্রসাদ লইয়া যাইবার পব হইতে ঐ বাধা দ্রীভৃত হয়। মামীমা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আর একদিনও প্রসাদ পাঠাইয়াছিলেন। তিনি বেশ ভাল বাঁধিতে পারিতেন।

অপর ভক্তদের স্থায় উপেক্সনাথ ঠাকুরকে কিছু দিতে পারেন না বলিয়া তাঁহার মনে হৃংথ হয়—ইহা ভাবিয়া ঠাকুব তাঁহাকে হই প্রসার জিলিপি আনিতে বলিয়াছিলেন। এইজস্থ পরে উপেক্স বাব্র বাড়িতে ঠাকুরের উৎসবে জিলিপিভোগ দেওয়া হইত। উপেক্সবাব্র পত্নী প্রীযুক্তা ভবতারিণী দেবী জানাইয়াছেন যে, উপেক্স "বিবাহে সমত ছিলেন না; পরে ঠাকুরের অহুমতিক্রমে তিনি বিবাহ করেন। মেয়েটি ঠাকুরের পূর্বপরিচিত ঘরের। তাহার নাম ঠাকুরের পছন্দ না হওয়ায় তিনি বলিলেন, 'ও নাম ভাল না, একটা ভাল নাম রাথ না কেন?' মেয়ের নাম ঠাকুরকে দিতে বলিলে তিনি কহিলেন, 'উহার নাম হোক ভবতারিণী'। সেই নামেই ইনি এখন পরিচিতা। ভবতারিণী দেবীর বর্ণ

# উপেক্সনাথ মুখোপাধ্যায়

কাল ছিল বলিয়া স্বামীজীর এই বিবাহে আপত্তি ছিল। ভবতারিণীর ইহা মনে ছিল। তাই পরে একদিন স্বামীজী তাঁহার ঘরে আসিলে তিনি স্বামীজীকে স্থপারি দিতে অস্বীকৃতা হন। তথন স্বামীজী বলেন, "উপেন-ঠাকুরের গলায় যথন ঝুলেছই তথন স্থপারি কেন, তোমার হাতের রাল্লাও থেতে হবে।" ইহার পর তাঁহার রাগ পড়িল।

ক্রমে উপেক্সনাথ ভক্তমহলে স্থপরিচিত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরেব সহিত বিভিন্ন ভক্তগৃহে যাইতে ও উৎস্বাদিতে যোগ দিতে লাগিলেন। এইরূপে দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের বাটীতে যেদিন ঠাকুরের শুভাগমন হয় ( ৬ই এপ্রিল, ১৮৮৫ ), সেদিন উপেক্রনাথ তথায় উপস্থিত থাকিয়া শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দেনের দহিত ঠাকুরের পদসংবাহনের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রামচক্র দত্ত মহাশয় তাঁহার রচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমহংসদেবের জীবনবৃত্তাস্ত' পুস্তকে লিথিয়াছেন, 'কার্যকারী ভক্তদের মধ্যে ভক্তবীর স্থবেক্সনাথ মিত্র, বলরাম বস্থ, কেদাবনাথ চট্টোপাধ্যায়, হ্রিশচন্দ্র মৃস্তফী, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অতুলক্ষণ ঘোষ, মনোমোহন মিত্র, কালিদাস মুখোপাধ্যায়, নবগোপাল ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ভক্তশ্রেষ্ঠ মহাত্মারা সকলে মিলিত হইয়া পরমহংস-দেবের আবির্ভাব উপলক্ষ্যে মহোৎসব-কার্যটি আরম্ভ করিলেন।" ফলত: উপেব্রনাথ দরিদ্র হইলেও পূর্ণোছ্যমে সমস্ত উৎস্বাদিতে যোগ দিতেন, সাধ্যমত সমস্ত কার্য করিতেন এবং অবকাশ পাইলেই কলিকাতায় ও দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পদপ্রান্তে উপনীত হইয়া শ্রীমূথের বাণী শুনিয়া ধন্ত হইতেন।

তথাপি দাবিদ্র্য তাঁহার বুকে যেন একটা জগদল পাথরের মত চাপিয়া থাকিয়া তাঁহার ভক্তিপ্রকাশ ও ভক্তিলাভের চেষ্টাকে প্রতিপদে

বাধা দিতেছিল। অপর ভক্তেরা যেথানে অসকোচে ঠাকুরকে লইয়া আনন্দ করেন, দেখানে উপেন্দ্র যেন হৃদয়ে তেমন স্বাধীনতা বোধ করিতে পারেন না। বাড়িতে মাতুলও সর্বদা তাঁহার অক্ষমতার কথা শ্ববণ করাইয়া দেন। ফলতঃ ভক্তিলাভের চেষ্টার সহিত এই দাবিদ্যানাশেব চিন্তা সর্বদা তাহার মনে জাগরুক থাকিত। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ যথন একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, "তুই কি চাস ?" তথন স্বতই তাঁহাব উত্তর আসিল, 'অর্থ চাই।" ভক্তবাঞ্চাকল্লতক ঠাকুর এই যাক্রার সার্থকতা বুঝিয়া আশীর্বাদ করিলেন, "খুব হবে।" ঠাকুব ভক্তের এই ভক্তিপথের বাধা দূব করিলেও তাঁহাকে গৌণভাবে বুঝাইয়া দিতেন যে, অর্থস্পুহা জীবনেব কাম্য বা উচ্চতব ভক্তিব দহগামী হইতে পাবে না। পূজাপাদ অথণ্ডানন্দজীব 'শ্বৃতিকথা'য় তাই উল্লিখিত আছে—"সে (উপেন্দ্রবাবু) যথন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিত তথন একদিন ঘব-ভরা ভক্তদের মধ্যে ঠাকুব অঙ্গুলিনির্দেশে উপেনকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, 'এই ছেলেটি আমার কাছে কিছু অর্থকামনা ক'বে আদে যায়।'" শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ আব এক ঘটনার উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন, "ভক্তসমাবেশে কোন ভক্ত একদিন দ্বিদ্র উপেন্দ্রনাথকে দেখাইয়া পরমহংদদেবকে বলিয়াছিলেন, আপনি তো উপেনেব কিছু করলেন না।' ভাহাতে ঠাকুর হাদিয়া বলিয়াছিলেন, "ও তো কিছু চায় না! ওব ইচ্ছা, ওর ছোট ত্বয়ারটি বড হয়--তা হবে।'" ঠাকুরের শুভেচ্ছা কিরূপ কার্যকর হইয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখিব। কিন্তু পাঠক যদি মনে করেন যে, উপেদ্রনাথ ভধু অর্থার্থী ছিলেন, তবে ভাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে। ঠাকুরের সহিত মিলন ও পরবর্তী কালের ঘটনাগুলি আলোচনা করিলে আমাদের বরং মনে হয় যে, অর্থিত্বের সহিত প্রকৃত ভক্তিও তাঁহার যথেষ্ট ছিল।

# উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীসক্বের দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়া উপেক্রনাথ কাশীপুরের শ্বাশানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। চিতারিনির্বাপণাস্তে ভক্তগণ যথন কাশীপুরের ঘাটে অবগাহনাদির জন্ম একে একে যাইতেছিলেন, তথন এক বিষধর সর্প উপেক্রনাথের পদে দংশন কবে। সর্পাঘাতে তিনি বসিয়া পড়িলেন। ভক্তেরা তাহার পায়েব উপরিভাগ খুব জোরে বাঁধিয়া ক্ষত স্থানটি তপ্ত লোহশলাকাদ্বাবা পোডাইয়া দিলেন। শ্রীমক্ষেরে রূপায় তাহাব জীবনবক্ষা হইল, কিন্তু ক্ষতস্থানটি প্রায় চার-পাঁচ মাস নীলবর্ণ হইয়া ফ্লিয়া বহিল ('পরমহংসদেবেব জীবনরতান্ত', ১৫৩ পৃঃ)। সেই নীল দাগ আজীবন ছিল।

উপেন্দ্রনাথ যে যুগে পুস্তকেব দোকান খোলেন, সে যুগেব বাঙ্গালীদেব তেমন উল্লেখযোগ্য পুস্তকব্যবসায় ছিল না, আর বটতলাই ছিল ঐ ব্যবসায়েব কেন্দ্র। ধীবে ধীবে তিনি একটি ছাপাখানা কিনিয়া প্রকাশকের কার্যে হাত দিলেন এবং 'জ্ঞানাঙ্ক্ব' নামক এক ক্ষুদ্র কাগজ ঐ মুদ্রণালয় হইতে বাহির কবিতে লাগিলেন। শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজীর 'ইমিটেশন্ অব্ ক্রাইন্ট্-এব বঙ্গান্থবাদ 'ঈশান্ত্রসবণ' ঐ পত্রে প্রকাশিত হইত। অকমাৎ তিনি 'বাজভাষা' নাম দিয়া ইংরেজী ভাষাশিক্ষার সহজ্ব, প্রণালীযুক্ত একথানি পুস্তক বাহির করিলেন। এই পুস্তক বছজনসমাদৃত ও বছলপ্রচারিত হওয়ায় তাঁহার অর্থভাগ্য ফিরিল, ব্যবসায়ক্ষেত্রে তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং ৩ নম্বব বিচ্চন স্বোয়ারের একথানি দ্বিতলগৃহ ভাড়া লইয়া ব্যবসায়ের প্রসারে উন্লত হইলেন। শীঘ্রই 'বস্থ্যতী' নামক একথানি সাপ্তাহিক পত্রিকা তাঁহার মুদ্রণালয় হইতে প্রকাশিত হইল।

আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে, উপেক্সবাব্ ভগু অর্থার্থী ছিলেন না; তিনি ব্যবসায়ী হইলেও মুখ্যতঃ ভক্ত ছিলেন। ইহার প্রমাণ এই সময়ের

একটি ঘটনায় পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন লিখিতেছেন— "পাশ্চান্তা দেশ হইতে স্বামী বিবেকানন্দ কলিকাতায় আদিতেছেন—ইহা লইয়া কলিকাতায় তুমুল সাডা পডিয়া গেল। কলিকাতা অভার্থনা-সমিতির আয়োজনে স্বামীজীকে থিদিরপুর হইতে স্পেশাল টেনে শিয়ালদহ স্টেশনে আনিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। উপেক্সবাবু পূর্বদিন কলিকাতা ও শহরতলীর প্রায় সর্বস্থানে প্লাকার্ড মারিয়া বড় বড় অক্ষরে স্বামীজীর পৌছিবাব স্থান ও কাল জানাইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত হাজার হাজার ছাওবিল ছাপাইয়া স্বীমীজীকে সংবর্ধনা করিবার জন্ম কলিকাতাবাসী-দিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সমস্তই উপেক্রবাবুর নিজব্যয়ে। নবপ্রকাশিত 'বহুমতী'তে স্বামীজীর উপবিষ্ট ছবি এবং তাহার ছই পার্ষে তুইটি মঙ্গলঘট দিয়া উহাব নীচে স্বামীজীর আগমনোপৰক্ষ্যে মহাকবি গিরিশচন্ত্রের রচিত নৃতন গীতি সন্নিবেশিত হইয়াছিল। এই সংখ্যার 'বস্থমতী' হাজারে হাজাবে বিনামূল্যে বিভারিত হইয়াছিল। সেইদিন সন্ধ্যাকালে পৃজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও যোগানন্দ এবং পরমভক্ত গিরিশবাবু ও পূর্ণবাবুর মধ্যে আলোচনা হইতেছিল যে, শীতকালে অতিপ্রত্যুষে স্পেশাল ট্রেন আসিবে, স্থতরাং হয়তো শিয়ালদহে লোকের বেশী সমাগম হইবে না। এমন সময় সহসা উপেনবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গিরিশবাবু ও স্বামীজীদের সন্দেহের কথা শুনিয়া তিনি পুঢ়ভাবে বলিয়া উঠিলেন, 'কাল স্বামী**জীকে দর্শন করবার জন্ম বছ সহস্র** লোক যাবে। আমি সমস্ত কলকাতা, বরাহনগর, কাশীপুর, ভবানীপুর, আলিপুরে প্লাকার্ড লাগিয়েছি, পঞ্চাশ হাজার হাণ্ডবিল বিলি করেছি এবং দশ হাজার 'বহুমতী' বিভরণ করেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রীশ্রীঠাকুরের ক্পায় খ্ব ভোবে, এমন কি, বাত্তি প্রভাত হবার পূর্বেই লোকে লোকারণ্য হবে।' গিরিশবাবু বলিলেন, 'ভাই, এটা যদি হয়, তবে তুই মস্ত একটা 🤭

## উপেন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায়

কাজ করলি।' উপেনবাবুর কথায় অনেকে সেদিনকার বৈঠকে আশস্ত ও আহলাদিত হইয়াছিলেন; কাবণ অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে বিজ্ঞাপনের তেমন উভ্যম ছিল্ না—-তাহাবা সংবাদপত্তেব স্তম্ভে শুধু তাঁহার আগমনসংবাদ ছাপাইয়া নিবস্ত ছিলেন।" স্বামীজীর জীবনীর সহিত পরিচিত সকলেই জানেন যে, উপেন্দ্রনাথের ভবিশ্বদাণী আশাতীতরূপে সফল হইয়াছিল।

শীঘ্রই উপেন্দ্রবাবু বাবসাযক্ষেত্রে ভাগ্যলক্ষীব প্রসন্নদৃষ্টি লাভ করিয়া **এে খ্রীটের একটি স্থরহৎ বাডি ভাডা লইয়া মুদ্রণালয় প্রভৃতি তথায় লইয়া** গেলেন। 'বহুমতী'র গ্রাহকসংখ্যা বর্ধিত হওযায় ছাপাখানাও বাডাইতে হইল এবং প্রথিতনামা সাহিত্য-মহারথীবা সম্পাদকশ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন। বিভিন্ন সময়ে পাঁচকডি বন্দ্যোপাধ্যায, জলধব সেন, স্থরেশ সমাজপতি 'বহুমতী'র সম্পাদকশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। পুস্তকপ্রকাশন-বিভাগও অহরপ বর্ধিত হইতে লাগিল। 'বহুমতী সাহিত্যমন্দির' হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহেব মহাভারত, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, টেকটাদ্র, গিবিশচন্দ্র, বঙ্গলাল, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলীব অতি স্থলভ সংস্করণ এবং সঞ্জীবচন্দ্র ও ববীন্দ্রনাথেব রচনা প্রকাশিত হইয়া অনেক দরিক্ত সাহিত্যামোদীব গৃহে বিরাজ করিতে লাগিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় লোকের দৈনিক সংবাদ পাইবাব আগ্রহ আছে জানিয়া উপেন্দ্র বাবু সান্ধা 'দৈনিক বস্থমতী' প্রচাব করেন। সমবসংবাদ-সম্বলিত এই পুত্রিকাকে লোকে 'বস্থুমতী টেলিগ্রাফ' বলিত। প্রথমে উহাতে সংবাদই অধিক থাকিত; পরে উহা পূর্ণাঞ্চ সংবাদপত্তে পবিণত হয। উপেক্র বাবুর ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া স্বামীজী বিশেষ আহলাদিত হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "উপেনের ব্যবসায়বৃদ্ধি খুব।"

উপেন্দ্রনাথের অর্থার্জন-ক্ষমতা সমধিক বর্ধিত হইলেও তাঁহার

ধর্মস্থাব কিঞ্মাত্র ন্যুনতা ঘটে নাই, ববং উহা উত্তরোত্তব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহার অন্তবোধে স্বামীজী 'বস্থমতী'র শিবোভূষাকপে সন্যাসীদের অভিবাদনমন্ত্র 'নমে। নাবায়ণায়' নির্বাচন করিয়া দিয়াছিলেন এবং উপেনবাৰু দাদৰে গ্ৰহণ কবিয়াছিলেন। এই পত্ৰিকা শ্ৰীশ্ৰীঠাকুব ও স্বামীঙ্গীব বাণীপ্রচাবে সর্বদা প্রস্তুত ছিল। তথনকার দিনে 'ইণ্ডিয়ান মিবব' ও 'বস্থমতী' এই কাজে অগ্রণী ছিল। উপেক্রবাবু 'স্বামি-শিক্ষসংবাদ'-প্রণেতা শরৎ বাবু ও অপব একজনকে বলিয়া রাথিয়াছিলেন, স্বামীজীব বকুতাব সারমর্ম লিথিয়া পাঠাইতে। ঐ-সকল তাহাব পত্রিকায় সাদবে মুদ্রিত হইত। তিনি প্রতি নভেম্ব মাসে তাঁহার আহিবীটোলাব বাডিতে যে শ্রীবামক্লফোৎসব কবিতেন, উহাক্রমে একটি দিবসব্যাপী অন্ত্র্পানে পবিণত হইয়াছিল। কীর্তনভজন, ভক্তসমাগম ও প্রসাদবিতরণাদিতে সমস্ত বাটীটি দেদিন আনন্দমুখবিত থাকিত। বাডিব ভিত্বদিকে অনতিদীর্ঘ প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীঠাকুবেব ছবি গোপাল, পদা প্রভৃতি নানাবিধ কুস্থমে ও পুষ্পমাল্যে সজ্জিত হইত এবং ছবিব সম্মুথে মঠের সাধুদের জন্ম পৃথক আসন সংবক্ষিত হইত। বহুবাজারে বাসস্থান ও ব্যবসায় স্থানাস্তরিত হইবাব পবও কর্মচাবিবৃন্দকে লইয়া এই উৎসব মহাসমারোহে অন্তর্ষ্ঠিত হইত।

সাধু ও ভক্তদেবায় তাঁহাব খুবই অন্তবাগ ছিল। শ্রীমৎ স্বামী অথগুনন্দজীব 'মৃতিকথা'য় আছে—"ঠাকুবের অন্তর্ধানের অবাবহিত পরে স্বামীজীপ্রম্থ আমরা কয়জন গুরুভাই যথন···কোন দিন কাঁকুড়গাছি পর্যন্ত গিয়া···রাত্রি প্রায় আটটার সময় ক্ষধাতুর অবস্থায় উপেক্রের সেই ছোট্ট দোকানটিতে পৌছিতাম, উপেক্র তৎক্ষণাৎ এক চাঙ্গাবি নানা প্রকারের থাবার ও দোনা দোনা পান থাওয়াইয়া তাজা করিয়া দিত। বিভন স্বোয়াবের ধারে ছ্যাক্ডা-গাড়ির আড্ডা ছিল। গাড়োয়ানরা

# উপেন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায়

'বরাহনগব, কাশীপুব, চাব পয়সা' বলিয়া হাকিত। ভাডা দিয়া উপেব্রু আমাদেব সেই গাডিতে তুলিয়া দিত। এইরূপে কতদিন যে সে আমাদের থাওয়াইয়া ববাহনগরের গাড়িতে চাপাইয়া দিত, তাহা বলা যায় না। জ্ঞানানন্দ অবধৃত ( নিত্যগোপাল ) তথন বাম দাদার ( দত্তেব ) বাডিতে থাকিতেন। তিনি প্রতাহ বৈকালে উপেন্দ্রেব দোকানে আিদয়া ভিতবেব অশ্ধকাব কুঠবিতে বসিয়া থাকিতেন এবং জলযোগ কবিয়া একটু বেশী বাত্রে চলিযা যাইতেন।" শ্রীমৎ স্বামী অন্তুতানন্দ ( লাটু মহাবাজ ) উপেক্রবাবুব নিকট অশেষ সাহায্য পাইতেন এবং অনেক সময় 'বহুমতী' আফিসে বাস কবিতেন। সত্য কথা বলিতে গেলে 'বস্তমতী সাহিত্যমন্দিব' শুধু সাহিত্যামোদীদেবই মিল্নস্থান ছিল না, শ্রীরামক্ষণাম্বাগীদিগকেও প্রাযই সেখানে দেখা ঘাইত। স্বামী বিবেকানন্দপ্রমূথ সন্ন্যাসিবৃন্দেব পদধ্লিলাভে উহা ধন্ত হইয়াছিল। আবাব দবিদ্র শ্রীবামরুঞ্ভক্ত অনেকেই সেথানে নানাভাবে উপরুত হইতেন। তাই 'বহুমতী'র একজন প্রিণ্টাব রাধিকাপ্রসাদ একদিন বলিয়াছিলেন, "এটা বস্থমতী আফিদ ন্য, রামক্লঞ্বে দলাব্রত" ('সাহিত্য', বৈশাথ, ১৩২৬)।

এই শ্রীবামক্ষান্থবাগের সহিত তাঁহার উদারহদ্যতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দরিদ্রের সন্তান হইলেও তাঁহাব আচাবব্যবহাবে অর্থসম্বন্ধে অমুদারতার স্থলে গভীব সহদ্যতাই প্রকাশ পাইত। তাঁহাব স্থযোগ্য পুত্র সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 'সচিত্র মাসিক বহুমতী' প্রকাশিত হইবার পূর্বে উপেন্দ্রনাথ ১২৯৬ সালের শ্রাবণ মাসে 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' নামে এক মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। তিনি উহা ১২৯৭ বঙ্গান্দের শেষে 'সাহিত্য' নামে নামান্তরিত করিয়া সম্পাদক স্থরেশচন্দ্র সমাজপতিকে সমৃদায় স্বন্ধ দান করেন।

'বস্থমতী'র কর্মচারীরা আপদে-বিপদে তাঁহার সাহায্য পাইত। একবার সরকারী সংশোধনালয়ের হুইটি বালককে কাজ শিথিবার জন্ম 'ব্স্থমতী' সাহিত্যমন্দিরে পাঠানো হয়। তাহাদের একটি কয়েকখানি পুক্তক চুরি কণিয়া ধরা পড়ে। কিন্তু দয়ার্দ্র উপেন্দ্রনাথ পুলিস আদালতে পিয়া বলেন যে, ঐ বইগুলি তিনি বালককে উপহার দিয়াছেন। বিচারক অগতা। তাহাকে ছাড়িয়া দেন। একদিন আফিসে আসিয়া তিনি দেখিতে পান, কয়েকজন লোক একটি যুবককে ঘিরিয়া দাড়াইয়া আছে—দে ছাপাথানার হরফ চুরি করিয়াছে, তাহাকে লইয়া যাইবার জন্ত নিকটেই পুলিস দাঁড়াইয়া আছে। উপেক্সনাথ পুলিসকে বলিলেন যে, তিনি যুবককে ঐগুলি দান করিয়াছেন। পুলিস চলিয়া গেলে তিনি অপরাধীকে বলিলেন, "বাপু, চলে যাও; অমন কাজ আর কথনো করো না।" যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাঁহাব কাগজ সরবরাহ করিত, একদিন সেখান হইতে পত্র আসিল যে, বহু টাকা বাকী পডিয়াছে। উপেন্দ্রনাথ জানাইলেন যে, তিনি সমস্ত টাকাই উক্ত কোম্পানির কর্মচাবীকে দিয়াছেন। তদমুযায়ী কোম্পানির লোক আদিয়া বস্থমতী আফিসের হিসাব পরীকা করিয়া যথন বুঝিল উপেক্রনাথের কথাই ঠিক—কর্মচারী ঐ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে, তথন উপেক্রনাথ সমস্ত টাকা নিজে শোধ কবিবার দায়িত্ব লইলেন এবং অপবাধীকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। এইরপ দ্য়ার কারণ এই যে, ঐ ব্যক্তি এক সময়ে শ্রীরামক্তফের নিকট ঘাইতেন। একদিন কার্যক্ষেত্রে যাইবার পথে এক কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি অর্থ প্রার্থনা করিলে তিনি সেদিনকার বিক্রয়লক টাকা তাহাকে দিবার প্রতিশ্রুতি দেন এবং সন্ধ্যায় সেই ব্যক্তিকে ৩০০, টাকা দিয়া প্রতিক্রামৃক হন।

উপেন্দ্রবাব্ আদর্শ গৃহী ছিলেন ৷ তিনি নিজে সম্ভাবে অর্থ উপার্জন

# উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

করিতেন এবং দশ জনকে এরপ প্রেরণা দিতেন। স্থরেশ সমাজপতি 'সাহিত্যে' লিখিয়াছিলেন—" 'বস্থমতী'র প্রবর্তক হইতে নিম্নপর্যায়ের দেবক পর্যন্ত প্রায় সকলেই রামক্ষণ্ডক্ত।" এই সাধুর্ত্তি তাঁহার পরিবারের মধ্যেও সংক্রামিত হইয়াছিল। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার উপযুক্ত পুত্র সতীশচন্দ্রের মনে একবার সন্মাসগ্রহণের স্পৃহা জাগিয়াছিল। কিছু মঠকর্তৃপক্ষ তথন তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া গৃহে পাঠাইয়া দেন।

উপেক্সনাথের কার্যে সফলতার একটি প্রধান কারণ ছিল শ্রমশীলতা।
দিনের পর দিন তিনি বস্থমতী কার্যালয়ে সমস্ত কাজ মনোযোগ দিয়া
দেখিতেন। প্রতিদিন যথাকালে আহিরীটোলাব বাড়ি হইতে আসিয়া
তিনি সারাদিন আফিসে থাকিয়া সন্ধারে পরে ফিরিয়া যাইতেন।

গ্রে খ্রীটের বাড়ি হইতে বস্ত্রমতী-ম্প্রায়ন্ত্র ও বস্ত্রমতী-সাহিত্য-মন্দির প্রভৃতি বর্তমান বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী খ্রীটের বাড়িতে স্থানান্তরিত হইয়া ক্রমে বিপুলাকার ধারণ করে। সাহিত্যপ্রচারে উপেক্রনাথ শীঘ্রই 'বঙ্গবাসী'র যোগেক্রনাথ ও 'হিতবাদী'র কাব্যবিশারদের সমকক হইয়া উঠেন। এই নৃতন বাড়ি বাঙ্গালার হুইটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের শ্বৃতি বক্ষেধারণ করে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এখানে 'কলিকাতা ইণ্ডাব্লিয়াল আর্ট স্থল' স্থাপিত হয়। পরে এখানেই শ্রীক্ষরবিন্দের 'ফ্রাশনাল কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়।

জীবনে সাফল্যলাভ করিলেও উপেক্সনাথ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন যে, এই সমস্তেরই মূলে ছিল শ্রীরামক্তফের অমোদ আশীর্বাদ। আর ইহাও তাঁহার বিশাস ছিল যে, শ্রীগুক তাঁহাকে বিপথে যাইতে দিবেন না। ফলতঃ উপেক্সবাবুর সমস্ত জীবনই গুকুবলের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

১৩২৫ বন্ধান্দের ১৭ই চৈত্র সোমবার সায়াছে তিনি আহিরীটোলার মাতুলালয়ে দেহত্যাগ করেন (ইং ৩১শে মার্চ, ১৯১৯)।

# চুনীলাল বস্থ

শ্রীযুক্ত চুনীলাল বস্থ কলিকাতা মিউনিসিপাল আফিসে কাজ করিতেন এবং স্বাভাবিক আকর্ষণবশতঃ অবসরকালে সাধুদর্শনের জন্ম ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেন, কিংবা অন্ততঃ একবাব গঙ্গার ধাবে ঘুবিয়া আসিতেন। একদিন জনৈক সহকর্মী তাহাব মনোভাব জানিয়া কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "যদি সাধু দেখতে চাও তো বাসমণির কালীবাটীতে পরমহংদকে দেখে এদো।" কোথায় কালীমন্দিব বা কিরূপে তথায় যাইতে হয়, তিনি জানিতেন না। তাই বন্ধুকে প্রশ্বক শুধু এইটুকু জানিয়া লইলেন যে, উহা কলিকাতার উত্তবে গন্ধাব উপরে অবস্থিত; আহিবীটোলা হইতে জোয়ারের সময় নৌকাযোগে যাওয়া চলে। দ্বিপ্রহবে গমন আবশুক এবং ঐ সময়ে আফিসেব ছুটি ও জোয়াব উভয়েব সংযোগ হওয়া প্রয়োজন, স্কৃতবাং স্কৃশংবাদ পাইয়াও দক্ষিণেখবে যাইতে তুই-তিন সপ্তাহ কাটিয়া গেল। পবে এক ববিবাবে অবস্থা অন্তক্ল দেখিয়া তিনি আহারান্তে আহিবীটোলাঘাটে উপস্থিত হইলেন এবং মাঝিদের সাদব আহ্বানে নৌকায় উঠিয়া বসিলেন। অনিশ্চিত স্থানে যাইতেছেন, অধিকম্ভ পূর্বে তিনি কথনও নৌকাযোগে কোথাও যান নাই ; অতএব মনে বেশ একটু উদ্বেগ ছিল। এইভাবে প্রায় অর্ধঘণ্টা অপেকার পব উপযুক্ত আবোহী পাইয়া মাঝিবা জোয়ারে নৌকা ছাডিয়া দিল। ক্রমে উহা দক্ষিণেশ্বরেব মন্দিব-উন্থানে আসিয়া উত্তরের ঘাটে থামিল। চুনীলাল পাঁচ পয়সা ভাড়া দিয়া নামিয়া পড়িলেন।

অপরিচিত উত্থানে ইতস্তত: দৃষ্টিনিক্ষেপ ও পদচারণান্তে তিনি একখানি কৃটীরে জনৈক ব্রহ্মচারীর দর্শন পাইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাই—উষধ ?" চুনীলালবাবু উত্তরে জানাইলেন,

## চুনীলাল বসু

"না, আমি পরমহংসদেবের দর্শনে এসেছি।" ব্রহ্মচারী অঙ্গুলিনির্দেশপূর্বক বলিলেন, "হা, একজন পরমহংস ঐ কোণের ঘরে থাকেন।" তদগুসারে তিনি গৃহের উত্তবের বারান্দায় আসিয়া দ্বাবপথে দেখিলেন, একজন কক্ষমধ্যে একা বসিয়া আছেন। ভিত্তবে প্রবেশপূর্বক প্রণাম কবিতেই তিনি প্রশ্ন কবিলেন, "কি জন্য এসেছ?" চুনীলাল বলিলেন, "দর্শন করতে।" পবমহংসদেব যে ছোট্ট খাটটিব উপব বসিতেন, উহাব উত্তব দিকে একখানি বেঞ্চি ছিল। তিনি চুনীলালকে উহাতে বসিতে বলিলেন এবং পরম আত্মীয়ের ন্যায় তাহাব সংসাবেব থবব আত্যোপাস্ত শুনিয়া লইলেন; প্রেমভক্তি বা ত্যাগ-বৈবাগ্যের বিষয় কোন প্রসঙ্গই সেদিন হইল না। বিদায়কালে ঠাকুর তাহাকে একট্ মিছবি-প্রসাদ খাইতে দিলেন। ইহা সম্ভবতঃ ১৮৮১ খ্রীষ্টান্দেব মার্চ মাসেব ঘটনা। ঐ সময়ে রামলাল-দাদা ব্যতীত আব কাহাকেও চুনীবারু সেখানে দেখেন নাই।

ইহাব পবের ঘটনা চুনীবাব্ এইভাবে বিরত কবিয়াছেন, "মার্চ মাসেব শেষে আফিসেব মাহিনা পাইলে মনে কেমন প্রবল ইচ্ছা জাগে বাটী হইতে পলাইবাব এবং কিছুদিন স্বধীকেশে বাস কবিবার। মাহিনা ভিন্ন বাটী হইতে আবপ্ত ২০০০ টাকা লইয়া আফিসেব আর একজনেব সহিত শিলীইয়া যাই। সে কাশী, রন্দাবন, হরিষাব প্রভৃতি অনেক স্থান দেখিয়াছে ও তাহার অনেক জানাশোনা আছে বলিয়া গন্ন করিত। বাটীতে স্ত্রীপুত্রাদি বহিয়াছে, কাহাকেও কিছু না জানাইয়া কেবল আফিসে এক মাসের ছুটির জন্ম একথানি দ্বথান্ত বাথিয়া হইজনে রওনা হই। পথে তাহার অনেক আলাপী লোকেব সহিত দেখা হইতে থাকে এবং এখানে হদিন, ওথানে একদিন—এই করিতে করিতে দশ-বার দিন কাটিয়া যায়। ক্রমাগত এইরূপ নানাস্থানে ঘোরাঘ্রির জন্ম বিরক্তি আসে এবং তাহাকে বলি যে, আমি আব তাহার সহিত যাইব না—আমার ইচ্ছা

8 . 9

# শ্ৰীরামকুক-ভক্তমালিকা

স্ববীকেশে গিয়া কিছুদিন থাকা; এভাবে ঘুরিতে আমি আসি নাই। এই বলিয়া তাহার সহিত কানপুরেব একস্থান হইতে পৃথক হইয়া স্ববীকেশে যাই। সেখানে যে কেবল সাধুরা বাস করে, জানিতাম না। কয়েকদিন দেখানে থাকিয়া মর্কট বৈরাগ্যের অবসান হইল এবং এক মাসঃ পূর্ণ হইবার কয়েকদিন পূর্বেই পত্র লিথিয়া বাটী ফিরিয়া আসি।"

আফিসে ফিরিলে স্পারিণ্টেণ্ডেন্ট্ জানাইলেন যে, বিনা অন্মতিতে জন্পদ্ধিতির জন্ম তাঁহার চাকরি গিয়াছে। তিনি উহা ধরিয়াই লইয়াছিলেন। কিন্তু মিউনিসিপালিটিব ভাইস্-চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত শ্রাম বিশাস স্পারিণ্টেণ্ডেন্টেব সিদ্ধান্ত অন্মোদন না করিয়া চুনীবাবুকে বিনা বেতনে একমাস ছুটি দিয়া কাজে বহাল করিলেন।

পরবর্তী ঘটনা তিনি এইরূপ বর্ণনা করেন—"ইহার কয়েকদিন পরেই আমি বিতীয়বাব দক্ষিণেশরে যাই এবং পরমহংসদেবের নিকট বলরাম বাবুকে দেখিতে পাই। বলরামবাবু প্রায় এক বংসর হইল কলিকাতায় আদিয়া রহিয়াছেন। বড়লোক—পার্যের বাটাতে হইলেও আলাল-পরিচয় হয় নাই। ঠাকুর বলরামবাবুকে বলিলেন, 'ইনি তোমার পাশেই থাকেন; তুমি যথন আসবে, এঁকে নিয়ে এসো।' অভঃপর যথনই বলরামবাবু দক্ষিণেশরে যাইতেন, আমায় লইয়া যাইতেন। তর্বে ধবিবার বা ছটি না থাকিলে আমার যাওয়া ঘটিত না।" বলরামবাবু প্রতি রবিবারে নোকা ভাড়া করিয়া ভক্তমওলীকে দক্ষিণেশরে লইয়া যাইতেন! ইহাতে দরিত্র ভক্তদের বিশেষ স্থবিধা হইত। এইরূপে চুনীবাবুর সহিত বলরামের ঘনিষ্ঠতা বর্ধিত হইয়াছিল এবং উভয়েই পরস্পরের থবরাথবর রাথিতেন। চুনীলালের অস্থ হইলে বলরাম চিকিৎসক ভাকিয়া আনিতেন এবং প্রতিদিন সংবাদ লইতেন। প্রতিবেশীরা অবশ্য এইজন্স চুনীবাবুকে বিজ্ঞপ করিয়া ৰলিত, 'বড়লোকের গা-ঘেঁষা।' কিছ বন্ধুবের

# চুনীলাল বস্থ

আকর যেখানে অন্তরূপ, দেখানে এরূপ উক্তিতে কেছ বিচলিত হয় না; চুনীবাবুও সম্মাচ্যুত হন নাই। তাঁহার বাড়ি ছিল বলরামভবনের ঠিক পশ্চিমে; তাই উভরের মিলনের স্থযোগ ঘটিত প্রচুর।

চুনীবাবু শ্রীরামক্বফের শ্রীপদে আগমনের পূর্বে কুলগুরুর নিকট মন্ত্রদীকা গ্রহণ করেন এবং শিবসংহিতা-দর্শনে যোগাভাাদে রত হন। শ্রীরামক্নঞ্চের সহিত সাক্ষাতের পরেও এই সাধনা চলিতেছিল। তিনি মাছ মাংস ছাড়িয়া সাত্তিকভাবে জীবনযাপন কবিতেন এবং সকলের অজ্ঞাতদাবে পুঁটে দিদ্ধেশরীর দবে বদিয়া প্রাণায়ামাদি অভ্যাদ করিতেন 🕨 ইহার ফলে তাঁহার হাঁপানিরোগ উপস্থিত হওয়ায় কিছুদিন ঠাকুরকে দেখিতে যাইতে পারেন নাই। একটু হুত্ত হইয়া একদিন যথন তাঁহার নিকট গেলেন, তখন আর কেহ সেখানে ছিল না। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, "তোমাদের ও-লব কেন? ভোমরা গৃহী মামুৰ, ও-দৰ যোগটোগ তোমাদের জন্ম নয়। ঈশ্বরে ভক্তিবিখাদ থাকলেই হল। এথান থেকে ফেরবার সময় গোপাল ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে ডিন মাজা ওষ্ধ নিয়ে যেও। ও-সব কাজ আর করো না।" চুনীবাৰু শুনিয়া একেবাবে শুৰু হুইয়া গেলেন; কারণ অপর কেহ তাঁহার যোগাঙ্যাদের কথা কিংবা যোগাভ্যান হইতেই যে রোগের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা জানিত না। ডিনি আরও আশর্ষ হইলেন যথন ঐ তিন মাজা উবধ-দেবনে তাঁহার রোগ দারিয়া গেল। ইহার পরে তাঁহার পূর্ণ বিশাস হইল যে, ঠাকুর অবভার।

চুনীবাব্ অপরের ফ্রায় শেবা করিতে উন্থ, অথচ দারিস্রাবশতঃ
পারেন না বুরিরা ঠাকুর ভার্জের মর্যাদার্ত্তির জ্ঞ বলেন যে, ধাতুপাত্তে
ভাঁহার জলপান সভব হয় না; অভএব চুনীলাল যেন তাঁহার জ্ঞ একটা
কাচের মাস কিনিয়া আনেদ। আবার অপরের ফ্রায় প্রণবোচ্চারণে

অনধিকারহেতু চুনীলাল মনঃকটে আছেন জানিয়া ঠাকুব তাঁহাকে বলেন, ভগবানের যে-কোন-একটি নাম উচ্চারণ কবিলেই যথেষ্ট; প্রণবেব আবশ্যকতা নাই। তদবধি তিনি ঠাকুবের নির্দেশামুসাবে জপধ্যান ও ঠাকুবের নামো চাবণ ব্যতীত আব কিছুই কবিতেন না।

চুনীবাবু একবাব তীর্থাদিভ্রমণেব জন্ম তিন মাসেব ছুটি লইয়াছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহাব সহধর্মিণী অমুরোগে ভুগিতেছিলেন; তাই তিনি স্থির করিলেন তাঁহাকে লইয়া বৃন্দাবনে যাইবেন। বলরামবাবু এই সংবাদ . পাইয়া জানাইলেন যে, তিনিও শীঘ্ৰই তথায় যাইবেন , অতএব একসঙ্গে যাওয়াই উচিত। বলবামৰাবুব স্বভাব ছিল এই যে, তিনি শীঘ্ৰ কিছু করিতে পাবিতেন না, আবাব কোথাও যাইলে ছয় মাস কি এক বংসর না থাকিয়া নড়িতেন না। বলবামেব জন্ম অপেক্ষা কবিতে কবিতে ছুই মাস বুথা নষ্ট হইল দেথিয়া চুনীলাল আর বিলম্ব না কবিয়া সন্ত্রীক বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। সেথানে তাঁহাবা মোট বিশ দিন ছিলেন। সে সময় বৃন্দাবনে শ্রীযুক্ত তাবক ( শিবানন্দজী ) ছিলেন , আব ছিলেন গৌবী-মা। নগোরী-মা খুব তেজস্বিনী ছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে বৃন্দাবনেব দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাইযা বেডাইতেন। কিছু পবেই শ্রীযুক্ত রাথালকে ( बन्नानम्बीरक ) नरेगा वनवामवावू मञ्जीक वृक्तावरम উপস্থিও धन। চুনীবাবু ও অপব সকলেই বলবামবাবুদের 'কালাবাবুব কুঞ্জে' থাকিতেন এবং তথায় প্রসাদ পাইতেন। চুনীবাবু সহধর্মিণীকে বৃন্দাবনে রাথিয়া বলরামবাবুদের পূর্বেই কলিকাতায় ফিবিয়া আসেন।

বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পর যেদিন তিনি দক্ষিণেশরে শ্রীরামক্ষেত্র দর্শনে যান, সেদিনের কথা 'কথামতে' (২।১৪।১ ও ৪।১৭।১) বর্ণিত হইয়াছে। চুনীলালের আরও কয়েকবার দক্ষিণেশরে গমনের উল্লেখ আমরা ঐ গ্রন্থে দেখিতে পাই। তাঁহার প্রতি ঠাকুরের কিরূপ

### চুনীলাল বসু

উচ্চ ধারণা ছিল, তাহা তাহার একদিনের শ্রীমৃথের কথায় প্রকটিত হইযাছে। ঠাকুব সেদিন মাস্টাব মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "চুনীতে আর তোমাতে আনা-গোনায় উদ্দীপন হয়েছে" (৪০১২)।

কল্পতক ঠাকুর যেদিন ( ১লা জাম্বয়াবি, ১৮৮৬ খ্রী: ) কাশীপুরের বাগানে ভক্তদেব মনোবাঞ্চা পূর্ণ কবিয়া নিজ কক্ষে ফিবিয়া শ্য্যায় বিশ্রাম করিতে থাকেন এবং নিবঞ্জন দারে অবস্থান করিয়া সকলকেই ভিতরে যাইতে বাবণ কবিতে থাকেন, সেদিন বিকালে চুনীলাল উভানবাটীতে উপস্থিত হন। নবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে দেথিবামাত্র আডালে ডাকিয়া লইয়া চুপি চুপি বলিলেন যে, ঠাকুবেব শবীব আর বেশী দিন খাকিবে না, স্বতবাং চুনীলালেব কিছু প্রার্থনীয় থাকিলে যেন এখনই নিবেদন করেন। কিন্তু খাবী নিবঞ্জনকৈ অতিক্রম কবা অসম্ভব জানিয়া চুনীলাল বিমর্যচিত্তে অপেক্ষা কবিতে লাগিলেন। এই সমযে নিবঞ্জন একটু সরিয়া যাইবামাত্র নবেন্দ্র ইঙ্গিত কবিলেন এবং চুনীলাল ভিতবে গিয়া ঠাকুবকে প্রণাম কবিলে তিনি জিজ্ঞাসা কবিলেন, "তাম কি চাও?" চুনীলাল কিছুই বলিতে পাবিলেন না। তখন ঠাকুর নিজেব দেহ দেখাইয়া বলিলেন, "এটাতে ভক্তি-বিশ্বাস বেখো। তোমারও হবে।" বাহিরে আসিয়া চুনীল'ল' নবেন্দ্রনাথকে সব জানাইলে তিনি বলিলেন, "তবে আর আপনাব ভয় কি ?" চুনীলাল ঠাকুবেব ঐ কথাটি জীবনেব সম্বল কবিয়া রাথিয়াছিলেন।

চুনীবাবু বামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনেব অক্লব্রিম বন্ধু ছিলেন। তাই স্বামীঙ্গী তাহার অভাবেব কথা জানিতে পাবিষা আমেরিকা হইতে লিখিয়াছেন, "তৃই-তিন মানের মধ্যে আমি তাহাকে দাহাষ্য করিতে পারিব।…বলরাম, স্থবেশ, মাস্টাব ও চুনীবাবু, এবা সকলে বিপদে আমাদেব বন্ধু। অতএব এদের ঋণ আমরা কথনও পরিশোধ করতে পারব না।"

চুনীবাবুর দেহত্যাগের পর 'উদ্বোধনে' ( আষাঢ়, ১৩৪৩ ) তাঁহার সম্বক্ এইরপ লিখিত হয়—"গত ৩০শে মে (১৯৩৬, শনিবার, বেলা ১২টার সময় ) শ্রীশ্রীঠাকুরের গৃহী শিশু চুনীলাল বস্থ মহাশন্ন ৫৮ বি, রামকান্ত বস্থ ষ্ট্রীটস্থ তাঁহার নিজ বাটীতে মৃত্রাবরোধরোগে ৮৭ বংসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়া শ্রীরামক্বঞ্পদে লীন হইয়াছেন। ---চুনীলাল বস্থ মহাশয় ১৮৪৯ ঞ্জীষ্টাব্দে কলিকাভায় রামকাস্ত বস্থর খ্রীটস্থ নিজ বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দুস্থলে পাঠসমাপন করিয়া প্রায় ২২ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের লাইদেন্স বিভাগে চাকরি গ্রহণ করেন। তিনি ৩৩ বৎসরকাল পেন্সন ভোগ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি ধর্মামুরাগী ছিলেন। ... শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহরক্ষার পাচ বৎসর পূর্ব হইতে তিনি সদাস্বদা তাঁহার পুণাসঙ্গ লাভ করেন। 'কথামৃত' এবং স্বামী সাবদানন্দ মহারাজ প্রণীত 'লীলাপ্রসঙ্গে' তাঁহার নাম উল্লিখিত আছে। স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। স্বামীজী তাঁহাকে আদর করিয়া 'নারায়ণ' বলিয়া ভাকিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার বাড়িতে গিয়াছিলেন। এই অস্থের সময় স্বামী ভাগবতানন্দজী তাঁহার নিকট থাকিয়া তাঁহার ভশ্রষা করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-নাম জ্বপ করিতে করিতে তিনি দেহত্যাগ করেন। বাগবান্ধার অঞ্চলে ইনিই ঐক্যক্ষকেব বয়স্ক গৃহী ভক্ত ছিলেন।"

# কালীপদ ঘোষ

উত্তর কলিকাতার অন্তর্গত শ্রামপুক্রেব ঘোদ বংশে ১৮৪০ প্রীষ্টান্দের এক অমাবস্থার রাত্রে কালীপদের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম গুরুপ্রদাদ ঘোষ। পিতা কালীভক্ত ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার দামান্ত পাটেব ব্যবদায় ছিল। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্ত কালীপদের বিভাশিকা অধিকদ্র অগ্রদর হয় নাই। তিনি যখন অষ্টম শ্রেণীতে পিডিতেছিলেন, তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে কাগজবিক্রেতা জন্ ডিকিন্সন কোম্পানির কার্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। বিভা অন্তর্হলেও বৃদ্ধিমন্তা ও কর্মদক্ষতার ফলে কালীবার্ শীঘ্রই কোম্পানির উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন, তখন তাঁহাকে কোম্পানির হর্তা-কর্তা-বিধাতা বলিলেই চলে। বিলাত হইতে কোম্পানির যে কাগজ আদিত তাহাতে অনেক সময় কালীবার্র মূর্তি অন্ধিত থাকিত; আর আফিসে শ্বান খালি হইলেই শ্রীরামক্ষণ-ভক্ত সেথানে চাকরি পাইতেন।

নাট্যাচার্য গিরিশচন্ত্রের সহিত ইহার অরুত্রিম বন্ধৃতা ছিল। ত্ই জনকে অনেক সময়ই একত্রে দেখা যাইত; উঠা-বসা, থাওয়া-দাওয়া, এমন.কি পানাদিও একসঙ্গে চলিত। ইহাদের চরিত্রগত সাদৃশু দর্শনে শ্রীরামক্ষয়ভক্তদের কেহ কেহ ইহাদিগকে জগাই-মাধাই বলিতেন। গিরিশচন্দ্র এই অভিমন্তদম বন্ধুর নামে স্বরচিত 'শঙ্করাচার্য' উৎসর্গ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"ভাই, আমরা উভয়ে একত্রে বহুবার শ্রীদক্ষিণেশরে ম্রিমান বেদান্ত দর্শন করেছি। তুমি এখন আনন্দধামে; কিন্তু আমার আক্ষেপ, তুমি নরদেহে আমার 'শঙ্করাচার্য' দেখলে না। আমার এ পুন্তক তোমায় উৎসর্গ করলেম, তুমি গ্রহণ কর।"

কালীপদবাব্ গিবিশচন্ত্রের মত সাহিত্যিক না হইলেও অনেকগুলি
সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। ইহার অধিকাংশ শ্রীয়ৃত বামচন্ত্রের
পরমহংসদেব-বিষয়ক বক্তায় উদ্ধৃত হইয়াছিল এবং ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে
'রামক্রফ-সঙ্গীত' নামে পুস্তিকাকাবে কাকুড়গাছি যোগোভান হইতে
প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি নিজে স্থগায়ক ছিলেন এবং বেহালা ও
বাশী বাজাইতে পাবিতেন। তাহাব বাশী শুনিয়া ঠাকুব একদিন সমাধিস্থ
হইয়াছিলেন। বন্ধনবিভায়ও তিনি পারদশী ছিলেন; এই জন্য ঠাকুবেব
ভক্তেরা তাহাকে গিন্ধী বলিয়া পবিহাস কবিতেন।

ইং ১৮৮৪ অব্দেব প্রথমভাগে গিবিশচন্দ্রেবই সহিত তিনি শ্রীবামরুক্ষণ চরণে প্রথম উপস্থিত হন এবং নভেম্বব মাসে তাঁহাকে স্বগৃহে আনিয়া জীবন ধন্ম কবেন। পবেও ঠাকুব কয়েকবাব তথায় গিয়াছিলেন বলিয়া অমুমিত হয়। কৃথিত আছে য়ে, প্রথমবাবে কালীপদবাবুর "য়ে য়রে তাঁহাকে উপবেশন কবান হয় সেই ঘবে দেব-দেবীব কয়েকথানি স্থবূহৎ তৈলচিত্র বর্তমান ছিল। ঠাকুর সেগুলি দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হন ও ভাবে তয়য় হইয়া তাঁহাদেব স্তবগান কবিতে থাকেন। দেখিতে দেখিতে মৃতিগুলি য়েন জীবস্ত প্রতীয়মান হয়।… ইং ১৮৮৫ সালে ঠাকুর মথন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া চিকিৎসার্থে শ্রামপুকুবে বাস করিতেছিলেম, সে সময়েব সেই শ্রবণীয় ৺কালীপ্রজাব দিনে কালীপদবাবুর বাটী হইতে প্রস্তুত স্থজিব পায়সই প্রভূব সেবার প্রধান উপকরণ হয় এবং ভগবান বৃদ্ধ-কর্তৃক স্থজাতা-নিবেদিত পরমায়গ্রহণেব স্থায় ভক্তবৎসল ঠাকুরও সেই পায়স গ্রহণ করেন। উহার প্রণাময় শ্বৃতি আজ্বও কালীবাবুব বংশধবগণ সংরক্ষণ কবিয়া আসিতেছেন" ('উল্লোধন', পৌষ, ১৩২৯)।

স্বামীজী ইহাকে 'দানা' আখ্যা দিয়াছিলেন; তাই বামক্লঞ্চ-ভক্তমণ্ডলীতে তিনি ছিলেন 'দানা-কালী'। কালীবাবু বলিতেন, "জগাই-মাধাইয়েব মত উচ্চুঙাল হইলেও আমাকে ঠাকুর নিজগুণে কৃতার্থ করিয়াছেন।"

তিনি সুলকায় এবং দীর্ঘাকৃতি ছিলেন। তাঁহার বর্ণ উচ্ছল স্থামবর্ণ, নযনদ্বয় আয়ত এবং মৃথ দদা প্রফুল্ল ছিল। সিরিশ্চন্দ্রের সহিত তাঁহাক যেমন বন্ধুত্ব ছিল, স্বভাবও দেইকপ আদাস্ত ছিল। শ্রীবামকৃষ্ণের নিকট আগমনের পূর্বে বারাঙ্গনাসক্তি ও স্থ্বাপানাদিতে তাঁহাক সমস্ত অজিত অর্থ ব্যয়িত হইয়া যাইত। ঠাকুবেব মহিমাশ্রবণে তিনি যথন দক্ষিণেশ্ববে আদেন, তথন তাঁহার বয়স প্রায়় প্রাত্রিশ বংসব। কিন্তু এই আগমন ভক্তিপ্রস্তত নহে, পবস্তু ওংস্ক্রাজনিত। হয়তো ইহাব পশ্চাতে শ্রীবামকৃষ্ণের অলোকিক আকর্ষণ ছিল, কারণ বহু পূর্বে একদা অনেক ক্লললনার সহিত দক্ষিণেশ্ববে সমাগতা কালীপদ-গৃহিণা প্রভুব চবণে প্রণামান্তে পতির কদাচারকাহিনী নিবেদন ক্রিয়াছিলেন এবং ঠাকুর তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, কালী সেথানকাবই লোক, স্থতবাং একদিন মতিগতি অবস্থাই ফিবিবে এবং তিনি দক্ষিণেশ্ববে আসিবেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীও ঐ ভক্তিমতীকে ক্রপা করিয়াছিলেন। অধুনা ঠাকুবের শ্রীপদে উপনীত হইলেও দানা-কালী প্রণাম না ক্রিয়াই আসনে বসিলেন এবং কিয়ংকাল পবেই বিদায় লইলেন।

গৃহে প্রত্যাগত কালীপদর মনে কিন্তু শ্রীরামক্লফচবিতপ্রবণ ও দক্ষিণেশরে পুনর্গমনের এক অদম্য স্পৃহা জাগিতে লাগিল; স্থতবাং তিনি শীদ্রই নোকাযোগে অপর ভক্তদেব সহিত তথায় চলিলেন। তাঁহারা দক্ষিণেশরে আগমনের অব্যবহিত পরেই শ্রীপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন যে, তাঁহার কলিকাতা ঘাইবার বাসনা আছে। কালীবাবৃও মহানন্দে জানাইলেন যে, তিনি লইয়া ঘাইতে প্রস্তত—খাটে নোকা বাঁধা আছে। অতএব লাটু ও কালীপদের সহিত ঠাকুর সেই নোকায় উঠিলেন এবং

পথে সাধনাদি সম্বন্ধে প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসাপূর্বক ঠাকুর ইহাও জানিয়া লইলেন যে, কালীপদ ৺কালীমাতার ভক্ত এবং তাঁহার দীকা হয় নাই; কারণ তিনি সাধারণ গুরুতে বিশাসী নহেন। তারপর ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "জিব বের কর তো কেমন দেখি।" কালীপদ জিহ্বা বাহির করিলে ঠাকুর অঙ্গুলির অগ্রভাগের ধারা উহাতে লিখিয়া দিলেন। এদিকে জাহ্বী-বক্ষে তরী ধীরে ধীরে চলিয়া ঘাটে লাগিল; কিন্তু ঠাকুরের গমনের কোন নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। কালীবার্ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, তিনি তাঁহারুই আলয়ে যাইবেন। অতএব গাড়ি করিয়া তিনি প্রপ্রিভুকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন। এইরূপে স্বেচ্ছায় ভক্তকে রূপা করিয়া ঠাকুর দক্ষিণেশবে ফিরিলেন।

কালীপদ অচিরেই শ্রীরামরুষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলীমধ্যে পরিগণিত হইলেন এবং রামচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, দেবেন্দ্র, স্থরেন্দ্র, মনোমোহন প্রভৃতি বাঁহারা প্রভুর রুপাপাত্র ছিলেন, দেই প্রবীণদের মধ্যে স্থান পাইয়া ঠাকুরের জন্মোৎসব, কলিকাতায় মহোৎসব এবং পরে তাঁহার চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তাঁহার কর্মতৎপরতাদর্শনে তাঁহাকে 'ম্যানেজার' আখ্যা দিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার চরিত্রের বিশেষ উন্থতি হইল। ইহা শুনিয়া ঠাকুর একদিন (১৮৮৫ খ্রীঃ, ১৮ই অক্টোবর ) স্থানদে বলিলেন, "কালীপদ বলেছে, সে একেবারে সব ছেড়েছে।" ঠাকুর তখন প্রবীণ ভক্তগণের পরামর্শে শ্রামপুকুরে আছেন। তাঁহার আক্রায় কালীপদ ৺কালীপ্জাদিবসে প্রয়োজনীয় সমস্ত ত্রব্য ব্যহ্হ হইতে প্রস্তুত করাইয়া আনিয়াছেন। তিনি দীপাবলীপ্রজ্ঞালনান্তে অর্চনার ত্রব্যসন্থার নিকটে সাজাইয়া দিলে যথাকালে ঠাকুর প্রজাসনে বসিয়া সমাধিছ হইলেন। তখন থিরিশাদি ভক্তের বৃথিতে বাকী বহিল না যে, ভাঁহাদের পূজা লইবার জন্মই প্রভু ঐ ভাবে পূজাসনে বসিয়া আছেন।

#### কালীপদ ঘোষ

অতএব উপস্থিত সকলেই কালীমাতাব ভাবাবিষ্ট বরাভয়কর প্রভুর
পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্চলি দিয়া কুতার্থ হইলেন। পরে সামান্ত প্রসাদ-গ্রহণাস্তে
শ্রীপ্রভুব আদেশে সকলে স্বরেদ্রেব গৃহে ৺কালীপূজার প্রসাদ গ্রহণ
কবিতে গেলেন।

তারপর শ্রীপ্রভু কাশীপুবে আসিয়াছেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই ডিসেম্বর সকালে "প্রেমের ছডাছডি।" ঠাকুর "কালীপদব বক্ষম্পর্শ করিয়া বলিতেছেন, 'চৈতন্ম হও।' আব চিবুক ধবিষা তাহাকে আদর কবিতেছেন, আব বলিতেছেন, 'যে আম্ববিক ঈশ্বরকে ডেকেছে বা সন্ধ্যা আফিক করেছে, তার এখানে আসতেই হবে।'" ('কথামৃত', ৪।৩১।১)

শ্রীবামক্তম্বের নীলাসংবন্দের পর দেখা যাইত যে, গিরিশ ও কালীপদ তাহার ছবিব সন্মুথে দীর্ঘকাল নীব্রে বসিঘা থাকিতেন, যেন তাহার দর্শনলাভের জন্ম আকুলতাপূর্ণ মৌন প্রার্থনা জানাইতেছেন , আর মাঝে মাঝে অশ্রুভাবাক্রান্ত-হদয়ে বলিতেন, "ঠাকুর, দেখা দাও।" পরে হৃদয়ের জালা জুড়াইবার জন্ম কালীপদ কারুডগাছির যোগোলানে যাতাযাত কবিতে থাকেন এবং ক্রমে সেখানকার এক প্রধান স্তম্ভন্তরপ হইয়া উঠেন। কারুডগাছির ভক্তেরা তাহার স্থলদেহকে ঘিরিয়া নাচিতে নাচিতে গান গাহিতেন, আর তিনি স্থিবভাবে দাঁডাইয়া থাকিতেন। একবার নবগোপালবার্ব বাডির বাৎস্বিক উৎসবে নিমন্ত্রিত কালীবার্ সেখানে গিয়া কারুডগাছির কীর্তনিযাদের মধ্যে উপবিষ্ট আছেন। এমন সময় গিবিশচন্দ্র উপস্থিত হইবামাত্র ভক্তগণ উল্লেস্টিত হাটো দিতে লাগিলেন, সঙ্গে স্বতালেও ঘা প্ডিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে গিরিশ ও কালীপদ নয়্নগাত্রে উঠিয়া দাঁডাইলেন এবং ভক্তগণ এই নবয়ুগের 'জগাই-মাধাই'কে ঘিরিয়া নৃত্য ও দঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। অমনি নবগোপাল তুই ছড়া প্রসাদী মালা আনিয়া ভক্তম্বের গলে পরাইয়া

দিলেন। তাঁহারা তথন প্রস্পাবের হাত ধরিয়া স্থিবভাবে দ্ণাষ্মান—
চক্ষ্ মৃত্রিত, শরীর অচঞ্চল, আব মৃথ হইতে মধ্যে মধ্যে নির্গত হইতেছে
'রামরুষ্ণ', 'বামরুষ্ণ'। তাঁহাদের সে ভক্তিবিহ্বল গান্তীর্ঘ কীর্তনিয়াদের
মনে অসীম উৎসাহ জাগাইতে লাগিল। কে বলিবে ইহারাই একসময়ে
কলিকাতার উচ্চ্ছল সমাজের অগ্রণী ছিলেন? শ্রীবামরুফ্রপ
পরশপাথর আজ লোহাকেও সোনা কবিয়াছে—'জগাই-মাধাই' এখন
ভক্তদের কীর্তনের মধ্যমণি।

পববর্তী জীবনে কালীপদবার যখন জন্ ডিকিন্সন্ কোম্পানিব কর্মোপলক্ষা বোদাই নগবেব প্যাথেল বোডে থাকিতেন তখন তীর্থাদি-দর্শনে নিরত ত্যাগী শ্রীবামরুক্ষ-সন্তানগণ প্রাথই তাহাব গৃতে অতিথি হইতেন, অথবা বোদাই আসিলে একবাব তাহাব সহিত দেখা কবিয়া যাইতেন। এইকপে বিভিন্ন সম্যে স্বামীজী, ব্রন্ধানক্ষী, তুবীয়ানক্ষী, অভেদানক্ষী, অথভানক্ষী প্রভৃতি তাহাব গৃহে গিয়াছিলেন।

সাংসারিক জীবনে কালীপদবাব্ব সাফলোব উল্লেখ পূর্বেই কবা হইয়াছে। তাঁহাব চেষ্টায ভাবতেব বহু বড বড শহবে কোম্পানিব শাখা খোলা হইয়াছিল। বিলাডী কোম্পানি হইলেও কালীবাবুব নির্দেশে এইসকল শাখা-আফিসে শ্রীশ্রীঠাকুবেব ছবি শোভা পাইত। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, তাঁহার চরিত্রের পবিবর্তন ও কার্যে উন্নতির মূলে ছিল ভাগু শ্রীরামক্বফের আশীর্বাদ।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন তিনি আনন্দধামে গমন কবেন।



বাণী বাসমণি

বানী বাসমণিব নাম শ্রীবামক্রঞ্ব-প্রচাবেতিহাসেব সহিত ওতপ্রোতভাবে বিজ্ঞতিত। বুদ্ধিমতী এবং ধর্মপ্রাণা বানী সেই প্রাবস্থায়ই শ্রীবামক্রফের মহিমা উপলব্ধি কবিয়াছিলেন। বিধিব বিধানে তিনি ও তাঁহাব জামাতা দর্বতোভাবে শ্রীবামক্রফের বক্ষণাবেক্ষণ এবং তাঁহাব সাধনাব উপযুক্ত পরিবেশ-স্জনেব গুরুদায়িত্ব প্রহণপূর্বক যুগপ্রবর্তনকার্যেব সহায়কর্মপে চিবস্মবণীয় হইয়া গিয়াছেন। বানীব জীবনীব অন্তস্বণ কবিলে স্বভই মনে হয়, স্থযোগ-স্থবিধা পাইলে বঙ্গললনা যে-কোনও ক্ষেত্রে আপন প্রতিভা ও কার্যক্ষমতা বিকাশ কবিয়া দেশেব ও দশেব অশেষ কল্যাণসাধনে সমর্থা হইতে পাবেন। বিশেষতঃ তাঁহাদেব প্রকৃতিগত ধর্মভাব উপযুক্ত আবেষ্টন পাইলে সহঙ্গেই শতধা প্রকৃতিত হইয়া থাকে। বানী ভবানী, বানী স্বর্ণময়ী, বানী হেমন্ত কুমাবী প্রভৃতি দানশালা বঙ্গনাবীগণই ইহাব প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

কলিকাভাব উত্তবে গদাব পূবতীববর্তী হালিশহবেব অদূবে কোনা
নামক গ্রামে ১২০০ বঙ্গাদেব (১৭৯৩ খ্রীঃ) ১১ই আশ্বিন, বুধবাব
প্রাত্তংকালে মাহিশ্ববংশে বানী বাসমণিব জন্ম হয়। তাঁহার পিতাব নাম
হবেক্ষ দাস (হাক ঘবামী) এবং মাতাব নাম বামপ্রিয়া দাসী। বাসমণি
দবিদ্রেব কন্তা; তাঁহাব পিতা গৃহনির্মাণ এবং ক্ষ্মিকার্যাদির দ্বারা
পরিবাবেব গ্রাসাচ্ছাদন-ব্যবস্থা কবিতেন। সেহময়ী জননী কন্তাব নাম
বাথিয়াছিলেন 'রানী'; পরে তাঁহাব নাম হয় বাসমণি। অতএব
পল্লীবাসীর নিকট তিনি রানী রাসমণি নামে পরিচিতা হন। অবস্থা মন্দ

১ 'দক্ষিণেথব' গ্রন্থে (৭ পৃঃ) আছে—"দানমুগ্ধ জনসাধাবণ কতৃ কি বানী নামে অভিহিতা হন", অর্থাৎ 'বানী নামেব প্রয়োগ অনেক পবে হব। আমরা এথানে 'বানী রাসমণি' গ্রন্থেব (২ পৃঃ) অনুসবণ কবিতেছি।

হইলেও হরেরক সামাতা লেখা-পড়া শিথিয়াছিলেন এবং রানীকেও শিথাইযাছিলেন। তাঁহার গৃহে রাত্রে বাঙ্গালা ভাষায় বামায়ণ, মহাভাবত ও পুবাণাদি পঠিত হইত এবং উহা শুনিবার জন্ম গ্রামবাসীবা সমবেত হইত। অধিকন্ত রুফ্ভিক্তিপরায়ণ দাস-দম্পতি মালা-তিল্কাদি ধাবণ করিতেন, রানীও নিষ্ঠাসহকারে একপ কবিতে শিথিযাছিলেন। রানীর মাতা দীর্ঘজীবী ছিলেন না, কতা সপ্তম বর্ষে পদার্পণ কবিলে তিনি অষ্টাহব্যাপী জববিকাবে ভূগিয়া ইহলোক হইতে বিদায় লইলেন।

ক্রমে রানীব একাদশ বর্ব উপস্থিত হইল। তথন তাঁহার বর্ণ গোঁব, দৈহেব গঠন স্থলর এবং কৃষ্ণকেশদাম দীর্ঘবিলপ্নী। এক কথায় তাঁহাব কপ অমুপম না হইলেও তাঁহাকে স্থলবী বলা চলে এবং তিনি সর্ববিষয়ে স্থলক্ষণা ছিলেন। এই সময়ে জানবাজাবেব ধনাত্য জমিদাব শ্রীগৃক্ত প্রীতবাম দাসের পুত্র শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দ্বিতীয়বার বিপত্নীক হইলে তাঁহার জন্ম একটি পাত্রীব অমুসন্ধান চলিতে থাকে। রাজচন্দ্রবাব্ মধ্যে মধ্যে নোকাযোগে ত্রিবেণীতে গঙ্গান্ধান করিতে যাইতেন। ঐ সমযে তিনি তথায উপস্থিত হইলে সঙ্গিগণ কোনাব থাটে বানীকে দেখিতে পায় এবং বাজচন্দ্রবাব্কেও দূব হইতে তাঁহাকে দেখায়। অতঃপর পুত্রের সম্বতি আছে ব্ঝিয়া প্রীতবামবাব্ হরেকৃষ্ণ দাসের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। শানী ইহরেকৃষ্ণের সম্বতি আদিল এবং ১২১১ বঙ্গান্ধের ৮ই বৈশাথ ভভ পবিণয় হইয়া গোল। রাসমণি জমিদার-গৃহের বধ্রপে আসিয়া রানী নাম সার্থক করিলেন।

এখানে বানীর শশুরকুলের একটু পবিচয় দেওয়া আবশুক। প্রীতরামের আদি গৃহ ছিল হাওড়া জেলার অন্তর্গত থোষালপুর গ্রামে। তাঁহার পিতৃষদা শ্রীযুক্তা বিন্দুবালা দাদী মানা বাবুদের কুলবধ্ ছিলেন। তথন বর্গীর হাঙ্গামায় বঙ্গদেশ বিপর্যন্ত। দে ছর্দিনে গৃহবিচ্যুত প্রীতরাম অপর

#### রানী রাসম্পি

হই বয়:-কনিষ্ঠ ভাতা রামভম্ব ও কালীপ্রসাদকে লইয়া কলিকাভায় আগমনপূর্বক পিতৃষদার গৃহে আশ্রয় লইলেন এবং বিতালয়ে পাঠাভ্যাদ কবিতে লাগিলেন। অক্ৰেচন্দ্ৰ মালা মহাশয় তখন ভন্কিন্ সাহেবেব দেওযান ছিলেন। প্রীতবামেব পাঠ সমাপ্ত হইলে মান্নাবাবু তাহাকে সাহেবেব বেলিযাঘাটার লবণেব কাববাবে সামান্ত বেভনে মৃছরিব কার্যে নিযুক্ত কবিয়া দিলেন। অতঃপ্ৰ যশোহবেৰ ম্যাজিস্ট্ৰেট দাহেবেৰ সহিত পবিচিত হইযা তিনি তাঁহাব সাহায়ো কিছুদিন ঢাকা শহবে চাকবি কবেন এবং ক্রমে স্বীয় পাবদ্শিতাব ফলে নাটোবের বাজার দেওযান-পদে অধিষ্ঠিত হন ৷ ঐ কাৰ্গ হইতে অবসবগ্ৰহণান্তে কলিকাভাষ আসিয়া তিনি উনিশ হাজাব টাকাষ মকিমপুব তালুকটি নিলামে ক্রম কবেন এবং মজিত মর্থেব দাবা বেলিযাঘাটায় দুইটি আছত চালাইতে থাকেন— একটিতে বাঁশ ও অপবটিতে মকিমপুৰ প্ৰগণা হইতে লব্ধ দ্ৰবাসমূহ বিক্রয় হইত। অনেকগুলি বাশ একত্র বাধিয়া নদীতে ভাসাইয়া একস্থান হইতে অন্তত্ত আনা হয়, ইহাকে বাঁশেব মাড বলে। তদমুসাবে প্রীতরাম মাড নামে পবিচিত হন। এই ব্যবসাযেব সহিত তিনি নিলামে দ্রব্য কিনিয়া সাহেবদের নিকট বিক্রয় করা এবং বসদ-যোগানোর কার্য ও করিতে থাকেন। এই-সব কাজে তাহার প্রচুর অর্থাগম হয।

শীয় উভামে প্রীতবামেব অবস্থা বেশ সচ্ছল হইয়াছে দেখিয়া শ্রীয়ত অক্রুরচন্দ্রেব প্রাভা যুগলিকিশাব মান্না মহাশয় শীয় কন্তাকে ভাঁহাব হস্তে অর্পণ কবিলেন এবং যৌতৃকস্বরূপ যোল বিঘা জমি দান করিলেন। কালে ইহাতে প্রীতরামের আবাসবাটী নির্মিত হইল। তাঁহাব চুইটি পুত্র ছিল—হরচন্দ্র ও বাজচন্দ্র। হরচন্দ্র অপুত্রক অবস্থায় দেহত্যাগ কবেন। বাজচন্দ্রেব কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

খণ্ডবালয়ে আসিয়া সৌভাগ্যবতী রানী রাসমণি ধনগর্বে স্ফীত না

হইয়া পূর্বেবই ন্থায় সর্বদা নানা গৃহকর্মে ব্যাপৃত থাকিতেন, শশ্রমাতা নিষেধ কবিলেও শুনিতেন না। অধিকন্ত পূজাফিকে তাঁহাব বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইত এবং শশুব-শাশুডীব পাদোদক পান না কবিয়া তিনি আহারে বসিতেন না। এই-সকল কাবণে এবং তাঁহাব আগমনেব পব শশুববংশেব আর্থিক উন্নতি হইতেছে দেখিয়া বানীকে সকলেই বিশেষ ক্ষেহ কবিতেন। বাজচন্দ্র প্রীতবামেবই ন্থায় কর্মকুশল ছিলেন, অধিকন্ত পবামর্শদাত্রীকপে বুদ্ধিমতী ভার্যা বানীকে পাইয়া তিনি অধিকাধিক সাফল্যমণ্ডিত হইতে থাকিলেন। অবশেষে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে সার্থ ছিল লক্ষ মুদ্রা ও স্থাববাস্থাবব সম্পত্তি বাথিয়া প্রীতবাম দেহতাগে কবিলে রাজচন্দ্র একমাত্র উত্তবাধিকাবিকপে সমস্ত কার্যভাব সহস্তে তুলিয়া লইলেন।

বাজচন্দ্র স্বীয় অমায়িকতা, বুদ্ধিসতা ও বদান্যতাব জন্ম তদানীস্থন কলিকাতা-সমাজে স্প্রবিচিত ছিলেন। প্রিন্দ দাবকানাথ ঠাকুব, অক্রুব দত্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বাজা বাধাকান্ত দেব বাহাত্ব প্রভৃতিব সহিত্ত তাহাব ঘনিষ্ঠতা ছিল। অধিকন্ধ লর্ড অক্ল্যাণ্ড এবং ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানিব অন্যতম অভিজাত অংশীদাব জন বেব্ সাহেবেব সহিত্ত তাহাব বনুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। এই-সকল সদ্প্রণেব জন্ম তিনি সরকাব কর্ত্ক বায় বাহাত্ব উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

বাজচন্দ্র যেমন বিশাল সম্পত্তিব অধিকাবী হইয়াছিলেন, দানও কবিষাছিলেন তেমনি প্রচুব, আব ইহাতে সহধর্মিণী বাসমণিব উৎসাহ পাইয়াছিলেন যথেষ্ট। ইহাদের বহু সদম্মানের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১২৩০ বঙ্গানে পশ্চিমবঙ্গের স্থানে স্থানে যে বন্ধা হব, তাহাতে বহু পরিবার বিপন্ন ও সহায়-সম্বহীন হওয়ায় বানী তাহাদেব পানভোজন ও আশ্রয়াদিব জন্ম বহু অর্থ ব্যয় কবেন। ঐ বৎসবই

তাঁহাব পিতাব মৃত্যু হইলে বানী চতুৰী কবিবাব জন্ম গঙ্গাতীবে যাইয়া দেখেন যে, ঘাট পদ্ধিল, বন্ধুব ও বিপজ্জনক , পথও তদম্বনপ অব্যবহার্য। অতএব কাৰ্যসমাপনান্তে গৃহে ফিবিয়া তিনি বাজচক্ৰবাবুকে ঘাট ও বাস্তা বাঁধাইয়া দিতে অন্তবাধ কবেন। তদমুসাবে কিছুকাল পবে কোম্পানিব অন্নমতিক্রমে বাজচন্দ্রেব অর্থে 'বাবু-ঘাট' (১৮৩০ খ্রাঃ) ও পবে 'বাবুবোড' নির্মিত হয়। এতঘাতীত মাতাব স্বতিবকাব জন্য বাজচন্দ্র আহিবীটোলাব গঙ্গায় এক ঘাট প্রস্তুত কবেন। নিমতলায মুমুর্ গঙ্গাযাত্রীদেব জন্য গৃহনির্মাণ এবং উথাতে চিকিংদক ও দ্বাববান প্রভৃতিব ব্যবস্থা কৰা তাঁহাৰ অহাতম কীতি। মেট্কাফ হলে গ্ৰনমেণ্টেৰ পুস্তকালয়েব উন্নতিব জন্ম তিনি ১০,০০০, ঢাকা দান কবেন। বেলিযাঘাটাৰ খালেৰ জন্ম তিনি নিজ জমি গ্ৰন্মেন্টকে দান কৰেন এবং উহাব বিনিময়ে বিনা বাথে সাধাবণের পারাপাবের অন্তমতিলাভ কবেন। তাহাব অপব কীতি সাধাবণেব জন্ম চানকেব তালপুকুব-খনন। শতাবাদিতা ও অস্পীকাববক্ষাব জন্মও বাছচন্দ্র স্বপবিচিত ছিলেন। হুক্ ডেভিছ্পন্ এও কোম্পানিব মুংসদী বাম্বভনবাৰু তাহাৰ বন্ধু ছিলেন। উক্ত ভদ্রমহোদ্যের অন্থবোধে তিনি একবার ঐ কোম্পানির মালিককৈ এক লক্ষ টাকা ঋণ দিতে সমত হন। প্ৰদিনই প্ৰকাশ পায যে, সাহেব দেউলিয়া হইয়া গিযাছেন। বাজচক্র তথাপি পূর্বপ্রতিশ্রতি অফুসাবে ঋণ দিয়াছিলেন।

১২১৩ সালে এই ধর্মপ্রাণ দম্পতিব পদামণি নামে একটি কন্সা জাত হয়। ১২১৮ সালে দ্বিতীয়া কন্সা কুমানীব, ১২২৩ অবেদ তৃতীয়া কন্সা করুণাব এবং ১২৩০ সালে কনিষ্ঠা কন্সা জগদম্বাব জন্ম হয়। জগদম্বার জন্মেব চাবিবংসব পূর্বে বানী একটি মৃত পুত্র প্রস্তাব কবেন। এয়াবং ইহারা ৭১ নং ফ্রী স্থ্ল খ্রীটের দ্বিত্ল বাটীতে বাস কবিতেছিলেন।

তারপব বাজচন্দ্র বর্তমান বাটী নির্মাণ কবেন। সাত মহলে বিভক্ত এই বাটাতে তথন অন্যন তিন শত ঘব ছিল। ১২২০ সালে আরক হইযা উহা ১২২৮ সালে সমাপ্ত হয় এবং উহাতে বাঘ হয প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকা। ইহাই 'রানী রাসমণি কুঠি' নামে অভিহিত। এইকপে স্ববিষ্ধে সফলকাম এবং অতুল এশ্বর্ধেব অধিকারী হইলেও রাজচন্দ্র স্থায় ছিলেন। ১২৪৩ সালে মাত্র ৪৯ বৎসব ব্যুসে তিনি সন্ন্যাস বোগে ইহলোক তাাগ কবেন। ঐ সম্যে তাহাব সম্পত্তিব মূলা ছিল অনুমান ৮০ লক্ষ টাকা। ইহার অধিকাংশই বাজচন্দ্রেব স্বোপার্জিত।

এই বিপুল সম্পত্তির অণিকাবিণা হইলেও রাসমণি স্বামীব মৃত্যুতে শোকে অধীব হইয়া তিন দিবস তিন রাত্রি অনশনে কাটাইলেন। তাবপব অপবিমিত অর্থ বায় কবিয়া স্বামীব শ্রামান শাদ্ধাদি করাইলেন। যথারীতি ব্রাহ্মণ ভোজনাদি হইয়া গেলে তুলাদণ্ডে উঠিয়া বানী নিজেব দেহেব পরিমিত ৬০১৭ টাকা ব্রাহ্মণদিগকে দান কবিলেন। অবশেষে বিষয়কর্মে মন দিতে হইল। কিন্তু বানী তথনও ব্রহ্মচাবিণারই ল্যায় জীবন্যাপন করিতে লাগিলেন। প্রভাহ প্রাভঃক্তা-সমাপনান্তে তিনি গৃহদেবতা প্রম্নাথজীউকে প্রণাম কবিতেন ও তাহাব পর ক্রাটকের মালা লইয়া জপে বসিতেন। গলায় তিনি তুল্দীব মালা ধাবণ কবিতেন এবং উহাব নিম্নে একগাছি সোনার হার শোভা পাইত। সাবাদিন কার্যপবিচালনা ও বিশ্রামাদিব পর সদ্ধার সময় তিনি আবার দেবার্চনায় বসিতেন। শাস্তব্যাখ্যা, পুরাণাদিপাঠ এবং কথকতা প্রভৃতি শ্রবণেও ভাহাব যথেষ্ট সময় কার্টিত।

রাজচন্দ্রের পরলোকগমনেব পব অনেকেবই মনে সন্দেহ উঠিল যে, বানী এই অগাধ সম্পত্তি রক্ষা কবিতে পাবিবেন কিনা। এমন কি, প্রিক্স দাবকানাথ ঠাকুব একদিন প্রস্তাব কবিলেন যে, তিনি

বক্ষণাবেক্ষণের ভার লইতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু রানী স্বীয় **জামাতা** মথুবামোহনের দ্বাবা বলিয়া দিলেন যে, প্রিন্সের গ্রায় সম্মানিত ব্যক্তিকে এইবপ কার্যে নিয়োগ কবা অশোভন, সামাগ্র যে বিষয়কর্ম আছে তাহা বানীই উপযুক্ত জামাতাদের সাহায়ে চালাইতে পাবিনেন। এবংবিধ আত্মবিশ্বাস লইয়াই তিনি কার্যে অগ্রস্ব হইলেন।

বানীর তিন জামাতা ছিলেন। জোষ্ঠা কন্তা পদ্মনিকে প্রায়ক্ত বামচন্দ্র আটা, মধ্যমা কুমাবীকে প্রায়ক্ত প্যাবীয়োহন চৌধুনী এবং তৃতীয়া করুণাম্যীকে প্রায়ক্ত মথুবায়োহন বিদ্যাদেব হক্তে অর্পণ কবা হয়। ১৮৩১ প্রীষ্টাব্দে করুণা প্রলোকে গমন কবিলে মথুবায়োহনের সহিত কনিষ্ঠা জগদন্বার বিবাহ দেওয়া হয়। বিশ্বামী, কর্মকুশল, ইংবেজীভাষাভিজ্ঞ, প্রতিভাবান ও স্বধ্যনিষ্ঠ মথুবায়োহন বানীর দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। বানীব নির্দেশ তিনি সমস্থ বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকিতেন, প্রয়োজনস্থলে আবেশ্যকীয় আদেশপত্র, হিসাব ও দলিলাদিতে বানী স্বাক্ষর করিতেন।

বিষয-কর্মে যথেষ্ট মনোগোগ দিতে হইলেও বানীর দেবভক্তিব কোন
ন্যানতা ছিল না। দৈনিক পূজাবাধনা বাতীতও তিনি মহাসমাবোহে
উৎসঁবাঁদি করিভেন। সাধারণের ক্ষচিও রানীর অবস্থাস্থায়ী উহাতে
রাজ্ঞানিক ধুম্ধামের প্রাচ্র্য লক্ষিত হইলেও এই-সকল ক্ষেত্রে তাঁহার নিজস্ব
সাত্ত্বিক ভাবের ব্যতিক্রম হইত না। ১২৪৫ বঙ্গান্ধে বথযাত্রার পূর্বে তাঁহার
বাসনা জাগিল যে, বৌপাম্য বথে বসাইয়া দেবতাকে কলিকাতার রাস্তার
ভ্রমণ করাইতে হইবে। রানীর ইচ্ছা-পালনে সর্বদা তৎপর মণুরামোহন
অমনি বিখ্যাত জ্বেরী হামিন্টন কোম্পানিকে কার্যভার দিতে চাহিলেন।
কিন্তু রানী বলিলেন যে, দেশী কার্বিগ্র থাকিতে বিদেশীকে আহ্বান করা
তাঁহার অভিপ্রেত নহে। অভ্রেব দেশী কার্বিগ্র ডাকা হইল এবং

যথাসময়ে বথ প্রস্তুত হইয়া গেল। অতঃপব আডম্বব-সহকাবে স্নান্যাত্রাব দিনে রথ প্রতিষ্ঠা হইল। মোট ব্যয় পড়িল ১,২২,১১৫ টাকা। বথেব দিনে বানীর জামাতাবা নগ্নপদে বথেব পুবোভাগে চলিলেন এবং বানীব দোহিত্র-দোহিত্রীগণও িবিধ যানে আবোহণপূর্বক রথেব পশ্চাতে চলিলেন; আব সঙ্গে সঙ্গেল বিবাট শোভাযাত্রা। হুর্গোৎসবেও তিনি প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাজাব টাকা থবচ কবিতেন এবং ব্রাহ্মণ-বিদায়, সধবাদিগকে শাঁথা-সিন্দূব ও বস্তাদিদান এবং আছত ও ববাহুতদিগের ভুবিভোজনেব বাবস্থা থাকিত।

এক বংসব ষষ্ঠাব দিন প্রভাষে বাজোলমসহকাবে দিগন্ত কম্পিত কবিষা যথন নবপত্রিকাস্নানেব জন্ম ব্রাহ্মণগণ ভাগীবখীতীবে যাইতেছিলেন, তথন বাবু-বোভেব পার্থবতী কোন শ্বেতাঙ্গেব নিদ্রাব ব্যাঘাত হওয়ায় তিনি কর্তৃপক্ষকে ধবিয়া উহা বন্ধ কবিতে চাহিলেন। সংবাদ পাইযা বানীব অন্তচ্বগণ প্রদিবস আবও বালাদিব আয়োজন কবিল। এইকপে পূজা সমাপ্ত হইয়া গেলে বানীব নিকট নিষেধাজা আসিল এবং ক্রমে মকদ্মা বাধিল। উহাতে বানীব প্রাজয় ও ৫০, জবিমানা হইল। তিনি জবিমানা দিলেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গ্রাহা কানবাজাব হইতে বাবুঘাট প্র্যন্ত সমস্ত বাস্তাটি বন্ধ কারিষা দিলেন। স্বকাব হইতে আপত্তি আসিলে তিনি জানাইলেন, উহা তাহাব থাসেব জমি—ইহাব বাবন্ধা তিনি ইচ্ছান্তব্বপ করিতে পাবেন। অবশেষে স্বকাবের অন্তব্বাধে বাস্তা থোলা হইল এবং জবিমানাব টাকাও ফ্বেত দেওয়া হইল।

রানী রাসমণিব বাড়িতে দোল ও রাসোৎসবেও প্রচুব ব্যয় হইত। গৃহদেবতা ৺বঘুনাথজীউকে কেন্দ্র করিয়া সে-সব দিনে আত্মীয়-স্বন্ধন ও প্রতিবেশীবা আনন্দে মন্ত হইতেন। ব্রাহ্মণভোজনাদিতেও অজ্বস্র ব্যয়

হইত। এতদ্ব্যতীত বাসস্তীপূজা, লক্ষীপূজা, সবস্বতীপূজা ও কার্তিকপূজা প্রভৃতিও মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত।

১২৫৭ বন্ধান্দে বানী নৌকাবোহণে পুক্ষোত্তমদর্শনে যাত্রা কবেন।
পথে গন্ধাব মোহনায় তাঁহাব নৌকা অপব নৌকাগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন ও
কভে বিপদ্প্রস্ত হইলে তিনি তীববতী এক ব্রান্ধণেব গৃহে আশ্রুয় লইযা
প্রাণবন্ধা কবেন এবং যাইবাব সময়ে ক্বতজ্ঞতাজ্ঞাপনার্থে ব্রান্ধণকে
১০০ টাকা দান কবেন। জগন্নাথক্তেত্রাভিম্থে আবও অগ্রসর হইয়া
বানী দেখিতে পান যে, স্বর্গবেখাব প্রপাব হইতে পথ প্রায় অব্যবহার্য।
এই হেতৃ তিনি নিজনায়ে স্বর্গবেখা হইতে অনেক দ্ব পর্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত্রত ক্রাইয়া দেন। পুক্ষোত্তমক্ষেত্রে আদিয়া তিনি পজ্গন্নাথ, প্রল্বাম ও
প্রভল্গাব জন্ম ষাট হাজাব টাকা বা্যে তিন্টি হীবক-থচিত মুকুট দান
কবেন। অধিকন্ত্র পাণ্ডাদিগকেও প্রচুব অর্থ দিয়া আপ্যায়িত কবেন।

পব বংসব তিনি সাগবসঙ্গমে স্নান কবিতে যান। সেই বংসবই ত্রিবেণীম্বান এবং নবদ্বীপদর্শন কবেন। ফিবিবাব পথে তিনি ডাকাতেব হাতে পড়েন এবং দ্বাদশ সহস্র মুদ্রাদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আত্মবক্ষা কবেন। বানীব সে প্রতিজ্ঞা পালিত হইয়াছিল। ইতোমধ্যে তিনি একবাব বানীব কোনা গ্রাম দেখিয়া আসেন এবং মিষ্ট আলাপ ও অর্থাদিদানে দবিদ্র পল্লীবাসীদিগকে তুপ্ত কবেন। তাহাব পিত্রালয়েব নিকটে গঙ্গাব ঘাট ছিল না। তাই গ্রামবাসীব অন্থবোধে প্রায় ৩০ হাজাব টাকা বায়ে তথায় ঘাট নির্মিত হয়। এতদ্বাতীত রানীর অর্থে হুগলীতে একটি এবং বাবুগঞ্জে আব একটি ঘাট প্রস্তুত হয়।

কোনা গ্রাম হইতে তিনি বংশবাটীতে ৺হংসেশ্বনীদর্শনে যান এবং রাজা নৃসিংহদেবেব স্ত্রী বানী শঙ্কবীব নিকট অভিপ্রায জ্ঞাপন কবেন যে, তিনি বংশবাটীর ব্রাহ্মণদিগকে কিছু দক্ষিণা দিবেন। কিন্তু রানী শঙ্কবী

বলেন যে, রাদমণি দেখানে দান কবিলে শঙ্কবীর দানেব স্থান থাকিবে না।
অগত্যা রাদমণি ঐ কার্যে বিরত হন। ইহাব পরে রানী বাদমণি দ্বিতীয়বার
নবদীপদর্শন ও পণ্ডিতমণ্ডলীকে দানেব জন্ম সাত দিনে ২০ হাজার টাকা
থবচ করেন। এই দীর্ঘ চাবিবৎসবব্যাপী তীর্থদর্শনাদিতে তাহাব মোট
প্রায় চাবি-পাচ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

বানীব অক্ততম কীতি গঙ্গাব জলকব বন্ধ কবা। গভর্ণমেন্ট একসময়ে গঙ্গায় মংস্থা ধবার জন্য কব নির্ধারিত কবিলে ধীবরগণ অনভোপায় হইযা বাসমণির নিকট উপস্থিত হয়। ইহাব প্রতিকাবকল্পে তিনি দশ হাজাব টাকা দিয়া ঘুস্তডি হইতে মেটিয়াবুক্তেব সীমা পর্যন্ত সমস্ত গঙ্গা জমা লইলেন এবং বজ্জু ও বংশদ্ওসহায়ে ('লীলাপ্রসঙ্গ'-মতে গঙ্গাকে শৃঙ্খালিতা করিয়া) জাহাজ ও নৌকাদিব চলাচল বন্ধ কবিয়া দিলেন। সবকাব আপত্তি জানাইলে বানী বলিলেন যে, নদীতে বাষ্পীয় পোত চলিলে মংস্থা অন্তন্ত পলাইয়া ঘাইবে এবং তাহাব ও মংস্থাজীবীদেব ক্ষতি হইবে, এই কারণে সবকার হইতে লব্ধ অধিকাবস্ত্তে তিনি তাহা বন্ধ কবিয়াছেন। অবশেষে সবকাৰ বানীকে তাহাব টাকা প্রতার্পণ কবিলেন এবং জলকর তুলিয়া দিলেন, গঙ্গাও শৃঙ্খলবিম্ক্ত হইলেন। বিজ্যিনী রানীর সংবদনার্থে বাঙ্গালী গান গাহিল—

ধন্য রানী রাদমণি ব্মণাব মণি।
বাঙ্গলায ভাল যশ বাথিলে আপনি।
দীনেব হংথ দেখে কাঁদিলে জননী।
দিয়ে ঘবেব টাকা পবেব জন্য বাঁচালে প্রাণী।

সিপাহী-বিদ্রোহের সময় বানীব দূবদৃষ্টি বিশেষ পরীক্ষিত হইয়াছিল।
পবামর্শদাতৃগণ তাঁহাকে টলটলায়মান ইংবেজ সবকাবেব কোম্পানির
কাগজ বিক্রয় কবিয়া ফেলিতে বলিলেও তিনি তাহা কবেন নাই;

অধিক স্তু গবর্নমেন্টকে দাহায্য কবিষাছিলেন। ঐ সময়ে অনেক গোবা দৈয় ফ্রী স্কুল খ্রীটে থাকিত এবং পথচারী ও প্রতিবেশীদেব উপব অত্যাচাব করিত। একদিন ঐকপ অত্যাচাবী গোরাদেব কমেক জনকে দাববানগণ প্রহার কবে। ইহাব প্রতিশোধকল্পে গোবাবা দলবদ্ধ হইয়া বাসমণিব বাটী আক্রমণপূর্বক দ্রবাদি ভঙ্গ ও গৃহপালিত পশুপক্ষীকে হত্যা কবিতে থাকিলে প্রাণভয়ে ও বানীর পরামর্শে সকলে পলাইয়া যান, ভুধু বানী শুজাহন্তে ৺রঘুনাথজীউর মন্দিব-বক্ষায় নিযুক্ত থাকিয়া অসীম সাহস ও দেবভক্তি প্রদর্শন কবেন। সোভাগ্যক্রমে গোবাবা সেদিকে যায় নাই। ইহার পর পণ্টনেব উপর্বতন কর্মচাবীবা গোরাদেব এই তাণ্ডবলীলা বন্ধ করেন এবং রানীব বাভিতে গোরা দিপাহী পাহারায় নিযুক্ত হয়।

রানী তাঁহাব জমিদারিব প্রজাদিগকে অপত্যনির্বিশেবে পালন করিতেন। মকিমপুর প্রগণার জনৈক নীলকর সাহের উংপীজন আবছ করিলে বানীর হস্তকেপের ফলে উহা অচিবে নিরাবিত হয়। জগরাথপুর তালুকের প্রজাদের উপর পার্রবর্তী অপর জমিদারের অত্যাচার হইতে থাকিলে কাছারীর কর্মচারী পান্ট। আক্রমণ চালাইবার জন্ম প্রস্তুত হন। সংবাদ পাইয়া রানী বলিয়া পাঠান যে, প্রজাদিগকে বক্ষা করাই কর্মচারীর কর্তবাং, 'আক্রমণ যেন করা না হয়। যাহা হউক, আয়োজন দেথিয়াই প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ নিরস্ত হও্যায় এই অপ্রিয় ব্যাপার অধিকদ্ব গভায় নাই। বস্তুতঃ এপ্রকার বলপ্রয়োগাদির ক্ষেত্রে বানী আনন্দ পাইতেন না; তাহার মাতৃহদয় গঠনকার্যেই তৃপ্তিলাভ করিত। তাই দেখিতে পাই যে, তিনি প্রজাদের উন্নতিকল্পে এক লক্ষ্ম মুদ্রাব্যয়ে 'টোনার খাল' খনন করাইয়া মধুমতী নদীর সহিত নবগঙ্গার সংযোগসাধন করেন এবং সোনাই, বেলিয়াঘাটা ও ভ্রানীপুরে বাজারম্বাপন এবং কালীঘাটে ঘাট-নির্মাণ করিয়া তিনি প্রভূত যশের অধিকারিণী হন।

রানীব দর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি দক্ষিণেশবে মন্দিবস্থাপন। ইহাই তাঁহাকে বাঙ্গলাব ইতিহাসে চিবন্মবণীয়া কবিয়াছে। এই বিষয়ক ঘটনাবলী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। আমবা প্রধানতঃ 'লীলাপ্রসঙ্গো'ক্ত বিবরণেবই অন্তদ্বণ কবিব।

১২৫৪ বঙ্গান্ধে বানীব ৺বিশেশবদর্শনেব অভিলাষ হইল। তথনও বেলপথ সৰ্বত্ৰ প্ৰসাবিত হয় নাই , অতএব বানীৰ দাস-দাসী, খাত্মস্থাৰ এবং আত্মীয-স্বজনকে জলপথে কাশীধামে লইযা যাইবাব জন্ম পচিশ্থানি বজবা প্রস্তুত হইল। অশেষগুণশালিনী বানীব শ্রীশ্রীকালিকাব শ্রীপাদপদ্মে অসীম ভক্তি ছিল। "জমিদাবী সেবেস্তাব কাগজপত্রে নামাঙ্কিত ক্রিবাব জ্ব্য তিনি যে শীল্মোহ্ব নির্মাণ ক্রাইয়াছিলেন তাহাতে কোদিত ছিল---'কালীপদ-অভিলাষিণা বানী বাসমণি'" ( 'লীলাপ্রসঙ্গ' )। কাশীধামে গমনেব সমস্ত আংবাজন সম্পূর্ণ হইয়া গেলে যাত্রাব পূর্ববাত্রে তিনি স্বপ্রযোগে দেবীব প্রত্যাদেশ পাইলেন, > "কাশী ঘাইবাব আবশুক নাই, ভাগীবথী-তীবে মনোবম প্রদেশে আমাব মৃতি প্রতিষ্ঠিত কবিয়া পূজা ও ভোগেব ব্যবস্থা কব। আমি ঐ মূর্ত্যাশ্রয়ে আবিভূতি। হইযা তোমাব নিকট হইতে নিতাপূজা গ্রহণ কবিব" (ঐ)। এই দৈবনির্দেশলাভান্তে রাণী সংগৃহীত দ্রব্যাদি ব্রাহ্মণ ও দবিদ্রদের মধ্যে বন্টন কবিগা দিতে বলিলেন এবং তীর্থযাত্রাব জন্ম সঞ্চিত অর্থ ভূমিক্রয় ও মন্দিবনির্মাণে বায় করিতে আদেশ দিলেন। 'গঙ্গাব পশ্চিম কুল বাবাণদী-সমতুল'--এই প্রবাদবাক্য-স্মরণে মথ্বানাথ প্রথমে পশ্চিম তীবেই জমির অন্নেষণ করিলেন; কিন্তু অকৃতকার্য হইয়া ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের দেপ্টেম্বর মাদে গঙ্গার

<sup>&</sup>gt; "কেহ কেহ বলেন, যাত্রা করিয়া বানী কলিকাতাব উত্তবে দক্ষিণেশ্বব গ্রাম পর্যস্ত অগ্রসব হইয়া নৌকাব উপব বাত্রিবাস কবিবার কালে ঐ প্রকাব প্রত্যাদেশ লাভ করেন" (ঐ)।

পূর্বতীববতী সবকাবী বারুদ্থানার দক্ষিণে ষাট বিঘা ভূমি ও তাহাতে অবস্থিত একটি কুঠি পঞ্চান্ন হাজাব টাকায় ক্রয কবিলেন। স্থানটি হেঞ্চি নামক কলিকাতা স্থপ্রীম কোর্টেব একজন এটর্নীব ছিল। উহা দেখিতে ক্র্পৃষ্ঠ; উহাব একাংশে কুঠিব এবং অপবাংশে মুসল্মানদেব কববডাঙ্গা ও গাজী সাহেবেব দ্বগা ছিল। শক্তিপীঠস্থাপনেব পক্ষে এইরূপ কুর্মপৃষ্ঠ শুশান অতি প্রশস্ত। ভূমিসংগ্রহান্তে প্রথমে গঙ্গাব ধাবে পোস্তা ও ঘাট প্রস্তুত হয় , কিন্তু প্রবল বানেব আঘাতে উহা চুর্ণবিচুর্ণ হইষা যাওযায় মেকিণ্টশ্কোম্পানিকে উহা পুনর্নির্মাণের ভাব দেওয়া হয়। অভঃপ্র মন্দিবাদিব কার্য আবন্ত হইখা ১২৬১ বঙ্গানে (১৮৫৪ ইং) প্রায় শেষ হইয়া আসিল। কিন্তু বানীব ভ্ৰথ হইল যে, মন্দিবপ্ৰতিষ্ঠা শীঘ্ৰ সমাপ্ত না হইলে তাহাব জীবনকালে উহা নাও হইতে পারে। অধিকন্ত দেবীমূর্তি নির্মাণেব পব ভগ্ন হইবাব ভযে বাক্সে বন্ধ কবিয়া বাথা হইগাছিল, এই সময়ে ঐ মৃতি ঘামিয়া উঠিল এবং দেবী স্বপ্পে বানীকে বলিলেন, "আমাকে আর কত দিন ঐভাবে আবদ্ধ কবিষা বাখিবি। আমাব যে বড কষ্ট হইতেছে; যত শীঘ্ৰ পাবিদ আমাকে প্ৰতিষ্ঠিতা কব।" কিন্তু নিকটে কোনও স্থাদিন ছিল না, অতএব ১৮৬২ সালেব ১৮ই 🖎 জাষ্ঠ তাবিথে স্নান্যাত্রাব দিনে (১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দেব ৩১শে মে বুহস্পতিবার) প্রতিষ্ঠাব দিন অবধাবিত হইল। কিন্তু ইহাব পূর্বেব একটি ঘটনার ফলস্বরূপে ক্রমে যথাসময়ে শ্রীরামক্লফকে দক্ষিণেশবেব পটভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হইল।

বানীব বাসনা ছিল যে, মন্দিবে দেবীব অন্নভোগ হইবে, অথচ
সামাজিক প্রথান্সনাবে উক্ত মন্দিবে কোন উচ্চশ্রেণীব ব্রাহ্মণ পূজাবী-পদে
ব্রতী হইতে চাহিলেন না। রানী এই বিষয়ে প্রায় হতাশ হইয়া
পডিযাছেন, এমন সময় ঝামাপুকুবেব চতুম্পাঠীর অধ্যাপক এবং

শ্রীবামরুষ্ণেব অগ্রজ শ্রীযুক্ত রামকুমাব বিধান দিলেন, "বানী যদি উক্ত সম্পত্তি কোন ব্রাহ্মণকে দান কবেন এবং সেই ব্রাহ্মণ ঐ মন্দিবে দেবীপ্রতিষ্ঠা কবিষা অন্নভোগেব ব্যবস্থা কবেন, তাহা হইলে শাস্তানিষম যথাযথ বক্ষিত হইবে এবং ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ ঐ মন্দিবে প্রসাদগ্রহণ কবিলেও দোষভাগী হইবেন না" (ঐ)। তদগুসাবে রানী নিজেব গুক্ব নামে দেবাল্য-অর্পণাস্তে অন্য উপযুক্ত পূজকের অভাবে শ্রীযুক্ত বামকুমাবকেট দেবীব পূজকপদে ব্বণ কবিলেন।

নির্দিষ্ট স্থান্যাত্রাব দিনে 'দীযতাং ভুজাতাং' রবে দক্ষিণেশরেব আকাশ-বাভাস আনন্দম্থবিত হইতে লাগিল। বানী অকাতবে অর্থবায় কবিয়া দৃবদেশাগত ব্রাহ্মণ ও অতিথিবর্গকে আপ্যায়িত কবিলেন। "দেবালয়-নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা উপলক্ষো বানী প্রায় নয লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন, এবং ২,২৬,০০০, মুদ্রাব বিনিময়ে ত্রৈলোক্যানাথ ঠাকুবেব নিক্ট হইতে দিনাজপুব-ঠাকুবগাঁ। মহকুমাব অন্তর্গত শালবাডি প্রগণা ক্রয় কবিয়া দেবদেবাব জন্য দানপত্র লিথিয়া দিয়াছিলেন" ( ঐ )।

রানীব ঐ সমযেব সাত্তিকভাব বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। 'লীলা-প্রসঙ্গ'কার লিথিয়াছেন, "দেবীম্তিনির্মাণাবন্তেব দিবস হইতে বানী যথাশাস্ত্র কঠোব তপস্থার অন্তষ্ঠান কবিয়াছিলেন, ত্রিসঞ্জা, স্নান, হবিষ্যারভোজন, মাটিতে শয়ন ও যথাশক্তি জপপূজাদি কবিতেছিলেন।"

শ্রীরামক্বফ প্রথমে ভাতাব অন্থবোধদত্বেও কালীবাড়িতে বাস ও অন্নপ্রসাদগ্রহণ কবিতে প্রস্তুত ছিলেন না; কিন্তু দৈববিধানে পরে উহাতে স্বীকৃত হন, অধিকন্তু মথুবানাথের বিশেষ অন্নরোধে দেবীর পূজকপদেও ব্রতী হন। এই স্ত্রে রানীর সহিত তাঁহাব ধনিষ্ঠ পবিচয় জন্ম এবং উভয়ে পরম্পরের গুণগ্রামে মৃশ্ব হন। ইহাব পর ১২৬২ সালের ভাদ্র মাসে নন্দোৎসবের দিনে ৺গোবিন্দজীকে কক্ষাস্তরে শয়ন করাইতে লইয়া

#### ৱানী ৱাসমণি

যাইবাৰ সময় পুজক ক্ষেত্ৰনাগ ভূপতিত হইলেন এবং বিগ্ৰহেৰ একটি পদ ভাঙ্গিয়া গেল। তথন সমস্যা দাডাইল, নৃতন মূর্তি গডাইতে হইবে অথবা ভগ্নপদেব সংশাব কবিলেই চলিবে ৷ বাসমণিব আহ্বানে পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া বিধান দিলেন যে ভগ্নমূর্তি গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত এবং ভংগলে নৃতন বিগ্রাহ নির্মিত হওয়া উচিত। তদম্বসাবে নৃতনমূর্তিগঠনের আদেশ দেওয়া হইল। কিন্তু সভাভিঙ্গ হইলে মথুববাবু বানীমাভাকে বলিলেন, "ছোট ভটচাজকে এ বিষ্যে জিজ্ঞাসা কবা তো হুখনি। তিনি কি বলেন জানতে হবে।" মথ্বানাথ পূর্বেই শ্রীবামক্লফেব ভগবংপ্রেমেব পবিচয় পাইয়াছিলেন। তাঁহাব প্রশ্নেব উত্তবে ঠাকুব ভাবাবস্থায বলিলেন, "বানীৰ জামাইদেৰ কেউ যদি পড়ে পা ভেঙ্গে ফেলভ, ভবে কি তাকে ত্যাগ কবে আব একজনকে এনে তাৰ জায়গায় বসানো হত, না তাব চিকিৎসাব বাবস্থা হত ৷ এখানেও সেইবকম কবা হোক— মতিটি জুডে যেমন পূজা কবা হচ্ছে তেমনি পূজা কবা হোক। ত্যাগ কবতে হবে কিসেব জন্ম ?" বানী এই কথা শুনিষা আশস্ত হইলেন এব শ্রীবামরুফ মৃতিগঠনে অভিজ্ঞ জানিয়া জামাতা মথুবানাথেব প্রামর্শে তাহাকেই সংস্থাবেব ভাব দিলেন। নিপুণহস্তে সংস্থাবকায এমন স্বসম্পন্ন হইল যে, পথীক্ষা কবিয়াও ভগ্ন স্থান ধবিতে পাবা যাইত না। অতঃপব ক্ষেত্রনাথ কার্যচ্যত হইলেন এবং শ্রীবামকৃষ্ণকে ৺বাধাগোবিল-মন্দিবেব পূজাভাব গ্রহণ কবিতে হইল।

এই সময়ে বিভিন্ন কালে ৺কালীমন্দিবেও শ্রীশ্রীঠাকুবেব যে-সব বিবিধ ভাবেব পূজা চলিতেছিল মন্দিবেব কর্মচাবিগণ ভাহাকে অনাচাব-আখ্যা দিলেও গুণগ্রাহী, বুদ্ধিমান মথুবানাথের বুঝিতে বাকী ছিল না যে, এই পূজাবীর একাস্থিক ভক্তিব ফলে দেবী জাগ্রতা হইবেন এবং বানীর মন্দিব-প্রতিষ্ঠা সার্থক হইবে। বাসমণি পূর্বেই ঠাকুবেব মূথে ভক্তিমাথা

সঙ্গীত-শ্রবণে পুলকিত হইয়াছিলেন। এই গানটি তাঁহাব বিশেষ প্রিয ছিল—

কোন্ হিসাবে হবহৃদে দাঁডিয়েছ মা পদ দিয়ে।

সাধ কবে জিব বাডায়েছ, যেন কত ন্থাকা মেযে।

জেনেছি জেনেছি তাবা, তাবা কি তোব এমনি ধাবা।
তোব মা কি তোব বাপেব বুকে দাঁডিযেছিল এমনি কবে।

সম্প্রতি শ্রীগোবিন্দবিগ্রহেব সংস্থাবেব পূর্বে ঠাকুবেব ভাবাবেশ ও ভক্তিপূত্ত
সিদ্ধান্তেব পবিচ্যলাভে সে প্রীতি শ্রদ্ধায় পবিণত হইয়াছিল। তথাপি
অল্লকাল পরে যে ঘটনা ঘটিল তাহাতে স্পইট প্রতীত হয় যে বানীব

সিদ্ধান্তেব পবিচয়লাভে সে প্রীতি শ্রদ্ধায় পবিণত হইয়াছিল। তথাপি অল্লকাল পবে যে ঘটনা ঘটিল তাহাতে স্পষ্টই প্ৰতীত হয় যে, বানীব নিজমনে সাধনাসম্ভূত অতি উচ্চ ভক্তিভাব না থাকিলে ঠাকুবেব প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা দেদিন ধুলিদাৎ হইখা যাইত। বানী দেদিন "মন্দিবে শ্ৰীশ্ৰীজগদন্বাব দৰ্শন ও পূজাদি কবিবাব কালে তদ্বিষয়ে তন্ময না হইয়া বিধ্যকর্মসম্পর্কীয় একটি মামলাব ফলাফল সাগ্রহে চিন্তা কবিতেছিলেন। ঠাকুর তথন ঐ স্থানে বৃধিয়া তাঁহাকে সঙ্গীত শুনাইতেছিলেন। ভাবাবিষ্ট ঠাকুব তাহাব মনেব কথা জানিতে পাবিষা 'এখানেও ঐ চিন্তা' বলিয়া তাঁহাব কোমলাঙ্গে আঘাতপূৰ্বক ঐ চিন্তা হইতে নিবস্তা হইতে শিক্ষা-প্রদান কবেন। শ্রীঞ্জগদম্বাব ক্রপাপাত্রী সাধিকা বানী উহার্ডে নিজমনেব ছুৰ্বলতা ধবিতে পাবিষা অন্তত্তপ্তা হইয়াছিলেন এবং ঠাকুবের প্রতি তাহাব ভক্তি ঐ ঘটনায় বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল" ('লীলাপ্রসঙ্গ')৷ এদিকে বানীব উপর প্রহাব হইতে দেখিয়া মন্দিবে বেশ চাঞ্চল্যেব স্ষ্টি হইল; এমন কি, ভট্টাচার্য মহাশয়কে শাস্তি দিবার জন্ম কর্মচারীবা শশব্যস্তে তথায় সমবেত হইল। কিন্তু বানী গম্ভীরম্বরে আদেশ দিলেন, "ভট্টাচার্য মশায়েব কোন দোষ নেই; তোমবা তাঁকে কেউ কিছু বলো না।" মথ্ববাবৃও সমস্ত শুনিয়া শুশ্রঠাকুরানীব আদেশই বহাল বাখিলেন।

মন্দিরপ্রতিষ্ঠার (১৮৫৫, মে) পর রানী রাসমণি দীর্ঘকাল ইহধামে ছিলেন না। ১৮৬১ খৃষ্টান্দেব প্রারম্ভে তিনি গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হন। তথনও দক্ষিণেশ্ববের জন্ম ক্রীত দিনাজপুরের জমিদারি দেবোত্তব করা হয় নাই। এখন উহা কবিবার জন্ম তিনি ব্যক্ত হইলেন। তাহার কন্যাচতুষ্টয়ের মধ্যে তথন কেবল শ্রীমতী পদ্মণি ও শ্রীমতী জগদ্যা বাঁচিয়াছিলেন। ভবিয়তে সম্পত্তিব অপব্যবহার বন্ধ কবিবাব জন্ম বোগশ্যাশামিতা রানী উভয় কন্যাকে দেবোত্তব কবিবাব সম্মতিমৃক্ত একথানি ভিন্ন একরারনামা লিথিয়া দিতে বলিলেন। জগদ্যা উহাতে সম্পতা হইলেও পদ্মণি সহি দিলেন না। তাই মৃত্যুশ্যায় শয়ন কবিয়াও বানী শান্তিলাভ কবিতে পারিলেন না। অগত্যা ৺জগদ্যাব ইচ্ছায় যাহা হইবার হইবে ভাবিয়া তিনি ১৮৬১ খ্রীষ্টান্দেব ১৮ই ক্ষেক্রশাবি দেবোত্তব-দানপত্রে সহি কবিলেন এবং ঐ কার্য সমাধা করিবাব প্রদিন (মঙ্গলবাব) বাত্রিকালে শ্বীবতাগে কবিয়া ৺দেবীলোকে গমন কবিলেন।

"শবীবত্যাগেব কিছু পূর্বে বানী বাসমণি কালীঘাটে আদিগঙ্গাতীবস্থ বাটীতে আসিয়া বাস কবিয়াছিলেন। দেহবক্ষাব অব্যবহিত পূর্বে তাঁহাকে গঙ্গাগর্ভে আন্যন কবা হইলে সম্মুথে অনেকগুলি আলোক জ্ঞালা বহিয়াছে দেথিয়া সহসা বলিয়া উঠিযাছিলেন, 'সবিষে দে, সবিয়ে দে, ওসব রোশনাই আর ভাল লাগছে না, এখন আমাব মা আসছেন! তাঁর শ্রীঅঙ্গেব প্রভায় চাবিদিক আলোকময় হয়ে উঠেছে।' (কিছুক্ষণ পরে) 'মা এলে! পদা যে সহি দিলে না—কি হবে, মা!' —কথাগুলি বলিয়াই পুণ্যবতী বানী শাস্তভাবে মাতৃক্রোডে মহাসমাধিতে শয়ন করিলেন। রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে" (ঐ)।

এইরপ ভক্তিমতী নাবীব জীবনীর পূর্ণ তাৎপর্য লৌকিক দৃষ্টিতে নির্ণয় কবা অসম্ভব, ইহাব কিঞ্চিমাত্র ধারণায় আনিতে হইলে আমাদিগকে

শ্রীবামক্ষেবে বাণীরই অন্ধ্যান করিতে হইবে। তিনি বলিয়াছিলেন, "রানী রাসমণি শ্রীশ্রজগদধার অন্তনায়িকাব একজন। ধবাধামে তাঁহাব পূজাপ্রচারের জন্ম আসিয়াছিলেন। …বানীব প্রতিকার্থেই জগন্মাতাব উপর অচলা ভক্তি প্রকাশ পাইত।"



,প্রাধারের

# গোপালের মা

আন্তমানিক ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্তা অব্যোবমণি দেবী কলিকাতা মহানগরীর প্রায় সাত মাইল উত্তরে গঙ্গাতীববর্তী কামারহাটী প্রামে ধর্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত কাশীনাথ ভট্টাচার্য (বোষাল) মহাশয়েব দবিদ্রগৃহ মালোকিত কবিয়া ভূমিষ্ঠ হন। নয় বৎসব বয়সে চব্বিশ প্রগণা জেলার অন্তর্গত পাইগহাটী প্রামে তাঁহার বিবাহ হয়। সেই একবার মাত্র স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পব পিতৃগৃহে অবস্থানকালেই তেরো-চৌদ্দ বৎসব বয়ংক্রমকালে তিনি বিধবা হন। বালবিধবা অঘোরমণি পিতামাতার জীবদ্দশায় মন্তক মৃত্তিত কবিতে পারেন নাই; কিন্দ্র তাহার পব পূর্ণ বৈধব্যেব বেশ ধাবণ কবিলেন। তাঁহার দেহ ছিল কিঞ্চিৎ থর্ব, স্কন্থ ও স্বগঠিত, বর্ণ ছিল উজ্জ্বল শ্রামবর্ণ এবং সর্বশরীবে ছিল পবিত্রতার এক অলৌকিক আভা। শ্রীরামকৃষ্ণ অপেক্ষা তিনি প্রায় চৌদ্দ বৎসরেব বড ছিলেন এবং তাঁহার অন্তর্ধানের পবেণ প্রায় বিশ বৎসর জীবিত ছিলেন।

কামাবহাটীতে অধোবমণির পিতৃগৃহেব নিকটেই কলিকাতাব পটলভাঙ্গা-নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দত্তের ঠাকুরবাটী ছিল। দত্ত মহীশম কামারহাটীতে গঙ্গাতীরে শ্রীশ্রীবাধাক্বফ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা কবিয়া মহাসমারোহে দেবাপূজাদি চালাইতে থাকেন। তাঁহার দেহত্যাগেব পর বিষয-সম্পত্তিব অধিকাংশ বিনষ্ট হওয়ায় যথন পূজার ক্রটি হইবাব সম্ভাবনা ঘটে, তথন দত্তগৃহিণী ঠাকুর-বাটীতে অবস্থানপূর্বক পূজাদির তত্তাবধানে নিযুক্তা হন। ধর্মপ্রাণা গৃহিণী কঠোরব্রহ্মচর্যাম্বষ্ঠানপ্রক ভূমিতে শয়ন, বিসন্ধা স্থান, একসন্ধ্যা ভোজন, ব্রত, উপবাস ও শ্রীবিগ্রহের পূজা ইত্যাদি লইয়া থাকিতেন। ঐ সময়ে দত্তবংশের পুরোহিতকুলের শ্রীনীলমাধব ভট্টাচার্য ঐ মন্দিরের পূজক ছিলেন, তিনি অঘোরমণির ভ্রাতা। ঐ স্ত্রে

এবং স্বভাবগত ও আচারগত সাদৃশ্ববশতঃ দত্তগৃহিণী ও অঘোরমণির মধ্যে বিশেষ সোহার্দ্যের উদয় হয়। অঘোরমণি শুশুরকুলের গুরুদেবের নিকট গোপালমন্ত্রে দীকিতা হইয়াছিলেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি দত্তগৃহিণীর ঠাকুরবাড়িতেই আসিয়া মেয়েমহলের একটি ঘরে বাস করিতে লাগিলেন। পিত্রালয়ে মাত্র দিনে তুই-একবার ঘাইতেন।

দত্তদের ঠাকুরবাটীর দক্ষিণপ্রান্তে যে কক্ষে বালতপস্থিনী অঘোরমণি বাস করিতেন, উহার দক্ষিণের তিনটি জানালা দিয়া স্থন্দর গঙ্গা দর্শন হইত। উত্তরে ও পশ্চিমে ছুইটি দর্মা ছিল। ঐ ঘরে তিনি দিবারাত্র জপে মগ্ন থাকিতেন। জপের সময় কেহ কাছে থাকে, ইহা তাহার মন:পৃত ছিল না; কাজেই ঐ ঘবে আর কেহ থাকিতে পাইত না। তিনি খুব আচারী ছিলেন। নিত্য তুই বেলা স্নান কবিতেন—সকালে পঙ্গায়, বিকালে পু্দ্ধবিণীতে। গঙ্গান্ধানান্তে ভটবভী বিল্বমূলে বসিয়া কিয়ৎক্ষণ ধ্যান করিতেন; বিকালে ৺বাধাকুষ্ণেব দালানে বসিয়া জপাদি করিতেন। আমর্ক্ষের বিপরীত দিকে তাঁহাব যে বন্ধনশালা ছিল, তাহা অধুনা লুপ্ত হইয়াছে। তথায় স্বহস্তে রন্ধনান্তে গোপালের ভোগ সাজাইয়া সম্মুথে একখানি কৃদ্র কাষ্ঠাসন পাতিয়া ও ক্ত্র পানপাত্রে **গঙ্গাজন রা**থিয়া দেবতাকে আহ্বানপূর্বক' আহাব করাইতেন; পরে স্বয়ং প্রসাদ পাইতেন। আলু-উচ্ছে ও মুগের ডাল ভাতে ছিল তাঁহার প্রায় নিত্যকার আহাব। রাত্রে জলথাবাব ছিল মাত্র বাগানের নাবিকেলে প্রস্তুত নাড়ুও একটু হধ। বাগানেব শুষ্ক পত্র ও ভগ্ন শাখাদি কুডাইয়া তিনি রন্ধন করিতেন। শশুরকুল হইতে লব্ধ ধানজমি ও স্ত্রীধনাদি বিক্রয় করিয়া যে পাচ-সাত শত টাকা পাইয়াছিলেন, তাহা দত্তগৃহিণীর নিকট গচ্ছিত রাখিয়া যে সামাভ আয় হইত, উহা দ্বারাই ব্যয়সংকুলান করিতেন। ছয় মাদের মদলা, চাল-দাল

#### গোপালের মা

ইত্যাদি দ্রব্য কয়েকটি হাঁডির মধ্যে মেজেতেই থাকিত। তবিতবকারি কামারহাটীর কলেব ধাবে হপ্তাব বাজার হইতে কিনিতেন। কুলা, শিল-নোডা ইত্যাদি সব একই ঘরে থাকিত। একটি শিকায় মৃডি, বাতাসা, নারিকেল নাড় প্রভৃতি আহার্য থাকিত। একটি তোবঙ্গে সামান্য বস্তাদিও রক্ষিত ছিল। দাত শেষ পর্যন্ত ঘই-চাবিটি ছিল—গুল দিয়া দাত মাজিতেন। আহাবেব পর জোযান, ধনেব চাল ইত্যাদি কিঞ্চিৎ মুথে দিতেন। পান নিজে না থাইলেও গোপালকে ভোগ দিতেন, অথবা কেহ ছেচিয়া দিলে একট্-আধট্ প্রসাদ পাইতেন।

দত্তগৃহিণীব সহিত প্রীতি এবং নিদ্ধ স্বাভাবিক ভক্তিব প্রেবণায় পরাধারক্ষেব মন্দিরে কিঞ্চিৎ কার্যপ্ত তিনি কবিতেন; এতঘাতীত গৃহিণীর সহিত বসিয়া ভোগের জন্ম তবকাবিও কুটিতেন। তুঞ্চীয়াবে একাস্তে বাস করাই ছিল তাহাব রীতি। বাত্রি ঘুইটায় উঠিয়া শোঁচাদি-সমাপনান্তে তিনটা হইতে সকাল আটটা পর্যস্ত তিনি জপে মগ্ন থাকিতেন। পবে মন্দিব পবিদ্ধাব কবা, বাসন-মাদ্ধা, ফুল-তোলা, মালা-গাঁখা, চন্দন-বাটা ইত্যাদিতে কিছুকাল ব্যমিত কবিয়া শ্রীবিগ্রহের ভোগবাগাদিব পর স্থপাক আহারাস্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম কবিতেন। অতঃপব আবাব জপাবাধনায় বসিতেন। সন্ধ্যাসমাগমে মন্দিরে আবাত্রিকদর্শনানস্তর আবাব সাধনা চলিত। শ্রীবামরুক্ষের সহিত সাক্ষাৎ হইবাব পূর্বে প্রায় ত্রিশ বৎসব এরপে এই ক্ষুদ্ধ কক্ষেই সাধনার একটানা স্রোত চলিবাছিল। সম্ভবতঃ একবাবমাত্র তিনি এই তপস্থা ভঙ্গ কবিয়া দত্তগৃহিণীব সহিত বেলযোগে কাশী, গয়া, মথুরা, বৃন্দাবন ও প্রয়াগাদি কয়েকটি তীর্থ দর্শন কবিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি পড়িতে পারিতেন কিনা বলা কঠিন। তবে কামাবহাটী ত্যাগের পব তাঁহার গৃহে চশমা সহ গৈরিকবস্তাবৃত

একথানি কাশীদাসী মহাভাবত, একথানি ক্তিবাসী বামাযণ, একথানি গীতা এবং রামচন্দ্র দত্তের দেওয়া একথানি সঙ্গীত-পুস্তক পাওয়া গিয়াছিল।

অঘোবমনি শ্রীবামরুক্ষের দর্শন পাইলেন দক্ষিণেশ্ববের মন্দিরে ১৮৮৪ থাঁটান্দের অগ্রহায়ণ মাসের এক শুভদিনে। শ্রীরামরুক্ষ প্রমহংসদেবের নাম তথন স্থবিদিত। দত্যুহিনা সেই নামশ্রবণে আরুষ্ট হইয়া সেই দিবস তাঁহার দর্শনার্থে অঘোরমনির সহিত নৌকাযোগে তথায় উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর সেদিন তাঁহাদিগকে সাদরে নিজেব ঘরে বসাইলেন এবং ভক্তিতরের অনেক উপদেশ দিয়া ও ভঙ্গন শুনাইয়া পুনর্বার আসিতে বলিয়া বিদায় দিলেন। দত্যুহিনাও তাঁহাকে একদিন কামাবহাটীর ঠাকুরবাজিতে যাইবার জন্ম সাগ্রহ আমন্ত্রণ জানাইলেন। ঠাকুর উহা গ্রহণ কবিলেন এবং পরে একদিন তথায় গমনপূর্বক শ্রীবিগ্রহের জীবন্ত প্রকাশের সম্মুথে সংকীর্ত্তন ও নৃত্যাদি করিলেন এবং প্রসাদগ্রহণান্তে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন।

ইতোমধ্যে অংঘারমণির জীবনে এক মহা পরিবর্তনের পূবাভাস দৃষ্ট হইল। প্রথম দর্শনের দিনেই ঠাকুরেব প্রতি তিনি এক প্রবল আক্রণ অন্তত্তব কবিলেন, মনে হইল "ইনি বেশ লোক, যথার্থ সাধুভঞ্জ এবং ইহার নিকট পুনরায় সময় পাইলেই আসিব।" অতএব অল্পদিন প্রেই জ্বপ করিতে করিতে অংঘারমণির প্রাণের মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে গমনেব অভিলাষ উদিত হওযামাত্র তুই-তিন প্রসাব দেদো সন্দেশ কিনিয়া তিনি একাকিনী পদব্রজে তথায় উপস্থিত হইলেন। অমনি ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "এসেছ? আমার জন্ম কি এনেছ দাও।" অংঘারমণি তোভাবিয়া অজ্ঞান, "কেমন করে সে 'নোঘো' (থারাপ) সন্দেশ বার কবি ? এঁকে কত লোক কত ভাল জিনিস এনে খাওয়াচ্ছে—আবার তাও ছাই

#### গোপালের মা

কি আমি আসবামাত্র থেতে চাওয়া।" সলজ্জভাবে সেই সন্দেশগুলি বাহিব কবিয়া দিলে ঠাকুব উহা সানন্দে খাইতে খাইতে বলিলেন, "তুমি পয়সা থবচ করে সন্দেশ আন কেন? নারকেল নাড় করে রাখবে, তাই তুটো-একটা আসবার সময় আনবে। না হয় যা ভূমি নিজের হাতে বাঁধবে, লাউশাক-চচ্চবি, আলুবেগুন বডি দিয়ে সজনে-খাডার তরকারি —তাই নিয়ে আসবে। তোমার হাতের রান্না থেতে বড সাধ হয।" ধর্মকর্মের কথা না ১ইয়া এইরূপে কেবল খাবার কথাই হইতেছে দেখিয়া অংশবমণি ভাবিলেন, "ভাল সাধু দেখতে এসেছি—কেবল খাই থাই! আমি গরীব কাঙ্গাল লোক, কোথায় এত থাওয়াতে পাব ৫ দূব হোক্, আব আসৰ না।" কিন্তু প্ৰত্যাবৰ্তনকালে দেখেন, মন কিছুতেই দিশিধেরের উভানের বহিদার অভিক্রম করিতে চায় না, অনেক বলপ্রযোগ করিয়া তাহাকে কামারহাটীতে লইয়া আদিতে হইল। ইহাবই ক্ষেক্দিন পর কামাবহাটীতে ব্রাহ্মণা চচ্চরি রান্না ক্রিয়া ঠাকুবের নিক্ট উপস্থিত হইলে তিনি উহা চাহিয়া থাইলেন ও বলিতে লাগেলেন, "আহা, কি বারা। যেন স্থা, স্থা।" সে আনন্দে বান্ধণার চক্ষে জল আসিল—ভাবিলেন, তিনি গ্ৰীৰ কাঞ্চাল বলিয়া তাঁহাৰ এই সামান্ত জিনিশের ঠাকুর এত বডাই করিতেছেন। তিন-চারি মাস এইরূপেই ঘন ঘন যাতায়াত চলিতে লাগিল—আর সেই থাই থাই! কেবল "এটা এনো, ওটা এনো"—ইত্যাদির জালায় অস্থির হইয়া বৃদ্ধা ভাবেন, "গোপাল, তোমাকে ডেকে এই হল? এমন সাধুর কাছে নিয়ে এলে যে, কেবল থেতে চায়! আর আসব না!" কিন্তু সে কি বিষম আক্র্ণ--দুরে গেলেই আবার টানিয়া আনে!

ক্রমে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের বসস্ত আসিধা পড়িল। রাত্রি তিনটার সময় জ্বপে বসিয়া জ্বসমাপনাস্তে ব্রাহ্মণী গ্রপসমর্পণের পূর্বে প্রাণায়াম আরম্ভ

ক্রিয়াছেন, এমন সময় দেখেন শ্রীরামক্বফ তাঁহার বামে উপবিষ্ট, তাঁহাব দক্ষিণ হস্তটি মৃষ্টিবদ্ধপ্রায় আর মৃথে মৃত্ হাস্থ—ঠিক যেমন দক্ষিণেশ্বরে দেখিয়াছেন তেমনি। ভাবিলেন, "একি! এমন সময়ে ইনি কোথা থেকে কেমন করে এলেন ?" অবাক্ হইয়া ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধা যেমন সাহস किविया श्रीय वाम श्रस्त ठीकूरवव वाम श्रस्ति धिवित्नन, अमिन रम मूर्जि অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইল আর তৎস্থলে দর্শন দিল দশ মাসের শিশু সত্যকাব গোপাল। সে হামা দিয়া এক হাত তুলিয়া বৃদ্ধা⊲ মুখপানে চাহিয়া বলিল, "মা, ননী দাও।" বান্ধণী তো দেখিয়া শুনিয়া স্তম্ভিত—এ কি কাণ্ড ৷ তিনি চীৎকাব করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "বাবা, আমি ছুঃখিনী কাঙ্গালিনী, আমি ভোমায কি খাওয়াব, ননী ক্ষীর কোথা পাব, বাবা ?" সে অদুত গোপালের কিন্তু জ্ঞাক্ষেপ নাই—সে থাইবেই। তথন শিকা হইতে নাবিকেল নাড় দিয়া বলিলেন, "বাবা গোপাল, আমি তোমাকে এই কদৰ্য জিনিস থেতে দিলুম বলে আমাকে যেন একপ থেতে দিও না।" জপ সেদিন আর হইল না—চলিতে লাগিল গোপালেব অপূর্ব লীলা। দে ক্রোডে বনে, মালা কাডিয়া লয়, স্বস্কে বদে, ঘরময় ঘুবিয়া বেডায়! যেমন স্কাল হইল অমনি গোপালেব মা পাগলিনীর ভায় দ্কিণেশ্ববে চলিলেন; গোপালকে বুকে লইয়া চলিতে চলিতে দেখিতে লাঞ্চিলেন, গোপালের লাল টুকটুকে পা-ছুখানি বুকের উপর ঝুলিতেছে।

সকাল প্রায় সাতটাব সময় আলুথালু বেশে 'গোপাল, গোপাল' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে গোপালেব মা ঠাকুবের কক্ষে পূর্বদিকেব ছারপথে ঢুকিলেন। তাঁহাব চক্ষ্ কপালে উঠিয়াছে, আঁচল ভূমিতে লুটাইতেছে—কোন দিকে ক্রুক্ষেপ নাই। তিনি আসিয়া ঠাকুবের পার্শে বিসিলেন, ভাবাবিষ্ট ঠাকুবও তাঁহার ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইলেন। সাশ্রন্মন গোপালের মা নিঞ্চের সহিত আনীত ক্ষীর, সর, ননী গোপালরূপী

জীরামক্বফের মূথে তুলিয়া দিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভাব-সংবরণ করিয়া ঠাকুর আপনার চৌকিতে বদিলেন। গোপালের মার কিন্তু ভাব আব থামে না---সারা ঘব তিনি নাচিয়া বেড়াইতে লাগিলেন আব বলিতে লাগিলেন, "ব্ৰহ্মা নাচে, বিষ্ণু নাচে, আর নাচে শিব"—ইত্যাদি। এই দেবত্র্লভ দৃষ্টে মুগ্ধা গৃহসমার্জনরতা অপব ভক্তমহিলা ভাবিতে লাগিলেন — যে ঠাকুর স্বীজাতির স্পর্শমাত্র সহ্থ করিতে পাবেন না, তাঁহার আজ এ কীদৃশ আচরণ। একদিকে দ্বিষষ্টিবর্গাতীতা বৃদ্ধার অনুপম মাতৃম্বেহ, অপবদিকে অষ্টচত্বারিংশৎ বয়ন্ধ প্রোটেব গোপালভাব! শোনা যায় বটে যে, যশোদাভাবে আত্মহারা ভৈববী ব্রাহ্মণীর ক্রোড কখন কখন তাঁহার দাবা অলম্বত হইত , কিন্তু উহা অতীতেব শোনা কথা আর ইহা প্রত্যক্ষণ ভাবসংববণান্তে গোপালেব মাব সে-আনন্দ দেথিয়া উপস্থিত অপব মহিলাটিকে ঠাকুব সহাস্তে বলিলেন, "দেখ দেখ, আনন্দে ভবে গেছে—ওর মনটা এখন গোপাল-লোকে চলে গেছে!" ভাবেব আধিক্যে অঘোৰমণি সেদিন ঠাকুরকে কত কথাই না বলিতে লাগিলেন, "এই যে গোপাল আমার কোলে, ঐ যে তোমাব ভেতব ঢুকে গেল; ঐ আবাব বেবিয়ে এল; আয় বাবা, হুঃখিনা মার কাছে আয়"—ইত্যাদি। গোপাল এইর্রীপৈ কথন ঠাকুরের সহিত মিশিয়া এবং কথন বাল্যলীলার তবঙ্গ তুলিয়া একদিকে যেমন শ্রীবামরুঞ্কেই গোপালরূপে প্রত্যক্ষ কবাইল, অপ্রদিকে তেমনি গোপালের মাকে আত্মহাবা কবিল। অঘোবমণি আজ হইতে বাস্তবিকই গোপালেব মা হইলেন এবং ঠাকুবও তাহাকে ঐ নামে ভাকিতে লাগিলেন। তাঁহাব ভাবপ্রশমনের জন্ম ঠাকুব সেদিন বহু প্রকারে যত্ন করিতে লাগিলেন—তাঁহাব বুকে হাত বুলাইয়া দিলেন, তাঁহাকে ভাল ভাল থাগুদামগ্রী থাওয়াইলেন এবং দমস্ত দিন নিকটে রাখিয়া স্থানাহার করাইলেন। থাইতে থাইতে ব্রাহ্মণী বলিতে লাগিলেন,

'বাবা গোপাল, তোমার হৃঃখিনী মা এ জন্মে বড কটে কাল কাটিয়েছে, টেকো ঘুরিয়ে স্থতো কেটে পৈতা কবে বেচে দিন কাটিয়েছে—তাই বুঝি এত যত্ন আজ করছ ?"

সন্ধ্যায় ঠাকুব যথন গোপালের মাকে বিদায় দিয়া কামাবহাটী পাঠাইলেন, তথন গোপালও ক্রোডে উঠিয়া চলিল এবং গৃহে পৌছিযানানা রঙ্গ, আবদাব ইত্যাদিতে মাযেব জপভঙ্গ কবিতে লাগিল। অবশেষে গোপালের মা জপ ছাডিয়া তাঁহাকে শয্যায় শযন করাইলেন। তক্তাপোশের উপব মাতব পাতা—নরম বিছানা বা বালিশ তাঁহাব নাই—তাই গোনাল খুঁত খুঁত কবিতে লাগিল। অগত্যা ব্রাহ্মণী স্বীয় বাম বাছতে তাহাব মস্তক বাখিয়া বলিলেন. "বাবা, আজ এই বক্মে শোও, বাত পোহালেই কাল কলকাতা গিয়ে তোমায় নবম বালিশ কবিষে দেব।" পরদিন সকালে প্রত্যক্ষ গোপালের রান্নাব জন্স বাগান হইতে কাঠ কডাইতে গেলে পোপালও সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া কাঠ আনিয়া বান্নাম্বের রাখিতে লাগিল। বন্ধনকালেও ত্বস্ত শিশু কাছে বিদিয়া বা পিঠে পডিয়া সব দেখিতে লাগিল ও আবদার কবিতে থাকিল। বান্ধণী তাহাকে কথনও মিষ্ট কথায় ভুলাইতে লাগিলেন, কখনও বা বকিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশরে আসিয়া ঠাকুরের সহিত আলাপনাঁস্তে নহবতে জপে বসিলেন। জপশেষে প্রণাম কবিয়া উঠিবেন, এমন সময় পঞ্চবটীর দিক হইতে ঠাকুব তথায আসিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন, "তুমি এখনও এত জপ কর কেন? তোমাব তো খুব হয়েছে।" ব্রাহ্মণী বলিলেন, "জপ কবব না? আমার কি সব হয়েছে?" ঠাকুব—"সব হয়েছে।" গোপালেব মা—"সব হয়েছে?" ঠাকুব—"হাঁ, সব হয়েছে।" গোপালের মা—"বল কি? সব হয়েছে?" ঠাকুব—"হাঁ, তোমাব আপনাব জন্ম জপ-তপ সব কবা হয়ে গেছে। তবে (নিজের শবীর

দেখাইযা ) এই শরীবটা ভাল থাকবে বলে ইচ্ছা হযতো কবতে পার।" গোপালেব মা—"তবে এখন থেকে যা কিছু কবব সব তোমাব, তোমাব, তোমাব।" ইহার পবে তিনি মালাব থলি গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু অনেক দিন পবে ভাবিলেন, "একটা কিছু তো কবতে হবে, চব্বিশ ঘন্টা কবি কি ?" সতএব গোপালেব অর্থাৎ শ্রীবামক্ষেবে কল্যাণে মালা ফিরাইতে লাগিলেন।

অঘোবমণি বালবিধবা ছিলেন বলিয়া মত্যধিক আচাবনিষ্ঠা পালন কবিতেন। প্রথম প্রথম ঠাকুবেব নিকাই আগমনকালে একদিন তিনি যথন বন্ধনান্তে শ্রীবামকুফেবে পাতে বোকনা হইতে ভাত পবিবেশন কবিতেছিলেন, তথন শ্রীবামকুফদেব মত্তকিতে ভাতেব কাঠিটি ছুঁইয়া ফেলেন। অঘোবমণিব সেদিন আব খাওয়া হইল না। তিনি যেদিন দক্ষিণেশ্ববে আসিয়া বন্ধন কবিয়া খাইতেন, সেদিন শ্রীশ্রীমা ঠাকুবেব জন্ম ঝোল-ভাত বান্ধবে পব গোবব গঙ্গাজল প্রভৃতিব দ্বাবা উন্থন পাডিয়া দিতেন, তবে ব্রাহ্মণীব বোকনা চাপিত। কিন্তু গোপালের সাক্ষাৎকাবের পবে সেই মহাভাবতবঙ্গে নিষ্ঠাদিও কোথায় ভাসিন্ধা যাইতে লাগিল। গোপাল যথন যথো গুজিয়া দেয়। তাহা ফেলা চলে না—ফেলিলে গোপাল কাদে। ব্রাহ্মণী মনে মনে বুঝিযাছিলেন, ইহা শ্রীবামকুফেবেই লীলা। ইহাব পব এই নিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়ায় তাহাব আহাবাদি সঙ্গন্ধে আব আপত্তি বহিল না।

একদিন ব্রাহ্মণী এক প্রসাব বাতাসা লইবা দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইষা

১ এ এবামকৃষ্ণও যে আপনাকে গোপাল মনে কৰিতেন এব' অঘোৰমণিব ভিতৰে অধিন্তিত গোপাল থাইলেই তাহাৰ খাওয়া হইত, এই বিশয়ে একটি ঘটনা যোগানন্দ-প্ৰসঙ্গে উন্নিথিত হইয়াছে ('লীলাপ্ৰসঙ্গ'— গুৰুভাৰ, উত্তৰাৰ্য, ৩০২-৩ পূচা দুষ্ট্ৰা)।

দেখিলেন যে, ধনী ভক্তেবা অনেক মূল্যবান দ্রব্য আনিয়াছেন, তাই ঠাকুর তাহাব নিকট থাবার চাহিলেও লজ্জায উহা বাহিব কবিতে পাবিলেন না। তবু ঠাকুর ভাবাবস্থায় উহার ছই-একটি তুলিয়া লইয়া থাইলেন। গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে গোপালেব মা অবশিষ্ট বাতাসাগুলি লইয়া আসিলেন এবং উহাতে প্রসাদবৃদ্ধি থাকিলেও পথে যাতায়াতেব ফলে অশুচি হইয়াছে মনে কবিয়া উহা বাগানেব মালীকে থাইতে দিলেন। তাবপব এক দিবস থড়দহে শ্রামস্থলবদর্শনাস্থে প্রত্যাবর্তনকালে একজন পূজাবী তাহাকে প্রসাদ দিলে তিনি উহা লইয়া অগ্রসব হইবেন, এমন সময় কে একজন ব্রাহ্মণ মন্দিবেব সিঁডিব ধাবে দাড়াইয়া পরিচিত-কণ্ঠে বলিলেন, "কি গো, থাবি তো? না আবাব মালীকে দিবি?" চমকিতা ব্রাহ্মণী শুনিলেন শ্রীয়ামক্ষেণ্য কণ্ঠবব, যদিও আকৃতিটি ভিন্ন। অমনি দক্ষিণেশরে আসিয়া তিনি অশুসিক্ত কণ্ঠে নিবেদন কবিলেন, "বাবা, আমি অপবাধ কবেছি, আমাব কি হবে?" চিবশিশু বামক্ষ্ণ সেই ঘটনা শুনিয়া কেবল হাসিলেন।

অঘোরমণি অবিবাম চুইমাস কাল বাৎসলারতিব প্রবলতবঙ্গে হাবুড়ুবু থাইয়াছিলেন এবং বালগোপালকে কোলেপিঠে লইয়া বাস কবিয়াছিলেন। এইকপ দীর্ঘকাল চিন্নয়-নাম, চিন্নয়-ধাম ও চিন্নয়-খ্যামের প্রত্যক্ষ উপলেন্ধি অতি অল্প মহাভাগ্যবানেবই সম্ভবে। ছই মাস পরে ভাবের আতিশয়া মন্দীভূত হইলেও আঘোরমণি একাস্তমনে একটু চিস্তা কবিলেই গোপালের দর্শন পাইতেন। তাহার প্রবর্তী জীবন এই লীলাথেলারই ইতিহাস।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের উলটা বথের দিনে ঠাকুর বলবামমন্দিরে আগমনপূর্বক ছই দিন ও ছই রাত্রি তথায় যে আনন্দেব তুফান তুলিয়াছিলেন, তাহাব আবেগে প্রায় প্রত্যেক ভক্তই তৎসকাশে আগমন করিলেও গোপালের মাকে না দেখিয়া ঠাকুব জলযোগকালে গৃহের খ্রীভক্তদিগকে তাহার

সোভাগ্যের কথা শুনাইলেন এবং বলিলেন, "তাকে এথানে আনতে পাঠাও না।" সংবাদ পাইয়া বলবাম তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আনিবার জন্ম লোক পাঠাইলেন। প্রায় সন্ধ্যাকালে ঠাকুব দ্বিতলের হল-ঘবে বসিয়া ভক্তদেব সহিত আলাপ কবিতেছেন, এমন সময় তিনি অকস্মাৎ বালগোপাল-মূর্তিব ক্যায় ছই জাত ও এক হাতে ভূমিতে হামা দেওয়ার মত অবস্থানপূর্বক এক হাত তুলিয়া উধ্ব/মৃথে সতৃষ্ণ-নয়নে যেন কাহাব দিকে তাকাইয়া কি চাহিতে লাগিলেন—ভাবপ্রাবল্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ছবিতে আঁকা গোপালবং নিশ্চল এবং চক্ষু তুইটি অর্ধনিমীলিত হইল। ঠিক তথনি গোপালেব মা উপবে আসিয়া ঠাকুবকে স্বীয় ইষ্টকপে দর্শন কবিলেন। উপস্থিত সকলে গোপালেব মাব সম্মান ও সংবর্ধনা কবিয়া বলিতে লাগিলেন, ভাহাব ভক্তিপ্রভাবেই ঠাকুর সাক্ষাৎ গোপালকপ ধাবণ কবিলেন। গোপালেব মা কহিলেন, "আমি কিন্তু, বাবু, ভাবে অমন কাঠ হয়ে যাওয়া ভালবাসি না। আমার গোপাল হাদবে, থেলবে, বেডাবে, দৌডুবে—ও মা, ওকি, একেবাবে যেন কাঠ। আমাব অমন গোপাল দেখে কাজ নাই!" বাস্তবিকই ঠাকুব যেদিন প্রথম কামারহাটীতে যান, সেদিন তাঁহার এইকপ ভাব দেখিয়া অঘোবমণি ভয়ে কাত্ত্ৰ হইয়া ঠাকুবেব শ্ৰীঅঙ্গ ঠেলিতে ঠেলিতে বলিয়াছিলেন, "ও বাবা, তুমি অমন হলে কেন?"

গোপালের অবিরাম দর্শন যথন প্রথম বন্ধ হইয়া যায়, তথন গোপালের মা ভীত হইয়া সাশ্রনয়নে শ্রীরামরুষ্ণকে নিবেদন কবিলেন, "গোপাল, তুমি আমায় কি করলে, আমার কি অপরাধ হল, কেন আর আমি তোমায় আগেকাব মত (গোপালরূপে) দেখতে পাই না?" ঠাকুর উত্তর দিলেন, "ওরপ সদাসর্বক্ষণ দর্শন হলে কলিতে শরীর থাকে না। একুশ দিন মাত্র শরীরটা থেকে তারপর শুকনো

পাতাব মত করে পড়ে যায।" গোপালেব দর্শন বিবল

এক বিপবীত অবস্থা ঘটিল। বাযুপ্রধান ধাতে ব্যাকুলতার্দ্বিব

ফলে বুকে দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইল, তাই ঠাকুরকে বলিলেন,
"বাই বেডে বুক যেন আমাব কবাত দিয়ে চিরছে।" ঠাকুব সাম্বনা

দিলেন, "ও তোমাব হরি-বাই। ও গেলে কি নিয়ে থাকবে গো?
ও থাকা ভাল। যথন বেশা কট্ট হবে, তথন কিছু থেয়ো।" এই বলিয়া
ঠাকুব তাহাকে সেদিন অনেক ভাল জিনিস খাওয়াইলেন।

ঠাকুর সকাম ব্যক্তিদের আনীত দ্রব্যাদি ভক্তদিগকে থাইতে দিতেন না। শুধু নরেন্দ্রের বেলা ইহার ব্যতিক্রম হইত। তাদৃশ জীবন্মক্তি-লাভেব পর গোপালেব মার সহদ্ধেও ঠাকুরেব অহ্বর্ব আচবণই লক্ষিত হইল। একদিন একপ অনেক সকাম ভক্ত নানা দ্রবাসস্থাব লইয়া দক্ষিণেখবে শ্রীবামক্লফেব কক্ষে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় গোপালেব মা উপস্থিত হইলে শিশু থেমন মাতাকে পাইষা আদ্ব কবে, তেমনি ঠাকুরও ভাহার মস্তক হইতে চৰণ পৰ্যন্ত স্বাহে হাত বুলাইতে বুলাইতে গোপালেৰ মাৰ শরীব দেখাইয়া দকলকে বলিলেন, "এ খোলটাব ভেতৰ কেবল হবিতে ভবা--হবিম্য শ্বীব।" গোপালেব মা তথন নির্বিকাব--ঠাকুব পদস্পর্শ কবিলেও কোন প্রতিবাদ নাই। পরে ঘবে যত কিছু উত্তম জিনিধ ছিল সব আনিয়া ঠাকুব তাঁহাকে খাওঘাইতে লাগিলেন। বস্তুতঃ গোপালেব মা দক্ষিণেশ্বরে গেলেই ঠাকুব ঐভাবে খাওয়াইতেন বলিযা তিনি একদিন প্রশ্ন কবিলেন, "গোপাল, তুমি আমায অত খাওয়াতে ভালবাস কেন ?" ঠাকুব উত্তব দিলেন, "তুমি যে আমায় আগে কত থাইয়েছ।" গোপালের মা—"আগে কবে খাইয়েছি ?" ঠাকুব—"জন্মান্তবে।" আলোচ্য দিবদে সর্বক্ষণ দক্ষিণেখবে কাটাইয়া গোপালেব মা যথন সন্ধ্যায় কামারহাটী ফিরিবেন, তথন ঠাকুব ভক্তদেব আনীত সমস্ত মিছবি তাঁহাকে দিলেন।

গোপালের মা যখন ইহাতে আপত্তি তুলিলেন, তথন ঠাকুব তাহার চিবৃক ধরিয়া সাদবে বলিলেন, "ওগো, ছিলে গুড, হলে চিনি, তার পবে হলে মিছবি! এখন মিছবি হয়েছ, মিছবি খাও আর আনন্দ কব।"

সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে—গোপালেব মার আচবণের প্রতি ঠাকুরের সতর্ক দৃষ্টি। বলরাম-ভবনে পুর্বোক্ত উলটা-রথেব পর ঠাকুর যে নৌকায় দক্ষিণেশ্ববে চলিলেন তাহাতে ত্ই-একঙ্কন বালকভক্ত ও গোলাপমার সহিত গোপালের মাও একটি বড পুঁটুলি লইয়া উঠিলেন। ব্রাম্বণীকে দ্বিদ্র জানিয়া বলবামবাবুব পবিবাববর্গ তাঁহাকে বস্তাদি বছ আবশ্রকীয় দ্রব্য দিয়াছিলেন। যে ঠাকুব গোপালেব মার সহিত এয়াবং অতি স্বেহপূর্ণ ব্যবহাব করিতেছিলেন, তিনি ঐ পুঁটুলিটি দেখিয়া যেন <del>অক্ত লোক হইয়া গেলেন।</del> ভাবস্রোত বাধা পাইয়া বিপবীত মুখে চলিল। গোপালেব মাব সহিত তিনি কথা বলেন না, অপরের নিকট বৈবাগ্যের মহিমা কীর্তন কবিতে কবিতে ঐ পুঁটুলিব দিকে চাহেন— এই-সকল দেখিয়া গোপালেব মা মবমে মবিয়া গেলেন, তাঁহাব মনে হই , পুঁটুলিটি গঙ্গাজলে বিসর্জন দেওযাই উচিত। তাহাব পর দক্ষিণেশবে পৌছিয়াই শীশীমাতাঠাকুবানীকে বলিলেন, "ও বউমা, গোপাল • এই-সব জিনিসেব পুঁট়লি দেখে বাগ কবেছে। এখন উপায় ? —তা এ-সব আব নিয়ে যাব না, এইখানেই বিলিয়ে দিযে যাই।" বুজীর কাতবতা দেখিয়া করুণাম্যী মা বলিলেন, "উনি বলুন গে। তোমায় দেবাব তো কেউ নেই, তা তুমি কি করবে, মা ?—দবকার বলেই তো এনেছ!" গোপালেব মা তথাপি ক্যেকটি দ্ৰব্য বিলাইয়া দিলেন এবং সভয়ে ছই-একটি তরকারি বাঁধিয়া ঠাকুবকে খাওয়াইভে গেলেন! বৃদ্ধাকে অন্নতপ্ত দেখিয়া ঠাকুব তখন প্রসন্ন হইয়াছেন, অতএব আখন্তা হইয়া গোপালেব মা কামারহাটীতে ফিরিলেন।

অশেষরহস্তময় ঠাকুর একদিন বৃদ্ধাকে কহিলেন, তিনি যেন তাহাব দর্শনাদির কথা নরেন্দ্রকে বলেন। ইহার পূর্বে যথন যাহা কিছু দর্শন হইত, গোপালেব মা সমস্তই ঠাকুরকে বলিতেন। তাহাতে ঠাকুব সাবধান করিয়া দিয় ছিলেন যে, দর্শনের কথা কাহাকেও বলিতে নাই—এমন কি, তাহাকেও না, বলিলে দর্শন আর হয় না। তাই আজ অন্তর্ম আদেশ পাইয়া গোপালের মা প্রশ্ন করিলেন, "তাতে কিছু দোষ হবে না তো, গোপাল ?"

ঠাকুর আশাস দিলেন যে, হইবে না। তথন গোপালের মা নবেদ্রকে আম্পূর্বিক সমস্ত বলিতে বলিতে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা কবিতে লাগিলেন, "বাবা, তোমবা পণ্ডিত, বুদ্ধিমান; আমি হংখী কাঙ্গালী—কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না। তোমবা বল, আমাব এ-সব তো মিথাা নয়?" বৃদ্ধার ভক্তি, প্রেম, ভাবাবস্থা ও দর্শনাদির বিববণ শুনিতে শুনিতে নবেদ্র আত্মসংবরণ করিতে পারিতেছিলেন না; তাই সাশ্রনয়নে উত্তর দিলেন, "না মা, তুমি যা দেখেছ সব সত্য।"

এই সময়ে একদিন বেলা আন্দান্ত দশটাব সময় শ্রীবামরক্ষ রাথালকে লইয়া কামারহাটীতে উপস্থিত হইলে গোপালের মা আহ্লাদে আটখানা হইয়া যথাসাধ্য জলযোগের ব্যবস্থা করিলেন এবং ঠাকুর ও ক্লাথালকে দত্তবাবুদের বৈঠকখানায় বিছানা পাতিয়া বসাইয়া রন্ধনে মন দিলেন। তারপর ভিন্ধা-শিক্ষা করিয়া যাহা পাইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাদিগকে থাওয়াইয়া মেয়েমহলেব দোতলার দক্ষিণ দিকেব ঘরে আপনার লেপথানির উপর ধোপদন্ত চাদর পাতিয়া ঠাকুবকে বিশ্রাম কবিতে দিলেন। রাথালও পার্বে শয়ন করিলেন। এমন সময় ঠাকুর একটি হুর্গন্ধ অহতেব করিলেন এবং ঘবেব কোণে তাকাইয়া দেখিলেন, তুইটি কন্ধালময় প্রেত্তমূর্তি সেথানে দাঁড়াইয়া তাহাকে অহ্নম্য করিতেছে.

"আপনি এখানে কেন? আপনি এখান থেকে যান, আপনার দর্শনে আমাদেব বড কট্ট হচ্ছে।" ঠাকুব তৎক্ষণাৎ গৃহত্যাগ করিয়া চলিলেন; বাখালও সঙ্গে গেলেন। কিন্তু গোপালেব মাকে ঠাকুব কিছুই বলিলেননা; কারণ বৃদ্ধাকে সেখানে বাস কবিতে হইবে। বাখালকে পবে সব বলিলেন।

ঠাকুবেব লীলাসংববণেব পব শোকে ঘ্রিয়াণা ও সর্বদা গোপালচিন্তায় নিমগ্না গোপালেব মা বহুবাব সর্বভূতে গোপালেব সাক্ষাৎকাব
পাইয়া ধন্ত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একবাব মাহেশেব বথ্যাত্রায় উপস্থিত
হইয়া তিনি দেখেন বথ, রথেব উপব জগন্নাথদেব, যাহাবা বথ টানিতেছে
এবং দর্শনার্থী অপাব জনসজ্য—সকলেই গোপালেব বিভিন্ন রূপ। ঐ
অন্তভ্রব সমন্ধে তিনি জনৈকা স্ত্রীভক্তকে বলিযাছিলেন, "তথ্ন আব
আমাতে আমি ছিলাম না—নেচে হেসে কুকক্ষেত্র কবেছিলাম।" আব
একদিন তিনি আহাবেব সময় ভাবে গদ্গদ হইয়া গোপালবুদ্ধিতে
উপস্থিত স্ত্রীভক্তদিগকে স্বহস্তে থাওয়াইয়া দিয়াছিলেন।

দর্শনাদিব ফলে গোপালেব মাব মন এতই উদাব হইয়াছিল যে, ঠাকুরেব লীলাকালে দক্ষিণেশ্ববে একদিন নরেন্দ্র একবাটি মহাপ্রসাদ থাইয়া উঠিয়া শোলে ঠাকুব যথন জনৈকা স্ত্রীভক্তকে স্থানটি পবিষ্ণাব কবিতে বলিলেন, তথন গোপালেব মা স্বতই অগ্রসব হইয়া ঐ কাজ কবিলেন। উহা দেখিয়া ঠাকুর আনন্দে বলিলেন, "দেখ দেখ, দিন দিন কি উদার হয়ে যাচ্ছে!" স্বামীজী বিদেশ হইতে পাশ্চাত্য শিশ্ববৃন্দ-সহ ফিবিয়া একদিন গোপালের মাকে বলিয়াছিলেন, "আমাব সব সাহেব-মেম চেলা আছে, তাদের কি তুমি কাছে আসতে দেবে, না তোমার আবার জাত যাবে?" তাহাতে তিনি উত্তর দেন, "সেকি, বাবা? তারা তোমার সন্তান, তাদেব আমি আদব করে নাতি-নাতনী বলে কোলে নেব গো।

তোমার ও-ভয় আর নেই।" সত্যই দেখা গেল যে, গোপালের মা নিবেদিতাকে যেদিন প্রথম স্বামী সদানন্দের সহিত বাগবাজারের রাস্তায় দেখিতে পাইলেন, সেদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও গুপ্ত, এটি কেরে? একি নরেনের মেয়ে—যে তার সঙ্গে এসেছে?" অফুমান সত্য জানিয়া ব্রাহ্মণী নিবেদিতার চিবুক শর্ম করিয়া চুপ্তন করিলেন এবং তাঁহার ভান হাভ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। প্রীয়ুক্তা সারা বুল, প্রীমতী ম্যাক্লাউড ও ভগিনী নিবেদিতা একদিন নোকাযোগে কামারহাটীতে উপস্থিত হইলে গোপালের মা তাঁহাদিগকে সাদরে আপনার বিহানায় বসাইলেন, তাঁহাদের দাড়ি ধরিয়া সঙ্মেহে চুম্বন করিলেন এবং মৃডি ও নারিকেল নাড়ু খাইতে দিলেন। বিদেশিনীবা উহা তৃপ্তিসহকারে ভক্ষণ করিলেন এবং আনন্দে ভবপুব হইয়া ফিরিলেন। স্বামীজী তাঁহাদের মৃথে সমস্ত ভনিয়া বলিলেন, "আহা, তোমবা প্রাচীন ভারতের মহান্ আদর্শ দেখে এসেছ! উপাসনা ও অঞ্বর্ষণ, উপবাস ও জাগরণ, বন্ধচর্য ও তপশ্চর্যা-ময় ভারত বিদায় নিচ্ছে—আব সে ফিরবে না।"

ঠাকুরের প্রকটলীলা-সমাপনের পরে গোপালের মা মধ্যে মধ্যে বলরামবাবুর বাটীতে বাস করিতেন। ঐ সময়ে তাঁহাকে কথন কথন খাবারের দোকানে যাইতে দেখা যাইত। তথন নারীরা সন্তান একাড়ে লইয়া যেরপ বাঁকিয়া চলে, তিনি সেইরপ ভাবেই চলিতেন এবং অপরের অদৃশ্য হুষ্ট গোপালের সহিত প্রকাশ্যে কথা বলিতেন, "থাবি, থাবি? খা, থা—কত থাবি, থা। আমি কিনতে কোথা পাব?" অঘোরমণির একটি প্রিয় বিড়াল ছিল; তাহার মধ্যেও তিনি গোপালের দর্শন পাইতেন। একদিন ১৭ নং বহুপাড়া লেনের বাড়িতে নিবেদিতার ঘাড়ে বিড়ালটি শুইয়া আছে—নিবেদিতা নির্বিকার! কিন্তু সেবিকা উহাকে তাড়াইয়া দিতে গেলে গোপালের মা বলিয়া উঠিলেন, "কি করলি

মা, কি করলি? গোপাল গেল রে, গোপাল গেল।" গোপালভাবে ভাবিতা অঘোরমণির দেহত্যাগের কিছু পূর্বে এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, তিনি "আমি থাব", "আমি শোব" ইত্যাদি না বলিয়া বলিতেন, "গোপাল থাবে", "গোপাল শোবে"।

শুধু তাহাই নহে, গোপালই ছিল তাঁহার দমস্ত জ্ঞানের আকর।
১৮৮৭-এব শেবভাগে তাঁহার বলরাম-গৃহে অবস্থানকালে এক সায়াহে
অনেক ভক্ত তাঁহাকে নানা প্রশ্ন কবিতে থাকিলে তিনি বলিলেন, "ওগো,
আমি যে মেয়েমান্থব । বুডো মান্তব ! আমি কি তোমাদেব শাস্তের
কথা জানি ? তোমরা শবৎ, তারক, যোগেনকে জিজ্ঞাসা কবগে,
যাও না ।" জিজ্ঞান্থবা জিদ করিতে থাকিলে তিনি বলিলেন, "তবে
দাঁডাও বাপু, গোপালকে জিজ্ঞাসা কবি । ও গোপাল, গোপাল, ওবে,
এবা কি বলছে, আমি কি ছাই কিছু বুঝতে পাবি ? তুই বাপু, এদের
একবাব বলে দে না ।" অতঃপর প্রশ্ন চলিতে লাগিল, আব উত্তরও
আদিতে লাগিল, "ওগো, গোপাল এই বলছে ।" মধ্যে মধ্যে অলক্ষিত
কাহার সহিত যেন কথা কহিতেছেন ! এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পব
গোপালের মা অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, "ও গোপাল, গোপাল, তুই
চলে যাঁজিছস কেন ? ওদের কথাব জবাব দিবিনি ?" গোপাল চলিয়া
গেল—আব প্রন্নেব উত্তব মিলিল না ।

মাঝে মাঝে তিনি ত্যাগী ভক্তদেব মঠে গমন করিয়া ও সাধুদের অনুরোধে বন্ধন কবিয়া ঠাকুরকে ভোগ দিতেন। সাধুদেব প্রতি তাঁহার মন অন্থপম মাতৃশ্বেহে পূর্ণ ছিল। স্বামীজীর দেহত্যাগের কথা যথন তাঁহার নিকট পৌছিল, তথন তিনি কামারহাটীর নিজের ঘরে দাঁডাইয়া ছিলেন। সংবাদ শুনিয়াই তাঁহার গা ঝিম ঝিম করিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল এবং চক্ষে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। "এঁটা, নরেন

নেই ?" বলিয়া তিনি অকস্মাৎ ভূপতিত হইলেন। ঐ পতনের ফলে কম্মইয়ের কাছটা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় কিছুকাল বাড় বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছিল।

শ্বামীজীব অন্ধরে ধে তিনি একবাব হুইজন মহিলাকে মন্ত্র দিয়াছিলেন। মহিলাদ্বয় দীক্ষা চাহিলেও গোপালেব মা সম্মত হুইতেছেন না দেখিয়া শ্বামীজী বলিয়াছিলেন, "তুমি কি যে-সে ? তুমি জপে সিদ্ধা। তুমি দিতে পাববে না তো কে পাববে ? বলি কিছু না পার, তোমার ইষ্টমন্ত্রটি দিয়ে দাও—তাতেই ওদেব কাজ হবে। তোমাব আর কি হবে ?" দীক্ষার পব স্পৃহাশৃষ্টা গোপালেব মা গুরুদক্ষিণা কিছুই লইবেন না দেখিয়া বলবামবাবু বলিলেন, "কিছু না নাও, অন্ততঃ ধোল আনা কবে নাও"। শিয়াদেব পাছে ক্ষোভ হয় তাই একটি একটি কবিয়া টাকা গ্রহণ কবিয়া তিনি উপদেশ দিলেন, "ওগো, মনপ্রাণ যে দেবাব কথা! টাকা তো তুচ্ছ। …নাম নেওয়া হেলনা-ফেলনা জিনিস নয়। অন্ততঃ দশ হাজাব জপেব পর আসন ভাগে কববে।"

কামাবহাটীব বাগানে ভূতেব উংপাত ছিল। দত্তগৃহিণীর আমনে যে পাহাবাব ব্যবস্থা ছিল, উহা বহিত হওয়ায় স্থামী সাবদানদ নিজবায়ে তথায় একটি মালী নিযুক্ত করেন। এতয়াতীত আব কেহ বাগানে থাকিত না। স্থামীজীব দেহত্যাগেব সংবাদে পড়য়া গিয়া যথন গোপালেব মার হাত ভাঙ্গিয়া যায়, তথন একজন সেবিকাব তথায় থাকার ব্যবস্থা হয়। গোপালেব মা যেন তাহাকে বিদায় করিতে পাবিলেই বাঁচেন, এমনি ভাবে বলিতেন, "কথন যাবি? এঁয়া, থাকবি নাকি প্রতলব কি প্ একথা বলছি বলে কিছু মনে করিসনি।" ইহার পূর্বে (১৯০১) তাঁহাব আমাশয় হইলে কয়াস্থানীয়া একজন সেবিকা সেথানে ছিলেন, আর এক ব্রম্কচারী হোমিওপ্যাথিক ঐষধ দিয়া আসিতেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ, সাবদানন্দ ও নিবেদিতা প্রভৃতি মাঝে মাঝে তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেন। স্বামীজীও একবার গিয়াছিলেন। সেবিকাকে দেখিয়াই অঘোরমণি বলিয়াছিলেন, "কেন এখানে এলি ? কন্তু পাবি। আমার তো গোপাল আছে। কোথায় শুবি ? একটা ঘব ঠিক কর। সব ঘবে চাবি। পূজাবী বামুনকে বল—একটা খুলে দেবে। তাখ, যখন শব্দ-টব্দ পাবি, তখন খুব জপ করবি—গোডা থেকেই বাপু বলে বাখছি। এখানে নানান বক্ম আছে।" বাত্রে সেবিকাব অগ্নি-পবীক্ষা চলিল—ছাদে হুড হুড শব্দ, জানালায় আওয়াজ, আব একট। ছমছম ভাব। অথচ জানিযা শুনিয়া ইহাবই মধ্যে গোপালেব মাব দীর্ঘজীবন যাপিত হইল!

ঠাকুবেব শিক্ষাগুণে অপবিগ্রহে প্রতিষ্ঠাতা অঘোবমণিকে কেই কিছু
দিতে আসিলেও তিনি গ্রহণ কবিতেন না। একবাব একটি মশাবিব
প্রয়োজন হইলে তিনি অল্পমূল্যে ছোট একটি কিনিয়া আনিতে বলিলেন।
কিন্তু জনৈক ভক্ত এক বৃহৎ মশাবি উপস্থিত কবিলে তিনি মহা বিপদে
পিডিলেন। পবে অপব একজনেব ছোট মশাবিব সহিত উহা বদল কবিয়া
তবে শান্তি পাইলেন। শিক্ষা তাহাকে কিছু দিতে চাহিলে বলিলেন,
"তোবা আব কি দিবি ? গোপাল আমাব সব অভাব মিটিয়ে দিয়েছে।
ভকনো উচ্ছে চাবটি আনবি যথন আসবি। ব্যস, তা হলেই
তোদের হবে।" এই পবিবেশেব মধ্যে লোকচক্ষ্ব অন্তবালে শেষ নিঃশাস
কেলিয়াই হয়তো তিনি বিদায় লইতেন, কিন্তু ১০০৪ খ্রীষ্টান্দে তাহাব
বোগবৃদ্ধি হইলে বামক্বন্ধ-ভক্তমণ্ডলী নিশ্চিন্ত থাকিতে না পাবিয়া তাহাকে
কলিকাতায় বলবামবাবুর বাটীতে লইয়া আসিলেন।

তাহার শেষবাবে কামাবহাটী পরিত্যাগেব পূর্বে স্বামী ব্রহ্মানন্দেব আদেশে একটি ভক্ত বালক কলিকাতা হইতে কিছু দ্রব্য লইয়া তথায়

উপস্থিত হইল এবং বৃদ্ধার অন্তমতিক্রমে তাঁহারই গৃহে শয়ন করিল। শেষরাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলে দে ভক্তটি শুনিতে লাগিল, মাতাপুত্রে তুম্ল খন্দ চলিতেছে। পুত্র অন্ধকার থাকিতেই গঙ্গায় ঝাঁপাই ঝুডিতে চাহিতেছে। মা বলিতেছেন, "মোস বোস, কাক কোকিল এথনও ডাকেনি। লক্ষী-ধন আমাব, ফবদা হোক, তথন নাইবি।" দকালে ভক্ত জিজ্ঞাসা করিল, "কার সঙ্গে কথা হচ্ছিল?" তিনি সরলভাবে উত্তর দিলেন, "জানিস না বুঝি ?—গোপাল যে আমার কাছে থাকে। তাবই বেযাডা বকমের ছবন্তপনা সায়েস্তা কবছিল্ম।" বলবামবাবুর বাডিব নিকটে অপর একটি ছেলের বাডিতে গোপালের মা মধ্যে মধ্যে যাইতেন এবং ত্ব মুভকি সন্দেশ দিয়া ফলাব কবিতেন—উহারা কায়স্থ। ১৯০১ অব্দে ব্রাহ্মণীব আমাশয়ের সময় স্বামীজীর আদেশে ঐ ছেলেটি এক মাস কামারহাটীতে থাকে এবং ফ্রেহম্যী গোপালেব মা তাহাকে আপন কক্ষেই শ্যন কবিতে দেন। সে দেখিত যে, বৃদ্ধা চলচ্ছক্তিহীনা হইলেও এই কষ্টদায়ক পীভাব মধ্যেই হুই বেলা বস্ত্রপরিবর্তন করিয়া দীর্ঘকাল মালা জ্প কবিতেন! অন্ত সময় শুইয়া সর্বদা হাতে জ্বপ কবিতেন। শায়িত অবস্থায়ও তাহার মুথে উচ্চৈঃস্ববে রামকুঞ্-নাম শোনা যাইত।

বলবাম-ভবনে আসিয়া কিয়ৎকাল বাসের পরেই নিবেদিতা তীহাকে স্বগৃহে আনিতে চাহিলে উদারমনা ব্রাহ্মণী সানন্দে তাঁহার ১৭নং বহুপাড়া লেনেব বাড়িতে গমন করিলেন এবং স্বামীজীর মানসকলা নিবেদিতাও মাতৃনির্বিশেষে সেবা কবিতে লাগিলেন। তাঁহার আহাবের ব্যবস্থা নিকটবর্তী এক ব্রাহ্মণের বাটীতে কবিয়া দেওয়া হইল। যতদিন চলচ্ছজিছিল ততদিন বৃদ্ধা এক বেলা সেই গৃহে গিয়া আহার করিয়া আসিতেন। রাজে ঐ পবিবাবের কেহ ল্চি প্রভৃতি তাঁহার ঘরে পৌছাইয়া দিতেন। পরে তুই বেলাই আহাব তাঁহাব ঘরে আসিত; তুপুরে নিরামিষ

কোল-ভাত, আল্-উচ্ছে, ছটা-একটা তরকারি এবং বাত্রে মাত্র চাবথানি।
লুচি, একটু তরকারি, ভাজা ও ছধ। গোপালের মার তথন বালিকার
স্বভাব। কোন দিন হয়তো ছপুবে থাইলেনই না। বিকালে সেবিকা
আসিয়া দেখিলেন, থাবার যেমন পাঠানো হইয়াছিল তেমনি পডিয়া
আছে, সেবিকা দেখিয়া অন্তযোগ কবিলেন, "আজ কেন গোপালের
এত বেলা পডে গেল? থাওয়া-দাওয়া হল না? আসনে বসে
একবার ছট্টু গোপালকে চোথ বুজে ডাকুন তো?" তাহাই হইল।
পরে চোথ চাহিয়া গোপালের মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "গোপাল
বলছে, আজ আব নিজে থাবে না।" অগতাা ছোট বালিকাকে
থাওয়াইবার মত সেবিকা তাহাকে থাওযাইয়া দিলেন। বাত্রেও অনেক
সময়ে এই ভাবে সামান্ত কিছু মুথে দিঘাই গোপালের মা শুইয়া
পভিতেন। আহার ভিন্ন অন্ত সময়ে নিবেদিতা নিজে তকাবধান কবিতেন
এবং একটি ঝিও বাথিয়া দিয়াছিলেন।

এইনপে প্রায় ছই বংসব কাটিয়া গেল। ধীবে ধীবে দিন ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। বুদ্ধার বাক্ কদ্ধ হইবাব কিছুকাল পূর্বে প্রীপ্রীমা আসিয়া তাহাব শয্যাপাথে বসিলে অঘোবমণি জানিতে পাবিয়া বলিলেন, "গোপীল এসেছ? এস, এস , ভাখ, এতদিন তুমি আমার কোলে বসেছিলে, আজ তুমি আমাকে কোলে নাও।" অঘোরমণির মস্তক মায়ের ক্রোডে তুলিয়া দেওয়া হইলে তিনি স্নেহভরে উহাতে হাত বুলাইতে লাগিলেন। পশ্চিমাকাশে বক্তিমচ্ছটা বিচ্ছুরণের ভায়ে গমনোভতা অঘোরমণির মান মুখে একটা পবম শান্তির প্রী ফুটিয়া উঠিল। তিনি আবার কি একটা পাইবাব জন্ত যেন হাত বাডাইতে লাগিলেন। প্রীমা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তথন সেবিকা বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি প্রীমাকে গোপাল, অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণরূপে দেখিয়া তাঁহাব পদধ্লি।

চাহিতেছেন, তাবপব তিনি বস্তাঞ্চলে শ্রীশ্রীমায়ের পদরেণু লইয়া অঘোরমণির সর্বাঙ্গে মাথাইয়া দিলেন। মা আজ নির্বিকার! অঘোরমণি তাঁহাব নিকট শাশুভীর সম্মান পাইতেন। দক্ষিণেশ্বরে ভোজননিরতা শ্রীশ্রীমাকে গোপালের মা একদিন বলিয়াছিলেন, "বউমা, কি থাচ্ছিস, একটু দেনা।" শ্রীশ্রীমা তাহাতে উত্তব দিয়াছিলেন, "বাপরে, আপনাকে দিতে পারব না।" আজ বৃদ্ধাব অন্তিম কাল আগতপ্রায়—আজ আব সোপত্তি নাই। মা তথন ধ্যানস্থ, বাহ্নজানই নাই তো বাধা দিবে কে?

অঘোরমণিব গঙ্গাক্লে জন্ম ও বাস, গঙ্গাবাবিতে বন্ধন ও পিপাসানিবাবণ, গঙ্গাতটে তপস্থা ও গোপাল-লাভ—গঙ্গার দহিত তাঁহাব সমস্ত জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অন্তিমকালে তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হইল। নিবেদিত। স্বয়ং নগ্নপদে সঙ্গে যাইযা পুষ্পচন্দন ও মাল্যাদি ঘারা স্বহস্তে তাঁহাব শয্যাবচনা কবিয়া দিলেন এবং গোপালেব মাব জীবনের অবশিষ্ট ত্বই দিন তাঁহাবই পার্শ্বে বহিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুলাই (১৩১৬ সালেব ২৪শে আষাচ) উদীযমান স্থাবে বক্তিমাভায় যথন পূর্বগগন বঞ্জিত, সেই সময় গোপালের মার শরীব শোভাবাজাবেব বাজাদেব গঙ্গাযাত্রাব ঘাটে গঙ্গাতরঙ্গে অর্ধনির্মীজ্ঞিত অবস্থায় স্থাপিত হইল। তথন তাঁহাব হাত গুইথানি বক্ষে জপম্প্রায় বিগ্রন্ত, ম্থন্সী জ্যোতি বিকিবণ কবিতেছে, আব ভক্তগণের কঠে ভবভয়হারী তাবকব্রন্ধনাম উন্থিত হইয়া জাহ্নবীব স্রোতোধ্বনির সহিত মিলিত হইতেছে। অঘোবমণি গঙ্গাগর্ভে শেষ নিঃখাস ত্যাগ করিলেন।

"শরীরত্যাগেব দশ-বাব বংসব পূর্ব হইতে তিনি আপনাকে সন্ন্যাসিনী বলিয়া গণ্য কবিতেন এবং সর্বদা গৈরিক বসনই ধারণ করিতেন"

#### গোপালের মা

('লীলাপ্রসঙ্গ')। কৃষ্ণলাল মহাবাজেব একথানি গৈরিক দশহাতী কাপড তিনি একবার বাগবাজাব হইতে লইয়া যান এবং পবে বলেন, "ছাখ, তোমার এই কাপড়খানি পরে বসলে আমাব বেশ জপ হয়।" তাঁহাব দেহত্যাগেব পর নিবেদিতা তাঁহাব জপমালা গ্রহণ কবেন এবং তাঁহাব পৃজিত শ্রীবামকৃষ্ণেব ফটোখানি বেলুড মঠে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে রক্ষিত হয়।

# যোগীন-মা

শ্রীশ্রীমায়ের শ্বৃতিব সহিত যোগীন-মা ও গোলাপ-মাব শ্বৃতি প্রত্যোতভাবে বিজ্ঞতি । শ্রীশ্রীমা একসময়ে বলিয়াছিলেন, "আমার জীবনে যা-সব হ্বেছে, এই গোলাপ, যোগেন এরা সব জানে।" আর একসময়ে বলিয়াছিলেন, "মেয়েদের মধ্যে যোগেন জ্ঞানী," এবং পৌবাণিক চবিত্রেব উল্লেখপূর্বক জানাইয়াছিলেন, "যোগেন আমার জয়া—আমাব স্থা, সহচবী, সাথী।" জগদম্বার সহচরীরা যেমন জগদম্বাকে জানিতেন, জগদম্বাও তেমনি সহচবীদ্বয়েব তব্ব বিদিত ছিলেন, তাই স্থ্রীভক্তদিগকে শ্রীশ্রীমা বলিতেন, "যোগেন গোলাপ, এবা সব কত ধ্যান-জপ কবেছে, সে-সব আলোচনা কবা ভাল—এতে কল্যাণ হবে।" যোগীন-মাকে শ্রীশ্রীমা মেয়ে-যোগেন নামে উল্লেখ কবিতেন, সেজন্য কোন কোন গ্রাম্ব যোগেন-মা নামেবও প্রয়োগ আছে। আমরা যোগীন-মা নামটিই গ্রহণ কবিব।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জান্তয়াবি, বৃহস্পতিবাব প্রত্যুবে ৬টার সময়
শ্রীমতী যোগীদ্রমোহিনী কলিকাতার ৫৯।১ নং বাগবাজার স্থাটেব পিতৃগৃহে
জন্মগ্রহণ কবেন। তাঁহার পিতা ডাক্তাব শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমাব মিত্র
ধাত্রীবিছায় পাবদশী ছিলেন বলিয়া উত্তর কলিকাতায় 'ধাই-পেসন্ন' নামে
পরিচিত হন এবং ঐ স্বত্রে প্রভূত অর্থ অর্জন কবেন। পিতাব উছ্যান,
প্রাঙ্গণ ও শিবালয়হশোভিত বৃহৎ বাটীতেই যোগীন-মাব শৈশব
অতিবাহিত ইইয়াছিল। তিনি পিতার দিতীয় পক্ষের দিতীয়া কল্যা
ছিলেন। আদরের ফুলালী স্থথে স্বচ্ছন্দে জীবন-যাপন করিবে এই আশায়
প্রসন্নবাব্ ছহিতাকে খডদহের বিখ্যাত ও স্বসমৃদ্ধ বিশ্বাস-বংশেব পোক্তপুত্র
অধিকাচরণের হন্তে অর্পণ করিলেন। বিশ্বাসদের পূর্বপুক্ষগণ শাক্ত এবং





#### যোগীন-মা

দানধ্যানাদিব জন্ত বঙ্গদেশে স্থপরিচিত ছিলেন। ইংগদেরই আন্তর্ক্তনা 'প্রাণতোষিণী' তন্ত্রথানি প্রচারিত হয়। লক্ষশালগ্রাম-সমন্বিত এক রত্নবেদী-নির্মাণের অভিপ্রায়ও তাঁহাদেব ছিল; কিন্তু আশীহাজার সংগ্রহের পর ঐ সন্ধর বার্থ হইয়া যায়। বিশ্বাসদের কুলদেবতা ছিলেন বিষ্ণু-দামোদব। পোন্তপুত্র অম্বিকাচবণ বংশমর্যাদা অথবা সম্পত্তি রক্ষা কবিতে পারিলেন না—ভ্রষ্টচবিত্র ও পানাসক্ত হইয়া তিনি অচিরে গৃহহীন ভিক্ষকে পরিণত হইলেন। সাধ্বী যোগান-মাব শত প্রচেষ্টাও এই বিপথগামীকে ফিবাইতে পারিল না দেখিয়া তিনি স্বামীর চবম অবনতিব পূর্বেই এই পাপম্পর্শ হইতে দূবে সবিষা গিয়া পিতৃগৃহে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার সঙ্গে গেলেন তাঁহাব একমাত্র কলা 'গণু'। একটি পুত্র ইতঃপূর্বেই জন্মলাভেব ছযমাস পরে গতান্ত হইয়াছিল। এই অপ্রত্যাশিত পবিণতি দেখিবাব জন্ত প্রসন্ধবাবু বাঁচিষা ছিলেন না। যোগান-মাব জননী ছহিতা ও দোহিত্রীকে সাদবে গৃহে তুলিয়া লইলেন।

বল্বামবাবৃদ্ধে দহিত বিশ্বাসবংশেব দূব আত্মীয়তা ছিল. বল্রামবাবৃ ছিলেন যোগীন-মাব মামা-শশুব। এই স্থত্তে শ্রীবামক্ষেরে মহিমা যোগীন-মাব অবিদিত ছিল না। তাঁহার মাতামহীও একবার দক্ষিণেশরে গিয়াছিলেন, যদিও ঠাকুবেব পবিচয়লাভ তাঁহাব ভাগ্যে ঘটে নাই। রক্ষা শ্রীরামক্ষ্ণ-সমীপে উপস্থিত হইয়াও তাঁহাব সাধুস্থলভ বেশভ্ষা না দেখিয়া তাঁহাকেই প্রশ্ন কবিয়া বসিলেন, "পবমহংস কোথায়?" আত্মপ্রকাশে মনিচ্ছাবশতই হউক অথবা "পবমহংসাভিমান হইতে আপনাকে মৃক্ত রাথিবার জন্মই হউক, ঠাকুব উত্তব দিলেন, "খুঁজে দেখ।" প্রথম সাক্ষাৎকাবের সময় যোগীন-মাও এক বিভাটে পডিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের একদিবস বল্রাম-মন্দিবে শ্রীবামক্ষ্ণেব শুভাগ্মন হইলে যোগীন-মা নিমন্ত্রণ পাইয়া তথায় আসিলেন। দ্বিত্রের বৃহৎ কক্ষের

একপ্রান্তে দণ্ডায়মান ঠাকুব তথন ভাবে মাতোয়ারা—চলিতে চরণ টলিতেছে। যোগীন-মা স্বীয় জীবনের সর্বোত্তম অংশ এক মছপেব ক্লেশকব দাহচর্যে কাটাইয়া এবকম মত্তবাব উপব খজাহস্ত ছিলেন। অতএব বিপবীত মনোভাব লইযা শ্রীরামক্বফেব প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া তিনি ভাবিলেন, ইনি স্থরাসক্ত শক্তি-সাধকদেবই অন্ততম হইবেন। সোভাগ্যক্রমে ইহাতেই নিরস্ত না হইয়া তিনি পবিচিতা স্তীভক্তদেব সহিত দক্ষিণেশ্বব ও অন্তান্ত স্থানে শ্রীবামক্রফদর্শন-মানসে যাতায়াত কবিতে থাকিলেন এবং এইবপ প্নঃপুনঃ দাক্ষাংকারেব ফলে বৃথিতে পারিলেন যে, তাঁহাব আবাল্যকল্পনা যে সর্বোত্তমচবিত্র মহাপুক্ষকে জীবনেব আদর্শরূপে গ্রহণ কবিয়াছে, ইনি শুধু তদন্তকপই নহেন, ইনি সেই গুণাবলীকে অতিক্রম করিয়া স্বীয় অচিন্তা মহিমায় দদা অধিষ্ঠিত। শ্রীরামক্রফণ্ড তাঁহাব প্রকৃত্ত পবিচ্য পাইলেন এবং ধীবে শ্রীরে শ্রীশ্রীমায়েরণ্ড তিনি স্নেহেব অধিকাবিণী হইলেন। যোগান-মাব তথন শ্রীরামক্রফণ্ড সম্বন্ধে কিরপ ধাবণা ছিল, তাহাব ইঙ্গিত 'কথামতে' বর্ণিত নিয়াক্ত ঘটনায় পাই (৩০১৯।২)।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্বেব ২৮শে জুলাই বাত্রি প্রায আটটার সময় গোলাপ-মাব বাটী হইতে শ্রীবামরুক্ষ 'গণুব-মাব' আলয়ে উপস্থিত হইলেন। "তথায় একতলার বৈঠকখানায় শ্রীবামরুক্ষ উপবিষ্ট হইলে ঐকতানবাত্য ও "কেশব কুরু করুণা-দীনে," "এস মা জীবন-উমা" ইত্যাদি সঙ্গীত চলিতে লাগিল। পরে জলখাবারের জহ্য শ্রীরামরুক্ষকে ভিতরে যাইতে অমুবোধ করিলে তিনি বলিলেন, "এইখানেই এনে দাও।" কিন্তু ইহাতে গোলাপ-মা কহিলেন, "গণুব-মা বলেছে, ঘবটায় একবার পায়েব ধূলা দিন, তা হলে ঘর কাশী হয়ে থাকবে—ঘরে মরে গেলে আব কোন গোল থাকবে না।"

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন যে, শ্রীবামরুষ্ণ ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুবানীব আগমনের ফলে ভাবতবর্ধে বহু "গার্গী, মৈত্রেয়ী এবং তদপেক্ষা আবও উচ্চতবভাবাপন্না নাবীকুলেব" অভ্যুদ্য হইবে। গোলাপ-মা, যোগীন-মা প্রভৃতি সেই মহীয়দীদিগেবই অগ্রবর্তিনী। অথচ হুংথেব বিষয় এই যে, ইহাদের জীবনেব ঘটনাবলী স্বন্ধই সংবক্ষিত হইয়াছে। যোগীন-মাব সন্বন্ধে 'লীলাপ্রসঙ্গে' যে কয়েকটি বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা জীবংকালে প্রকাশিত হওয়ায় 'জনৈক স্থীভক্ত' প্রভৃতি গুপু পবিচয়েব পশ্চাতে চিবকালেব মত অবিদিত বহিষা গিয়াছে। তথাপি 'লীলাপ্রসঙ্গ' (গুরুভাব, উত্তবার্ধ, ২৩৭-২৬৬ পঃ) অবলম্বনে একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ কবিলাম।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দেব রথযাত্রাব পরে ঠাকুব যথন বলবাম-মন্দিব হইতে সকাল আটটা-নয়টায দক্ষিণেশ্বব যাত্রা কনিলেন, তথন স্ত্রীভক্তেবা তাহাব পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্দরেব পূর্বদিকে বন্ধনশালাব সম্মুথে ছাদেব শেষ পর্যন্ত আদিয়া বিষন্ধমনে ফিবিয়া যাইলেন। সকলে এইকপে প্রভাবত হইলেও যোগীন-মা যেন আয়হাবা হইযা ঠাকুবেব সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের চকমিলানো বারান্দা অবধি আদিলেন—বাহিবে যে অপবিচিত পুরুষেবা আছেন, সেবিগয়ে হেম হঁশ নাই। ঠাকুবও তথন গোঁ-ভবে চলিয়াছেন, কাজেই কে ফিরিয়া গেল, বা কে আদিল—দে বিষয়ে জ্রুক্ষেপ নাই। এইকপে চলিতে চলিতে বাহিরেব বাবান্দায় আদিয়া দেখেন, যোগীন-মা সঙ্গেচলিয়াছেন; দেখিয়াই "মা আনন্দময়ী, মা আনন্দময়ী" বলিয়া বার বার প্রণাম করিতে লাগিলেন। যোগীন-মাও শ্রীচরণে মন্তক স্পর্শ করাইয়া প্রণাম করিবামাত্র ঠাকুর তাঁহাব দিকে চাহিয়া বলিলেন, "চ'না গো, মা, চ'না!" যাহাকে বলিলেন তিনি গাডিপালকি ব্যতীত পদব্রজে প্রকাশ্য রাজপথে চলিতে অভ্যন্ত নহেন। অথচ ঠাকুরেব সে আহ্বানে

এমন একটি মোহিনীশক্তি ছিল যে, তিনি আব কিছু না ভাবিষাই তাহাব দঙ্গে চলিলেন--ভুধু ভিতবে যাইয়া বলবামবাবুব গৃহিণীকে বলিয়া আদিলেন, "আমি ঠাকুরের দঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে চললুম।" তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া অপর এক খ্রীভক্তও সঙ্গে চলিলেন। এদিকে যাইতে বলিয়াই ঠাকুর অপেক্ষা না করিয়া বালকভক্তদের সহিত নৌকায আসিয়া বদিয়াছেন, অতএন স্ত্রীভক্তদ্ব ছুটাছুটি করিয়া নৌকায় উঠিয়া পাটাতনের উপর বসিলেন—নৌকা ছাডিয়া দিল। নৌকায় যোগীন-মা জানাইলেন যে, ভগবানে যোল-আনা মন দিতে চাহিলেও মন কিছুতেই বাগ মানে না। ঠাকুর উপদেশ দিলেন, "তাব উপব ভাব দিয়ে থাক না গো। ঝডেব এঁটো পাতা হযে থাকতে হয়।" ইত্যাদি কথার মধ্যে নৌকা ঘাটে লাগিলে স্ত্রীভক্তগণ নহবতথানায় শ্রীশ্রীমাকে ও ৺কালীমাতাকে প্রণাম কবিয়া শ্রীবামকুঞ্বে কক্ষে সমবেত হইলেন। ঠাকুব তথন শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাদা কবিষা পাঠাইলেন, ঘবে কিছু তবিতরকারি আছে কিনা। কিছুই নাই জানিযা তাঁহাব ভাবনাব অস্ত নাই—কে এখন বাজাবে যায ? বাজার হইতে কিছু না আনিলে আগত ভক্তেরা থাইবে কি দিয়া? ভাবিয়া চিস্তিয়া যোগীন-মা ও অপব স্ত্রীভক্তকে বলিলেন, "বাজার কবতে যেতে পারবে ?" তাঁহারাও বলিলেন, "পাবব" এবং বাজাবে যাইয়া হুইটি বড বেগুন, কিছু আলু ও শাক কিনিয়া আনিলেন। শ্রীশ্রীমা বন্ধন করিলেন, কালীমন্দির হইতেও ঠাকুরের বরাদ-প্রসাদেব থালা আদিল। পরে ঠাকুরের ভোজন সাঙ্গ হইলে ভক্তেবা প্রসাদ পাইলেন। ইহাব পব সমস্ত দিন ঠাকুবেব সহিত সংপ্রসঙ্গান্তে সন্ধ্যাসমাগমে যোগীন-মা সঙ্গিনীসহ পদত্রজে কলিকাভায় ফিবিলেন। শ্রীবামরুষ্ণের সমীপে কুলবধুদেব ঈদৃশ অসকোচ ব্যবহারের -ব্যাখ্যাকল্পে স্ত্রীভক্তেরো বলিয়াছেন, "ঠাকুরকে আমাদের পুরুষ বলেই

অনেক সময় মনে হত না, মনে হত, যেন আমাদেবই একজন।
সেজন্ত পুৰুষেৰ নিকট আমাদের যেমন লক্ষা-সংস্কাচ আসে, ঠাকুবেৰ
নিকট তাৰ কিছুই আসত না! যদি বা কথন আসত তো তংক্ষণাং
আবার ভুলে যেত্ম ও আবার নিঃসংস্কাচে মনের কথা খুলে বলতুম"
(এ, ৩২ পঃ)।

দক্ষিণেশ্ববে তই-চারিবার গমনাগমনের পর ঘোগান মা শ্রীশ্রীমায়েব সহিত স্থাবিচিতা হন। উভযে প্রায় সমব্যস্থা ছিলেন, অধিকস্ক স্বেহপ্রবর্ণা মাতাঠাকবানী শুদ্ধসত্তা যোগান-মাকে সহজেই বুকে টানিয়া লইয়াছিলেন। যোগান-মা সাত-আট দিন পর পর দক্ষিণেশবে যাইতেন, দেখানে বাত্রিয়াপন কবিতে হইলে নহবতেই আশ্রয় লইতেন। মা তথন নহৰতেৰ নীচ তলায় থাকেন এবং বাহিবের রোযাকে বন্ধন কবেন। স্ত্রীভক্ত কেই আমিলে নহবতের উপরে স্থান পাইতেন। তদন্তসাবে যোগীন-মাও পৃথক শয়ন কবিতে চাহিলে মা কিছতেই ছাডিতেন না, কাছে টানিয়া শোওয়াইতেন। যোগান-মাব সহিত মা স্ববিষ্যে আলোচনা করিতেন এবং ব্যক্তিগত সমস্ত কথা খুলিয়া বলিষা প্রামর্শ চাহিতেন। যোগীন-মা তাঁহার কেশবন্ধন কবিয়া দিতেন এবং উহা মা এত পছন্দ কবিতেন যে, তিন-চারি দিন পরেও স্নানকালে পুলিতেন না , বলিতেন, "ও যোগেনের বাঁধা চুল , সে আবার আসলে সেই দিন খুলব।" প্রথম পবিচযের কিছুদিন পরেই মা যথন নৌকাযোগে পিত্রালয়ে যাত্রা কবিলেন, তথন যতক্ষণ নৌকাথানি দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিল ততক্ষণ যোগান-মা দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরে দাঁডাইয়া নির্নিমেষন্যনে উহা দেখিতে লাগিলেন। অতঃপর বিষাদে অবসন্নসদ্যে নহবতে বসিয়া অশ্রমোচন কবিতে থাকিলেন। পঞ্চবটীর দিক হইতে ফিরিবার পথে ঠাকুব তাহাকে তদবস্থ দেথিয়া শীয় কক্ষে আহ্বানপূর্বক

বলিলেন, "ও চলে যেতে তোমার খুব তুঃথ হয়েছে ?" এই বলিয়া সাস্থনাদানের জন্য স্বীয় সাধকজীবনের অনেক ঘটনা তাঁহাকে শুনাইলেন। এক বংসর কিংবা দেড় বংসব পবে মা যথন ফিবিয়া আসিলেন, তথন ঠাকুব ঐ ঘটনা স্মরণ কবিয়া মাকে বলিলেন, "সেই যে ডাগব-ডাগর-চোথ মেয়েটি আসে, সে তোমাকে খুব ভালবাসে—তুমি যাবাব দিন নবতে বসে খুব কাদছিল।"

যোগীন-মা পূর্বেই শুশুরবংশের কুলগুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা পাইয়া-ছিলেন, কিম্ব উহাতে জীবনী-শক্তি ছিল না এবং দে-জপেও আনন্দ ছিল না। শ্রীবামরুষ্ণ ও শ্রীশ্রীমার অন্তবঙ্গরূপে গৃহীত হইবার পর যোগীন-মার জীবনে এক নবীন আনন্দের সঞ্চাব হইল এবং স্বয়ং ক্যতার্থ হইয়া তিনি আত্মীয়-মজনকেও সেই রদামাদনে আহ্বান করিলেন; এইকপে তাঁহার কন্তা গণু প্রভৃতি অনেকেই আদিলেন। আদিলেন, কিন্তু ধনদৌলতে গর্বিত গ্রককে ঠাক্রেব মহিমা উপলব্ধি করিতে অক্ষম দেখিয়া যোগীন-মা আর দিতীয়বাব তাঁহাকে ডাকিলেন না। স্বামী অধিকাচরণ বিশ্বাস্ত যোগীন-মাব ঐকান্তিক আকর্ষণে শুধু যে দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন তাহাই নহে, তিনি সৎপথে চলিতেও সচেষ্ট হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যোগীন-মাকে বলিয়াছিলেন যে, স্বামী উন্মার্গগামী হইলেও সতীর পতির প্রতি একটা অপরিহার্য কর্তব্য আছে। তদমুদারে যোগীন-মা দেই ভয়াবহ হুঃস্বপ্লকেও স্থথময় বাস্তবে পরিণত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু অম্বিকার দিন তথন ফুরাইয়া আসিয়াছিল। তাই যদিও তিনি মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশবে যাইতে থাকিলেন, তথাপি শীঘ্রই ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনে শয্যাগ্রহণ করিলেন এবং কিছুদিন জ্বাদিতে ভুগিয়া দেহত্যাগ করিলেন। যোগীন-মা শেষ কয়দিন পতিকে নিজ সকাশে রাথিয়া সাধ্যমত তাঁহার সেবাদি করিয়াছিলেন।

ঠাকুর যোগীন-মাকে নিজের দেহ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "ভাখ, তোমার যে ইষ্ট, তা এর ভেতরেই আছে। একে ভাবলেই তাঁকে মনে পডবে।" যোগীন-মাও পরে দেখিয়াছিলেন যে, ধ্যান কবিতে বসিলেই ঠাকুর আসিয়া সম্মুখে দাঁডাইতেন। ঠাকুরেব নিকট তিনি জপের বিধিও শিথিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিয়া দিয়াছিলেন যে, ডানহাতের আঙ্গলগুলি পাশাপাশি একেবাবে জুডিয়া রাখিতে হয়, নতুবা আঙ্গুলের ফাঁকে জপের ফল বাহির হইয়া যায়।

বিবাহের পূর্বে এক গুরু-মাব নিকট যোগান-মাব সামাত্ত বিভাশিক্ষা হইয়াছিল। পবে শ্রীরামরুক্ষ যথন ভক্তিশাস্ত পড়িতে বলিলেন, তথন তিনি পুরাণ, বামাযণ, মহাভাবত ও চৈতক্তচরিতামৃতাদি এরপ অভিনিবেশ-সহকারে আয়ত্র করিলেন যে, বিশেষ বিশেষ স্থলগুলি মুখস্থ বলিতে পাবিতেন। আখ্যায়িকাগুলির সহিতও তাঁহার এমন নিবিড পবিচয় ঘটিয়াছিল যে, ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার 'Cradie Tales of Hinduism' (হিন্দু-শিশুদের আখ্যায়িকা) রচনাকালে তাঁহার নিকট অশেষ সাহায্য পাইয়া গ্রন্থের ভূমিকায় উহা মৃক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

পূজা, পাঠ, ধ্যান, জপ ইত্যাদিতে দাধিকা যোগীন-মার দিবদ অতিবাহিত হইত। স্ত্রীধনরূপে যে সামান্ত অর্থ তাঁর ছিল, তাহা হইতে তাঁহার বৈধব্যজীবনের ব্যয়দঙ্কলান হইত এবং উহারই সাহায্যে তিনি কেদারনাথ হইতে কন্তাকুমারী এবং কামাথ্যা হইতে দ্বারকা পর্যস্ত ভারতের প্রায় দব প্রধান তীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীরামক্তম্বের লীলাসংবরণকালে তিনি বৃন্দাবনে বলরামবাবৃদের ঠাকুরবাড়ি 'কালাবাবৃর কুঞ্জে' বাদ করিতেছিলেন। অব্যবহিত পরেই শ্রীশ্রীমা বৃন্দাবনে গমন করেন এবং যোগীন-মার সহিত দাক্ষাৎ হইবামাত্র তাঁহাকে বক্ষে ধরিয়া "ও যোগেন গো" বলিয়া বিহ্বলচিত্তে ক্রন্দন করিতে থাকেন। অতঃপর

ঠাকুবেব অদর্শনজনিত শোকনিবাবণেব জন্ম যোগীন-মাব তপস্থার বেগ আবও বৃদ্ধি পাইল। তিনি স্বভাবতই একপ তপস্থাপ্রবণ ছিলেন যে, ইহা লক্ষ্য কবিয়া এবং পাছে উহাতে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পডে, এই ভ্যে ঠাকুব একদিন তাঁহাকে বলিগাছিলেন, "তোমাদেব আব কি বাকী গো? (নিজ দেহ দেখাইযা) তোমরা দেখলে, থাওয়ালে, সেবা কবলে !" যাহা হউক, বুন্দাবনে তিনি ভগবদ্ধাানে এমন আগ্রহাবা হইতেন যে, অনেক সময় বাহজান থাকিত না। লালাবাবুব ঠাকুব-বাটীতে তিনি প্রায়ই সন্ধ্যার পরে ধ্যানে বসিতেন। এক সন্ধ্যায ধ্যানকালে ভিনি সমাধিমগ্না হইলেন। আরাত্রিক শেষ হইষাছে, যাত্রিগণ চলিয়া গিয়াছে, এমন কি, মন্দিরেব বহিদার কদ্দ হইবে, তথাপি তাঁহাকে একই ভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া দেবায়েতগণ বলিতে লাগিল, "ও মায়ি, ওঠ," কিন্তু তবু কোন শাড়া নাই। এদিকে এত রাত্রেও তাহাকে ফিবিতে না দেখিয়া শ্রীমা যোগীন মহাবাজকে আলোকহন্তে অনুসন্ধানে পাঠাইলেন। কোথায় তাঁহাকে পাও্যা ঘাইবে, তাহা জানাই ছিল, তাই তিনি মন্দিরে উপস্থিত হইয়াই তাঁহাকে তদবস্ব দেখিতে পাইলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুবেব নাম শুনাইয়া সাধাবণ ভূমিতে নামাইয়া আনিলেন। ঐ সময়ের অমুভূতিবিষয়ে যোগীন-মা পরে বলিযাছিলেন, "তথন · · জগং আছে কি নাই, এও যেন আমার ভুল হয়ে গেছিল। · যথন যেদিকে চাই সর্বত্রই ইষ্টদর্শন। তিন দিন অমন ছিল।"

যোগীন-মার সমাধি এই প্রথম নহে; পিতৃগৃহে আর একবার ঐকপ হইয়াছিল এবং উহা জানিতে পারিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "যোগীন-মা, তোমার দেহও সমাধিতে যাবে। যার একবারও সমাধি হয়, দেহত্যাগের সময় তার সেই শ্বৃতি আবার আসে।" এই প্রকাব সমাধির সঙ্গে ছিল আবার অলোকিক দর্শনাদি। সাধনার ফলে হন্দ্বরাজ্যে উপনীত তাঁহার মন দিব্য শব্দাদি উপলব্ধি করিত এবং ভবিশ্বতের আভাসও পাইত। এইব্বপে কলিকাতায় বিদিরা তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, কাশীধামে তাঁহার একটি দৌহিত্র ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। তিনি অস্তরের সহিত হুইটি বালগোপাল মূর্তিব পূজা কবিতেন। ঐ ঐকান্তিকতান ফলে তাঁহার যে প্রভাক্ষ হইয়াছিল, তাহা নিজন্থে এইবপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, "একদিন পূজাকালে ধ্যান করতে করতে দেখি কি, ছুটি অলপম স্থন্দর বালক হাসতে হাসতে এসে আমায় জডিযে ধলে পিঠ চাপডিয়ে বলছে, 'আমরা কে চেন ?' বললুম, 'তোমাদের আনার চিনি না? এই তুমি বীর বলবাম, আর তুমি রক্ষ।' ছোটটি (রুক্ষ) বললে, 'তোমার মনে থাকরে না।' 'কেন ?' 'ঐ ওদের জন্ত'—এই বলে আমার নাতিদের দেখালো।" বান্তরিক যোগান-মার একমাত্র কতা গণ্র মৃত্যুর পর দৌহিত্র তিনটিকে লইয়া তিনি বডই ব্যতিব্যস্থ হইমা পডেন এবং তৎকালে ধ্যানের গভীরতাও হাস পায়।

বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের কিয়ংকাল পরে প্রীশ্রীমা যথন বেলুডে
নীলাম্বর মুখোপাধ্যাযের বাগানবাটীতে বাস কবিতেন, তথন যোগীন-মাও
সঙ্গে ছিল্লন। বস্ততঃ এখন হইতে সম্ভবস্থলে যোগীন-মা প্রায় সর্বত্রই
মায়ের সঙ্গে থাকিতেন। ঐ উত্যানবাটীতে চারিদিকে অগ্নি প্রজ্ঞালিত
করিয়া প্রথর স্থাকিবনে অনাবৃত মন্তকে উপবিষ্টা মা যথন পঞ্চতপা সাধন
করেন, তখন যোগীন-মাও তাহাব সহিত ঐ কঠোর ব্রতে যোগদান
করেন। যোগীন-মাব অবিরাম তপশ্চর্যাব আবও দৃষ্টান্ত রহিবাছে।
একবাব তিনি জলপান ত্যাগ করিয়া ছয়্ম মাস যাবৎ কেবল ত্রপান
করিয়াছিলেন। অপব এক সম্যে প্রয়াগে শীতকালে একমাস কল্পবাস
করিয়াছিলেন। হিন্দু বিধ্বাব জন্ম নির্দিষ্ট তিপ্যাদিতে তিনি ব্রত উপবাস

করিতেন। বৃদ্ধ ব্যমেও তাঁহার জপধ্যানে অহ্নবাগ দেখিলে আশ্চর্য হইতে হইত। শত কোলাহলাদি সত্ত্বেও তিনি প্রত্যুহ নিয়মিত কাল নির্দিষ্ট সংখ্যক জপে অতিবাহিত করিতেন; গঙ্গাঞ্বানের পরও ঘাটে তুই ঘটা বা আড়াই ঘন্ট। জপে নিরত থাকিতেন—শীত-বর্গাদিতে পর্যন্ত ইহার ব্যতিক্রম হইত না। ধ্যানকালে তাঁহাব শবীববোধ এমনই লুপ্ত হইত যে নয়নকোণে মাছি বসিয়া থাকিলেও তাঁহাব চক্ষ্ম অচঞ্চল থাকিত। আবার বৈধী পূজার্চনায় তাঁহার নিষ্ঠা ও অভিজ্ঞতা এতই অধিক ছিল যে, তাহা পুরুষদেব মধ্যেও অল্পই দৃষ্ট হয়। এই-দকল কারণে শীশ্রীমা বলিতেন, "যোগেন খুব তপস্থিনী—এখনও কত ব্রত উপবাদ করে।" চিরাভ্যন্ত এই জপারাধনাদি তাঁহার এতই অস্থিমজ্ঞাগত হইয়া গিয়াছিল যে, শেষ অন্থবেব দময় যথন তাঁহাব উঠিবার ক্ষমতা ছিল না, তথনও নিয়মিত জপাদির জন্ম তাঁহাকে উঠাইয়া বসাইতে হইত। আব একপ উত্থানশক্তিবহিত হইয়াও তিনি কথায়ত', 'লীলাপ্রসন্থ', 'চৈতন্মচবিতায়ত', 'ভাগবত' প্রভৃতি পাঠ গুনিতেন।

ফলতঃ সিদ্ধিলাভে ধন্ম হইলেও তিনি আমবণ সাধনাতেই বত ছিলেন।
তাহার থর্ব অথচ স্থাঠিত দেহ, উজ্জ্বল বর্ণ, অপূর্ব বৃদ্ধিমতা এবং
স্থাবিচনাপূর্ণ আলাপ-ব্যবহাবের সহিত অন্তবের এই সৌন্দর্য মিপ্রিত
হইয়া তাহাব ব্যক্তিত্বকে অতীব গন্ধীর অথচ চিত্রাকর্ণক ও প্রেরণাপ্রদ
কবিয়াছিল। তাহার ধীরন্থিব গতি ও বাক্যালাপেব সন্মুথে সর্বপ্রকাব
চপলতা এককালে শান্ত হইয়া যাইত। তাহাব ধীমতা ও অন্তদৃষ্টির
প্রমাণ-প্রদর্শনের জন্ম যেন শ্রীশ্রীমা অনেক সময় তাহাব সহিত দীক্ষাথীদেব
মন্ত্রাদিসম্বন্ধে আলোচনা কবিতেন। নিবেদিতা, ক্রিস্তীন ও দেবমাতা
প্রভৃতি বিদেশী মহিলা তাহার শ্রেশংসায় শতম্থ ছিলেন। ঠাকুরেব
অন্তবঙ্গদের সহিত, বিশেষতঃ স্থামী বিবেকানন্দের সহিত যোগীন-মার

শংক্ষ ছিল অতীব প্রীতিপূর্ণ। নৌকাষোগে মঠ হইতে আগত স্বামীজী হয়তো বাগবাজাবের ঘাটে অবতরণ কবিয়াই যোগীন-মাকে দেখিলেন, অমনি বলিয়া উঠিলেন, "যোগীন-মা, আজ তোমার ওথানে ছটি থাব গো! পুঁইশাক চচ্চডি কবো।" যোগীন-মা একবাব যথন কাশীতে ছিলেন, তথন স্বামীজী তাহাব গৃহে উপস্থিত হইয়া বলিযাছিলেন, "যোগীন-মা, এই তোমার বিশ্বনাথ এল গো।" আব যোগীন-মাব বান্নায় তাহাব এত ভৃপ্তি ছিল যে, আবদার কবিয়া বলিলেন, "আজ আমার জন্মতিথি গো! আমায় ভাল করে থাওযাও, পাথেস করো।" ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দেব মে মাসে আলমোডায় অবস্থানকালে স্বামীজী যোগীন-মার তথায় গমনেব আয়োজন কবিয়া লিথিযাছিলেন, "যোগেন-মার জন্ম ডাপ্তী হইবে, কিন্তু বাকী সকলকে পায়ে হাটিতে হইবে।" স্বামীজীর বিশ্বাস ছিল যে, যোগীন-মা প্রভৃতিকে অবলম্বন কবিয়া ঠাকুবেব ভাবরাশি স্বীজাতিব মধ্যে অনুস্যুত হইবে। তিনি তাহাব প্রক্রিত স্বীমঠেব আধ্যান্তি দুইহাদিগকেই অধিষ্ঠিতা কবিবাব আশা পোষণ কবিতেন।

শ্রীমায়েব প্রতি যোগান-মাব অন্তবাগেব পবিচয আমবা পূর্বেই পাইয়াছি। ঐ প্রীতি শুদু মায়েব লীলাবিগ্রহে দীমাবদ্ধ না থাকিয়া তাহার আত্মীয়ম্বজন ও গৃহাদিব প্রতিও প্রসারিত হইয়াছিল। কিন্তু এই শ্রদ্ধা, প্রীতি ও শবণাপত্তি একদিনে হয় নাই। তাহার মনে একবাব সন্দেহ জাগিয়াছিল, "ঠাকুবকে দেখেছি এমন ত্যাগা; কিন্তু মাকে দেখছি ঘোর দংসারী।" তাবপব একদিন গঙ্গাতীরে বসিয়া জপকালে ভাবচক্ষে দেখেন, শ্রীবামকৃষ্ণ আসিয়া বলিতেছেন, "দেখ, দেখ, গঙ্গায় কি ভেসে যাছেছ।" যোগীন-মা দেখিলেন, এক সংগোজাত, নাডীনালবেষ্টিত, রক্তাক্ত শিশু ভাসিয়া চলিয়াছে। ঠাকুর বলিলেন, "গঙ্গা কি কথন অপবিত্র হয়? ওকেও (শ্রীমাকেও) তেমনি ভাববে। ওকে আর একে (নিজদেহকে)

অভিন্ন জানবে।" তদবধি যোগীন-মা সন্দেহমুক্ত হইলেন এবং তিনি
শ্রীমায়ের প্রতি অধিকাধিক আরুষ্ট হইতে থাকিলেন। তিনি মায়ের প্রকট
লীলাকালে বহুবাব জ্যরামবাটী গিয়াছিলেন। অতি বৃদ্ধাবস্থায়ও ১৯২৩
শ্রীষ্টান্দে মাতৃমন্দির-প্রতিষ্ঠাকালে তিনি জ্যুবামবাটীতে ঘাইযা পূজা ও
উৎসবের সর্ববিধ অন্ধ্রানে যোগ দিয়াছিলেন। ঠাকুবেব অন্তর্ধানেব পব
তিনি সন্দেহাদি-ভঙ্গন বা নৃতন আলোকলাভেব আশায় মাতাঠাকুবানীব
দ্বারম্ভ হইতেন এবং দীর্ঘকালে ধরিয়া বিবিধ বিষয় আলোচনা করিতেন।
মায়ের অন্পেন্থিতিকালে তিনি স্বামী ব্রন্ধানন্দ বা সাবদানন্দেব নিকট স্বীয়
সমস্তা লইয়া উপস্থিত হইতেন।

স্বীভক্তদের সহিত শ্রীবামক্ষেব আলাপ ও ব্যবহাবাদিব ইতিহাস তাঁহার স্মৃতিশক্তিবলে অবিকৃতভাবে সংবৃদ্ধিত হইযাছিল। এবং প্রযোজনস্থলে হবহু পুনক্জীবিত হইত। এই-সব কথা অন্য এম্ব বা অপব কাহার নিকট পাওখার সম্ভাবনা ছিল না, এইজ্লা 'লীলাপ্রসঙ্গ'-বচনাকালে স্বামী সার্দানন্দ তাঁহার নিকট অশেষ সাহায্য পাইখাছিলেন। প্রস্তের বহু স্থলে তাঁহার বর্ণনা, এমন কি, ভাষা পর্যন্ত অবিকল গৃহীত হইয়াছে। এ-সকল স্থলে যোগান-মাব নামোলেথ না থাকিলেও অনেক ক্ষেত্রেই মনে হয়, তিনি যেন আমাদের সন্মুথে দেহপবিগ্রহপূর্বক স্থুবিয়া বেডাইতেছেন। 'লীলাপ্রসঙ্গ' প্রতিমাদে 'উদ্বোধন'পত্রে প্রকাশিত হইবার পূর্বে যোগান-মাকে উহা শুনাইয়া তাঁহার মতামত লওয়া হইত এবং নিরভিমান গ্রন্থকার তদন্যযায়ী উহাব প্রিবর্তনাদি কবিয়া দিতেন।

যোগান-মার দৈনন্দিন জীবন বডই স্থনিয়ন্ত্রিত ছিল। তিনি স্নানাহ্নিকান্তে নিত্য 'মায়ের বাটী'তে আসিয়া ঠাকুবেব হুই বেলাব ভোগের জন্ম তরকাবি কুটিতেন এবং অন্যান্ত কার্যসমাপনান্তে অদূরবর্তী স্বগৃহে গমনপূর্বক বন্ধন করিয়া উহা গৃহদেবতাব সম্মুথে শ্রীরামক্লম্পেব

#### যোগীন-মা

উদ্দেশ্যে নিবেদন করিতেন। পবে স্বীয় জননী ও অন্যান্ত সকলকে থাওয়াইয়া ও স্বয়ং আহার করিয়া কিঞ্চিং বিশ্রাম ও পুরাণাদি শ্রবণানস্তর পুনর্বার শ্রীশ্রায়ের নিকট উপস্থিত হইতেন এবং সাধ্যমত তাঁহার সেবাদি করিতেন। অবশেষে মায়েব বাটীতে রাত্রেব ভোগ সমাপ্ত হইলে তিনি স্বগৃহে ফিরিতেন। বস্তুতঃ শ্রীমায়েব এইকপ সেবা যোগীন-মাব জীবনের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। শ্রীমাও তাঁহার এবং গোলাপ-মাব এই সেবায় তুই হইয়া এক সময় বলিয়াছিলেন, "গোলাপ-যোগীন না থাকলে কলকাতা থাকা হবে না।"

যোগান-মার একটি সদ্গুণ ছিল দীনতঃথীদের প্রতি অসীম রুদ্ধবকা।
মাযের বাটীতে ভিথারী আসিখা রিক্তহস্তে ফিবিত না, তাই গোলাপ-মা
বলিয়াছিলেন, "যোগান পয়সা দিয়ে দিয়ে এমন করেছে যে, এখন ভিথারী
এলেই পয়সা চায়—বলে, 'মা, এখানে আমরা একটি কবে পয়সা পেয়ে
থাকি।'" তীথাদিতে তিনি মথেষ্ট অর্থবিতবণ কবিতেন ও লোকজনদের
খাত্যাইতেন। জন্মরামবাটী প্রভৃতি স্থানে মায়ের জনগণেব সেবাদিতেও
তিনি মথাসাধ্য অর্থবায় কবিতেন।

যোগীন-মা গৃহে বাস করিলেও তন্ত্রসাধক শ্রীযুক্ত ঈশ্বচন্দ্র চক্রবর্তীব নিকট কৌলসন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক তান্ত্রিক দেবীপূজার গুহু তব্ব শিথিয়া লইয়াছিলেন এবং নিষ্ঠাসহকারে তদক্তরূপ সাধনও কবিষাছিলেন। শ্রীশ্রীমা কলিকাতায় থাকিলে তাঁহার গৃহে প্রতি বংসর ৺জগদ্ধাত্রীপূজায় আগমন করিতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানগণও সানন্দে যোগ দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-গতপ্রাণা যোগীন-মার দেবীভক্তির সহিত একটি অতি মনোহর উদারভাবও মিশ্রিত ছিল। তাঁহার শয়নকক্ষের দেওয়ালে বহু দেবদেবী ও সাধুর ছবি শোভা পাইত। শীতলা, ষ্টা, গোপাল প্রভৃতি অনেক দেবতাই তাঁহার পূজা পাইতেন। তাঁহাব স্থদীর্ঘ সাধনার পরিণতিম্বরূপে তিনি স্বামী

সারদানন্দের নিকট বৈদিক সন্ন্যাসগ্রহণ করেন; ঐ অন্তর্ছানে স্বামী প্রেমানন্দও উপস্থিত ছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণ করিলেও তিনি অপরের নিকট উহা প্রকটিত করিতে সঙ্কুচিত হইতেন। তাই গেক্যা পরিধান করিতেন শুধু পূজাকালে—অত সময়ে শুল্লবস্ত্রপরিহিতা থাকিতেন। শ্রীরামরুষ্ণ তাহার সঙ্গন্ধে একদা বলিয়াছিলেন, "ও কুঁডি—ফুল নয় যে একটতেই ফুটে যাবে। ও যে সহস্রদল পদ্ম! ধীরে ধীরে ফুটবে।" এই মহাবাণী যোগীন-মার জীবনে অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হইয়াছিল।

সাধনজগতেব আনন্দেব কথা ছাডিয়া দিলে যোগীন মার শৈশব ভিন্ন সমস্ত জীবনই দুঃথম্য ছিল বলিলেও অত্যক্তি হইবে না। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহাব কক্সা গণু বিধবা হইলেন। তিন বংসব পবে একটি দৌহিত্রেব মৃত্যুব পর যোগীন-মা কাশীধামে উপস্থিত হইয়া কন্যাটিবও কাশীপ্রাপ্তি স্বচক্ষে দেখিলেন এবং অনাথ দোহিত্রত্রযকে লইয়া কলিকাতায় ফিবিলেন। এই অসহায় বালকদেব আত্মীয়ম্বজন থাকিলেও তাহাদের দারা উপযুক্ত ভবাবধান ও শিক্ষাদীকা অসম্ভব জানিয়া যোগান-মা স্বামী সাবদানন্দেব সাহায্যে ইহাদেব প্রতিপালনেব ভাব স্বহস্তে লইলেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উহাদেব সর্বপ্রকার দায়িত্ব গ্রহণ কবিয়াও তিনি কথনও তাহাদিগকে বলপূর্বক রামকৃষ্ণভাবে প্রভাবান্বিত করার রুণা কবিতেন না। তথাপি তাহার দেহত্যাগের ছয় মাস পূর্বে সর্বকনিষ্ঠ দোহিত্রটি তাহাকে জানায় যে, সে সন্ন্যাসগ্রহণে ইচ্ছুক। তখন তিনি তাহাকে সন্ন্যাসজীবনের তুঃথকষ্টের কথা সমস্ত খুলিয়া বলেন, কিন্তু ইহাতেও সে নিরস্ত না হইলে তাহাকে সর্বাস্তঃকরণে আশীর্বাদ করেন। ১৯১৪ অবেদ যোগীন-মার মাতা গঙ্গালাভ করেন। যোগীন-মাই ছিলেন বুদ্ধার একমাত্র সস্তান, স্থভরাং তাঁহার এই দারুণ শোকের অবধি किन ना।

#### যোগীন-মা

দেহত্যাগের পূর্বে যোগীন-মা ছই বংসব বহুমূত্ররোগে ভুগিতেছিলেন। এই বোগযন্ত্রণার মধ্যেও তিনি প্রায় প্রত্যহ স্থমধুব কণ্ঠে 'গোপাল, গোপাল' উচ্চারণ কবিতে কবিতে ভাবসমাধিতে মগ্ন হইতেন। শ্রীরামক্লফ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, এই যুগে গোপালভাবে সাধনা বিশেষ ফলদাযক, তাই শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিতা হইলেও যোগানমার জীবনে এই অপূর্ব পরিণতি ঘটিয়াছিল। শেষ দিন যতই ঘনাইয়া আদিতে লাগিল, ততই তিনি ভগবান বাতীত আর সমস্তই যেন ক্রমে ভুলিতে থাকিলেন —শ্রীবামরুষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা এবং তাঁহাদেব অন্তরঙ্গণের স্মৃতি কিন্তু তাঁহার হৃদ্যে সদা জাজন্যমান বহিল। তুই-তিন দিন বাক্যালাপ বন্ধ আছে এবং তবল থাগ্যগ্রহণেও তাহাব সম্পূর্ণ অসমতি বহিয়াছে লক্ষ্য করিয়া স্বামী সাবদানন চিকিৎসককে পবীক্ষা কবিষা দেখিতে বলিলেন, ইহা বোগজনিত আচ্ছন্নতা কিনা। ডাক্তার বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ কবিয়া জানাইলেন যে, তিনি ঐকপ কোনও লক্ষণ দেখিতেছেন না। তথন স্বামী সারদানন্দ উপস্থিত সকলকে জানাইলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন যোগীন-মাকে বলিযাছিলেন, "ব্যাকুল হয়ো না গো! ম্বণকালে তোমার সহস্রদল পদ্ম বিকশিত হযে তোমায় প্রম জ্ঞান দান কববে।" অবশেষে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুন, বুধবাব ঠাকুরেব নৈশ ভোগাদির পরে যথন সকলে কর্তবামূক্ত হইয়া নিশ্চিন্ত, তথন শেষ মুহূর্ত আগত দেথিয়া স্বামী সার্দানন্দ তাহার মস্তকপার্বে বসিয়া গন্থীব স্বরে শ্রীরামক্বঞ্চ নাম শুনাইতে লাগিলেন। তদবস্থায় যোগীন-মা রাত্রি ১০-২৫ মিনিটের সময় শ্রীবামক্ষ্ণ-পাদপদ্যে মিলিত হইলেন।

## গোলাপ-মা

শোক, এমন কি, মর্মন্ত শোক সকলেব জীবনেই আছে। কিন্তু যে শোক আর্ত ব্যক্তিকে সাধুসঙ্গপ্রাপ্তি করাইয়া ক্রমে ভগবন্তক্তি আস্থানন করায়, তাহা অধিকারীবই আধ্যাগ্মিক মাধুর্যেব ছোতক। 'শোকাতুরা ব্রাহ্মনী'—এই ছন্ম নামেই 'কথামতে' গোলাপ-মাব পবিচ্যদেওয়া হইযাছে, অথচ একট মনোযোগসহকাবে এই পূত জীবনী আলোচনা করিলে আমবা দেখিতে পাই যে, আমরা অম্লা আধ্যাগ্মিক সম্পদে ভৃষিতা এক মহাঁযদা মহিলাব সম্মুখে উপস্থিত হইযাছি।

কুলীন ব্রাহ্মণনংশে সমর্পিতা শ্রীয়ুক্তা গোলাপস্থলনী দেনীব অবস্থা সচ্ছল ছিল না, বিশেষতঃ একটি পুত্র ও চণ্ডী নামী একটি কল্লা রাথিয়া স্থামী অকালে ইহলোক পবিত্যাগ কবিলে তিনি বিশেষ বিপন্না হইলেন। পুত্রটি শৈশবেই কালগ্রাসে পতিত হইযা ব্রাহ্মণীকে আবও হৃংথে নিমগ্না কবিল। অতঃপর কল্লাটি বযঃপ্রাপ্তা হইলে তাহাব জীবন স্থথময় কবিবার আশায় তিনি কুলমর্গাদাব প্রতি নক্ষা না বাথিয়াই কলিকাতা পাথ্রিয়াঘাটার লোকপ্রথিত ঠাকুববংশের বিখ্যাত সঙ্গীতপ্রিয় পোরীক্রমোহন ঠাকুরেব হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিলেন। ছহিতাটি স্থামী ও সদ্পুণসম্পন্না ছিল, কিন্দু ভবিত্বাকে কে সম্পূর্ণ আপন ইচ্ছায় পরিচালিত করিতে পাবে? তাই গোলাপ-মাব সমস্ত পরিকল্পনাকে ধ্ল্যবল্ঠিত করিয়া এই কল্লাবত্র অকালে তাহার নিকট হইতে চিববিদায় লইল। শোকাত্ররা ব্রাহ্মণী তথন চারিদিক অন্ধকাব দেখিলেন।

গোলাপ-মা পূর্ব হইতেই সমপল্লীবাসিনী শ্রীবামরুফ-পদাখ্রিতা শ্রীমতী যোগীন-মাব সহিত স্থপবিচিতা ছিলেন। এরূপ শোকের শান্তি গুণু

দক্ষিণেশ্ববেই হইতে পাবে, এই বিশ্বাদে যোগীন-মা একদিন তাঁহাকে শ্রীবামরুক্তচবণে উপস্থিত কবিলেন। যোগীন-মাব আশা সফল হইল— ঠাকুবেব দিব্যালাপ-শ্রবণে গোলাপ-মাব শোক প্রশমিত হইতে থাকিল। একদিনেব কথা---সেদিন (১৩ই জুন, ১৮৮৫) শনিবাব অপরাত্তে শ্ৰীবামক্নঞ্বে কক্ষে অনেক ভক্ত সমাগত হইযাছেন, শোকাত্বা ব্ৰান্ধণী উত্তবেব দবজাব পার্ষে দাঁডাইয়া উপদেশামূত পান কবিতেছেন। ঠাকুব ক্রমে তাঁহাব বালাস্থা শ্রীবাম মল্লিকেব ভ্রাতৃপুত্রেব মৃত্যু ও তজ্জ্য শ্রীবামেব শোকেব কথা উল্লেখ কবিষা বলিতে লাগিলেন, "জন্ম-মৃত্যু এ-সব ভেল্কিব মত, এই আছে, এই নাই। ঈশ্বই সভা, আৰু সব অনিতা। ••• তাব উপব কি কবে ভক্তি হয, টাকে কেমন কবে লাভ কবা যায, এখন এই চেষ্টা কব—শোক কবে কি হবে?" কথাগুলি শোকাত্বা ব্রাহ্মণীকে প্রত্যক্ষভাবে না বলিলেও, ইহাব তাংপর্য তিনি গ্রহণ কবিয়াছিলেন নিশ্চন। কিন্ত শ্রীবামকুফ যদি এইরূপ উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, তবে উহা ব্রাহ্মণীব কর্ণে প্রবেশ করিলেও মর্মে প্রবেশ কবিত কিনা সন্দেহ। তিনি হযতো ভাবিতেন, "আবাল্য সংসাব-সম্পর্কহীন ক্ষণজনা মহাপুরুষের মুখে এইরূপ বৈরাগ্যের বাণী শোভী পাইলেও, আমার নায় শোকতাপগ্রস্ত সংসাবীর পক্ষে উহা আকাশের চাঁদ পাওয়ার কল্পনাব মতই।" কিন্তু ঘটনা অন্তক্প দাভাইল। উপদেশের সহিত মানবস্তলভ হৃদ্যের বিকাশ দেখিয়া ব্রাহ্মণী मिनि मुक्ष हरेलन। क्षीवामक्रक नीवव हरेल नकलारे यथन हुन कविया আছেন, তথন সে ব্যথাপূর্ণ নীববতা ভঙ্গ করিয়া শোকার্তা বলিলেন, "তবে আমি আসি।" অমনি দক্ষিণেশবেব মহাপুরুষ সম্রেহে বলিলেন, "তুমি এখন যাবে ? বভ দূর ।—কেন, এদেব সঙ্গে গাডি করে যাবে।" দেদিন জ্যৈষ্ঠমাদের শংক্রান্তি—বেলা তিনটা।

আর একদিনের কথা ( ২৮শে জুলাই, ১৮৮৫ )। ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতক শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন শ্রীযুত নন্দ বস্থ মহাশয়ের বাডি হইয়া ব্রাহ্মণীব গৃহে পদার্পণ করিবেন; ভাই ব্রাহ্মণী সমস্ত দিন উদ্যোগ করিভেছেন। যথাসময়ে সংবাদ আ। দল, ঠাকুর নন্দবাবুর বাটীতে আসিয়াছেন। শুনিয়া ব্যাকুল-চিত্তে ব্রাহ্মণী ঘর-বাহির করিতেছেন—বুঝি বা এথনই আসিবেন। আবার দেরি হইতেছে দেখিয়া বুক দন্দেহে কাঁপিয়া উঠিতেছে—হয়তো তিনি আসিবেন না। বাডিটি ইষ্টকনির্মিত হইলেও পুরাতন। ছাদের উপর বসিবার স্থান হইয়াছে। সেথানে স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা সকলে সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছেন। ব্রাহ্মণীরা তুই ভগ্নী—উভয়েই বিধবা। একই বাটীতে ভ্রাতাবাও সপবিবারে বাস করেন। বিলম্ব সহ্থ করিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণী নন্দবস্থর বাটীতে সংবাদ লইতে উপস্থিত হইলেন। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণও তথায় আসিমা সহাস্থবদনে ভক্তগণসহ ছাদে আসন গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণীর ফিবিতে বিলম্ব দেখিয়া তাঁহার ভগিনী উদ্গ্রীব হইয়া আছেন। অল্পণ পরেই বান্ধণী আদিয়া ঠাকুকে প্রণামান্তে কি করিবেন, কিরূপে প্রাণের আবেগ জানাইবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অধীবভাবে বলিতে লাগিলেন, "ওগো, আমি যে আহ্লাদে আর বাঁচি না গো! ••• ওগো, আমাব চণ্ডী যথন এদেছিল—দেপাই-সাদ্রী সঙ্গে করে, ··· তথন যে এত আহলাদ হয় নি গো। ওগো, চণ্ডীর শোক একটুও আমার নাই। মনে করেছিলাম, তিনি যেকালে এলেন না, যা আয়োজন কল্ল্ম, সব গঙ্গার জলে ফেলে দেব, আর ওঁর সঙ্গে আলাপ করব না; যেখানে আদবেন, একবার যাব, অস্তর থেকে দেথব, দেখে চলে আদব। যাই---সকলকে বলি, আয়রে আমার স্থথ দেখে যা · · · ওগো, ( হুর্তি ) থেলাতে একটি টাকা দিয়ে মুটে এক লাথ টাকা পেয়েছিল; সে যাই ভনলে একলাথ টাকা পেয়েছে, অমনি আহলাদে মরে গিছল---সভ্য সত্য মরে গিছল। ওগো, আমার যে তাই হল গো! তোমরা সকলে আশীর্বাদ কর, না হলে আমি সত্য সত্য মরে যাব" ('কথামৃত', ৩০১৯০১)।

ব্রাহ্মণীর আর্তিদর্শনে মৃগ্ধ জনৈক ভক্ত তাহার পদধ্লি লইলেন, বান্দণীও প্রতি-প্রণাম করিলেন। এইরূপ উচ্ছাদ চলিতেছে, এদিকে বন্ধননিবতা ভগিনী আসিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছেন, "দিদি, এস না। তুমি এথানে দাঁডিযে থাকলে কি হয়? নীচে এস—আমরা কি একলা পাবি ?" আনন্দে আত্মহাবা ব্রাহ্মণী তথন সংসার ভুলিয়া ঠাকুর ও ভক্তদিগকে দেখিতেছেন। এই বিহ্বলতা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে ব্রাহ্মণী অতি ভক্তিসহকারে ঠাকুবকে অন্ত ঘবে লইয়া গিয়া মিষ্টান্নাদি নিবেদন কবিলেন, ভক্তেরাও ছাদে বিদিয়া মিষ্টমুথ করিলেন। রাত্রি আটটার সময় ঠাকুবের বিদায়গ্রহণকালে ব্রাহ্মণী বাডির সকলকে ডাকিয়া তাহার পাদম্পর্শ করাইলেন। ঠাকুর এথান হইতে 'গণুর মা'র বাটীতে উপস্থিত হইলেন, বান্ধণীও দঙ্গে দঙ্গে চলিলেন। সেথানে সামান্ত জলযোগের পর ঠাকুর বলরামের বাটী যাইলে ব্রাহ্মণীও তাঁহার অন্তুসবণ করিলেন। অবশেষে দকলে বিদায় লইলে ব্রাহ্মণীর কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারী মহাশয়কে বলিলেন, "আহা, এদের কি আহলাদ।" মাস্টার অমনি কহিলেন, "কি আশ্চর্য ! যীশুঞ্জীষ্টের সময়েও ঠিক এই রকম হয়েছিল। তারাও ঘটি বোন--মেরি আর মার্থা।" শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদের গল্প শুনিতে উৎস্ক হওয়ায় মাদ্টার বাইবেল-অবলম্বনে তাঁহাদের অপূর্ব কাহিনী ভনাইলেন--- যীশু ভগিনীদ্বয়ের গৃহে সমাগত হইলে এক ভগিনী ভাবোল্লাসে পরিপূর্ণ হইয়া যীশুর পদপ্রাস্তেই বসিয়া রহিলেন, আর অপর ভণিনী ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া প্রভুর আহারাদির উদ্যোগ করিতে করিতে অভিযোগ করিলেন, "প্রভু, দেখুন তো, দিদির কি অন্তায়। উনি এথানে চূপ করে

বদে আছেন, সার আমায় একলা সব কবতে হচ্ছে।" যীন্ত উত্তব দিলেন, "মার্থা, মার্থা, তুমি শত চিন্তা ও শত ঝঞ্চাটে জডিয়ে পডেছ, কিন্তু জীবনে একটা জিনিসের তবু অভাব আছে। মেরি সেই শ্রেয়াটিকেই বেছে নিয়েছে, যা তাকে কোনদিন হারাতে হবে না" (লুক, ১০৩৮-৪২)

এই ব্যথিত অথচ ভগবদেকশরণ হৃদয়টিতে ঠাকুব কত ভাবেই না শান্তিবারি সিঞ্চন করিভেন। শ্রীশ্রীমাকে তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন, "তুমি ওকে খুব পেট ভবে থেতে দেবে—পেটে অন্ন পডলে শোক কমে," "তুমি এই ব্রাহ্মণের মেয়েটিকে যত্ন করো, এই ববাবর তোমার **সঙ্গে** থাকবে।" আব গোলাপ-মাকে তিনি শ্রীমায়ের সম্বন্ধে বলিযাছিলেন, "ও সাবদা, সরম্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে। কপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয, তাই এবাব নপ ঢেকে এসেছে।" তাই প্রথম হইতেই গোলাপ-মা মাঝে মাঝে নহবতে শ্রীশ্রীমাথের সহিত বাস কবিতে লাগিলেন এবং ঠাকুরের স্বেহাশীর্বাদের সহিত মাযেবও মমতাম্পর্শে ধন্য হইলেন। নহবতে বাসকালে গোলাপ-মা ঠাকুবের শহিত স্থদীর্ঘ আলাপেব স্থযোগ পাইতেন, শ্রীশ্রীমাও ঐরপ অবকাশদানেরই জন্য যেন আহার্য-সামগ্রী ঠাকুরের নিকট পৌছাইয়া দিবার জন্য গোলাপ-মাধ হাতে দিতেন। একদিন ভাতের থালা সমুথে স্থাপনপূর্বক গোলাপ-মা নিকটে বসিয়া একদৃষ্টে ঠাকুবের আহার নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন ঠাকুর যথনই মূথে গ্রাস দিতেছেন, তথনই ভিতর হইতে কে যেন সাপের মত ছোবল মারিয়া উহা গিলিয়া ফেলিতেছে। দেথিয়া তিনি তো হাসিয়া আকুল। ঠাকুর অমনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিগো? বল দেখি, আমি থাচ্ছি, না কে থাচ্ছে ? গোলাপ-মা যাহা দেথিয়াছেন তাহাই বর্ণনা করিলে ঠাকুর খুশী হইয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ।

তুমি বলে দেখতে পেয়েছ, বুঝতে পেবেছ"—ইহা বলিষা গোলাপ-মাকে প্রশংসা কবিতে লাগিলেন। ঘটনাটি বর্ণনা কবিষা গোলাপ-মা বলিষাছিলেন, "দর্পাকাবা কুণ্ডলিনীব আহুতিগ্রহণ বলে না ? এ তাই দেখেছিল্য।"

শ্রীবামকুফ্কে অস্তম্ভাবভাগ চিকিৎসার্থে খ্যামপুক্রে আনা হইলে তাহাৰ ও দেবক ভক্তদেৰ বন্ধনাদিৰ বিষয়ে গোলাপ-মা সাহায্য কবিতেন। প্ৰে মাতাঠাকুবানী আসিয়া ঐ কাৰ্যভাব লইলে গোলাপ-মা তাহাবও সহায় হইতেন। কাশীপুবেও তিনি মাঝে মাঝে ঐকপ কবিতেন। ভাষাপুক্রে ঠাকুবের সেবাকেই জীবনের প্রধান কভব্যক্ষে গ্রহণ করায় কোনরূপ অপমানাদিতে তিনি বিচলিত ২ইতেন না। ঐ সময়ে কেহ কেহ স্বীয় প্রকৃতিবশে হয়তো অদোষদশী ঠাকুবের নিকট গোলাপ-মাব বিক্দ্ধে বলিতেন। ঠাকুব শুনিয়াও শুনিতেন না। কিন্তু গোলাপ-মা ৰপ্নযোগে সব জানিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "কি আশ্চণ শেই সময় কেউ ঠাকুবেৰ কাছে আমাৰ নামে কোন কথা লাগালে স্বপ্নে দেখতুম, ঠাকুব দে-সূব আমাকে বলে দিচ্ছেন, 'ওগো, তোমাব বিক্দ্ধে এই-সব কথা বলেছে। তুমি বল, অমুক ( জুনৈক স্ত্রীলোকেব নাম কবিয়া) তোমাকে খুব ভালবাদে, সেও এই-সব বলেছে।' সমস্ত বাত্রি ঠাকুবকেই স্বপ্নে দেখতুম।" এই-সব জানিয়াও তাহাব মন নির্বিকাব থাকিত। বস্ততঃ এই সহনশীলতা তাহাব জীবনে স্বদাই প্ৰিলক্ষিত হইত। উত্তৰকালে বৃদ্ধ বয়সে যথন ভাষাকে অনেক অল্পবয়স সাধুব ভরাবধান কবিতে হইত, তথন তাঁহাব কঠোব শাসনের প্রতিবাদে বয়সোচিত অবিবেচনাবশতঃ কোন যুবক হ্যতো এমন রুক্ষ কথাও বলিয়া ফেলিতেন যাহাতে গোলাপ-মাকে অশ্রুবিদর্জন করিতে হইত, তথাপি 'সতেব বাগ জলেব দাগ'---গোলাপ-মা

সেই স্থৃতি মৃছিয়া ফেলিয়া পুন্বাব সকলেব সহিত মাতৃবং আচবণ কবিতেন।

ইহার সঙ্গে ছিল তাহাব আর একটি সদ্গুণ—নিজেব দোষ মুক্তকণ্ঠে সীকার করা। শীপ্রামায়ের দেহত্যাগের পব একদিন সকালে চা-পানের সময় অল্পবয়স সাধুদের সন্মুথে দাঁডাইয়া তিনি বলিলেন, "মা কাল দেখা দিযে বললেন, 'তুমি ওদের আর বকো না।' এই সন্দেশগুলো ভোমবা খাও।" সাধুবা গোলাপ-মার শাসনকে অনেকটা দিদিমার ভর্মনা হিসাবেই গ্রহণ করিতেন, তাই সেদিনকার স্বেহমিশ্রিত তুঃথপ্রকাশের উত্তবে সোৎসাহে বলিলেন, "গোলাপ-মা, রোজ যদি সন্দেশ খাওয়ান তো বোজই আমাদেব বকুন—তাতে আমাদেব কিছু এসে যাবে না।"

তবে গোলাপ-মাব একটি বিশেষত্ব ভুক্তভোগীর নিকট দোষকপেই প্রতিভাত হইত—তিনি ছিলেন বড স্পষ্টবক্তা। তাঁহার বেপবোয়া দত্যবাদিতায় দন্ত্রন্থা ইন্দ্রিমা কথন কথন বলিষা উঠিতেন, "ও গোলাপ, ও কি হচ্ছে তোমার? 'অপ্রিয় বচন দত্য কদাপি না কয়।'" মা বলিতেন, "গোলাপের দত্য কথা বলতে গিয়ে চক্ষ্লজ্জা ভেঙ্গে গেছে।" বলা বাছল্য, এই শ্রেণার দত্যবাদিতাব আদর ভুধু নিজ্ঞ প্রিয়ন্তনের মধ্যেই হইতে পারে—অপরে অতটা দহ্য করিবে কেন? কাজেই যথার্থ কথা বলিতে গিয়া তাঁহাকে যে অনেক ক্ষেত্রে অপরের অপ্রিয়ভান্ধন হইতে হইত, তাহা সহজেই অন্থমেয়।

তবে ঠাকুর ও মায়ের কথা আলাদা। ঠাকুর শ্রীমাকে দক্ষিণেশরে বাথিয়া শ্রামপুকুরে চলিয়া গেলে গোলাপ-মা অপরের থুক্তিতে বিশাস করিয়া বসিলেন যে, মায়ের উপর রাগ করিয়াই ঠাকুর চলিয়া গিয়াছেন। তাহার নিকট এই মিথ্যা অপবাদ শুনিয়া শ্রীমা শ্রামপুকুরে উপস্থিত হইলে ঠাকুর তাঁহাকে এ-সব কাল্লনিক কথা গ্রাহ্ম না করিতে বলিয়া ও সাম্বনা দিয়া দক্ষিণেশ্ববে পাঠাইয়া দিলেন এবং গোলাপ-মা পুনরায় আসিলে তাহাকে ভং দনান্তে শ্রিমায়েব নিকট ক্ষমা চাহিতে বলিলেন। গোলাপ-মা তদন্তসাবে মাথেব নিকট ক্ষমা চাহিতেই মা "গোলাপ গো" বলিয়া তাঁহার পিঠ চাপডাইতে লাগিলেন। ইহাতেই গোলাপ-মাব ক্ষোভ বিদূবিত হইল।

ফলতঃ ইহাদের সমন্ধ কোন বাহ্য ব্যবহাবের উপব প্রতিষ্ঠিত ছিল না, দৈবনির্দেশেই ইহারা প্রস্পব মিলিত হইযাছিলেন। এইরূপ অবিবেচনাব স্হিত গোলাপ-মার আপ্রাণ মাতৃদেবাব কথা ভাবিলেই কথাটিব যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। শ্রীশ্রীসাকুবেব অন্তর্ধানের অবাবহিত পবে শ্রীমা ব্যন অতিহঃথে কামাবপুকুবে নিঃম্ব জীবন যাপন কবিতেছিলেন, তথন লোক-প্রম্পরায় ঐ সংবাদ পাইয়া গোলাপ-মা অগ্রণী হইয়া ভক্তদের সাহায়্যে তাঁহাকে কলিকাতায় আনান এবং ভদবধি প্রায়ই তাঁহার সঙ্গে বাস কবিতে থাকেন। শ্রীশ্রীমায়েব তীর্থদর্শন বা কলিকাতায় অবস্থানকালে গোলাপ-মা তাহাব পশ্চাতে ছায়ার স্থায় ঘূবিতেন, এমন কি, জয়রামবাটীতেও বছবার তাহাব সহিত বাস ক্রিয়াছিলেন। এই-স্ব সময়ে গোলাপ-মা সানন্দে তাহাব স্থথ-ছঃথেব ভাগী হইতেন এবং পরে বহু ভক্তাদিব যাতাযাত আবস্থ হইলে ভিনিই মায়ের বিশাল পবিবাবে প্রকৃত গৃহিণীর আসন অধিকাব কবিলেন। অবিবেচক ভাবপ্রবণ ভক্তদের আবদার হইতে স্পষ্টবাদিনী গোলাপ-মাই শ্রীমাকে রক্ষা করিতে পারিতেন। একবার জনৈক ভক্ত ধূপধুনা জালিয়া মূদ্রা ও প্রাণায়ামাদিসহ ঘটা করিয়া শ্রীশ্রীমায়েব পূজা ও স্তব করিতে থাকিলে তিনি ধর্মক্লিষ্ট হইযাও সঙ্গোচে কিছুই বলিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময় গোলাপ-মা কার্যান্তর হইতে তথায় আসিয়া সমস্ত বিষয়টি হাদয়সম করিয়াই দৃচস্বরে কহিলেন, "তোমরা কি কাঠ-পাথরেব ঠাকুব পেয়েছ গা?" বলিয়া ভক্তকে স্বাইয়া দিলেন।

গোলাপ-মাব এই সেবা ও প্রীতিপূর্ণ দৃত্তা শ্রীশ্রীমাকে মন্তাক্ষেত্রেও বক্ষা কবিত এবং নানাভাবে সাহায্য কবিত বলিয়ামা কোথাও ঘাইতে হইলে গোলাপ-মাকে সঙ্গে লইতেন, বলিতেন, "গোলাপ না গেলে কি আমি যেতে পাবি ? গোলাপ সঙ্গে থাকলে আমাব ভবসা।" ইহা যে শুরু মায়িক সঙ্গন নহে তাহা শ্রীশ্রীমা স্বম্থেই বলিযাছেন, "এই গোলাপ, যোগেন কত ধ্যানজপ করেছে। গোলাপ জপে সিদ্ধ," "যে যাব সেতার, মুগে মুগে অবতাব।"

শ্রীশ্রীমাবের সহিত গোলাপ-মা বৃন্দারন, পুরী, কোঠার, কৈলোবার, কানা, বামেশ্বর প্রভৃতি বহু স্থানে গিযাছিলেন এবং কিখংকাল অবস্থানও কবিয়াছিলেন। কলিকাতা ও বেল্ডের ভাডাবাডিগুলিতেও তিনি মাথের সহচাবিণী ছিলেন, অতঃপর বাগরাজারে মাথের জন্ম স্থানী বাটা নির্মিত হইলে তথায় গোলাপ-মার অবশিষ্ট জীবন বায়িত হয়। তিনি যেথানেই থাকুন না কেন, মা ও ভক্তদের আহাবাদির ব্যবস্থা করাই ছিল তাহার প্রধান কার্য। বয়স ভক্তদের প্রণামের সময় লক্ষ্যপটারতা মাতাসাকুরানী অকচ্চ স্থবে যে কুশলপ্রশ্ন বা আশার্যাণী উচ্চার্য করিতেন, গোলাপ-মা তাহা স্পষ্টভাবে তাহাদের শ্রুতিগোচর করাইতেন। কোথাও থাতাথাতের সময় দেখা যাইত যে, মা গোলাপ-মার হাত ধরিয়া গান্ডি ইইতে নামিতেছেন বা নববধুর আয় গোলাপ-মার আঁচলটি ধরিয়া চলিয়াছেন।

গোলাপ-মাব ব্যক্তিগত জীবন ছিল তপোম্য, অথচ কর্মবহল।
বাগ্রাজাবে মায়েব বাটীতে অবস্থানকালে দেখা যাইত যে, তিনি বাত্রি
চাবি ঘটিকাব পূর্বেই শ্যাত্যাগাস্তে প্রাতঃক্তা সমাপন করিয়া স্বগৃহে
জপানাধনায বসিতেন। প্রায় তিন ঘণ্টা এইভাবে অতিবাহিত হইলে
ঠাকুবঘবে যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুব ও মাতাঠাকুবানীকে প্রণামানন্তর তিনি
নীচে নামিয়া আসিতেন ও দৈনিক বন্ধনেব দ্বাসন্থাব ভাণ্ডাব হইতে

#### গোলাপ-মা

বাহিব কবিয়া তবকাবি কুটিতে বসিতেন। ঐ কার্য সম্পূর্ণ হইবাব পূর্ণেই ছী,ছী,মাকে গঙ্গাস্থানে লইষা যাইতে হইত। স্থানান্ত তিনি পূজাব জন্ম গঙ্গাজলপূর্ণ কল্দী আনিয়া ঠাকুবঘবে রাথিতেন এবং আবাব তবকাবী কুটিতে বসিতেন। পবে পান সাজিতেন। তথন ঐ বাটীতে পান্থবচ হইত প্রচুব, অতএব গোলাপ-মাকেও ঐ কার্যে বেশ কিছুক্ষণ নিযুক্ত থাকিতে ২ইত। ঠাকুবেৰ নিতাপূজা হইবাৰ পৰ তিনি সকলকে প্ৰসাদ-বিতৰণ কৰিমা দিতেন। দ্বিপ্ৰহৰে আহাবেৰ পৰ একট বিশ্ৰামান্তে তিনি গাঁচা, মহাভাবত বা সামীজীব গ্রন্থ পাঠ কবিতেন, অথবা বাত্রেব. বানাধ জন্ম দ্বাাদিধ বাৰস্থা কৰিতেন, কিংবা সাধুদেৰ ছিন্ন মশাবি প্রভৃতি সেলাই কবিতেন। সন্ধার পূর্বে জীপ্রীমা প্রভৃতিব সহিত সদালাপ ক্রিতেন ও জ্লপ ক্রিতেন। সন্ধানীপ প্রজ্ঞালিত ১ইলে পুন্রাব ঠাক্র ও মাকে প্রণাম কবিষা নিজেব ঘবে বাত্রি নয়টা সাডে ন্যটা প্র্যন্ত জ্পাদিতে নিমগ্ন থাকিতেন। বাত্ৰেও আহাবকালে তাহাকে দৃষ্টি বাথিতে হইত, শকলে সকল জিনিস এবং প্রত্যেকের ক্রচির অন্তর্মপ দ্রবাদি পাইল কিন:। কেহ হয়তে। কাষাগুৰোধে ঠিক সমুয়ে উপস্থিত হইতে পাৰে নাই, সেদিন ঠাকুবেব ভোগেব জন্ম বিশেষ কিছু আসিয়া থাকিলে গোলাপ-মাঁ অভপস্থিত ব্যক্তিব কথা অবণ কবিষা তাহাব ভাগটি তুলিয়। বাথিতেন।

ভক্ত-ভগবানেব দেবাবাধনায নিবেদিতপ্রাণা গোলাপ-মা গৃহেব সমস্ত দ্বাসন্থাবেব তথাবধান কবিতেন ও হিসাব বাথিতেন। বিশৃদ্ধলা তিনি সহা কবিতে পাবিতেন না। সাধু-ব্রহ্মচাবী অনবধানতাবশতঃ যথাতথা অপবিশ্বত বস্তাদি দেলিয়া বাথিলে তিনি তাহা পরিষ্কাব কবাইয়া গুচাইয়া বাথিতেন। শ্রীশ্রমায়েব শিক্ষা চিল—"অপচয় কবতে নেই, অপচয়ে মা কুপিতা হন।" তাই তিনি ভাঙ্গা অব্যবহার্য পাত্রাদি বদ্লাইয়া

নৃতন বাসন আনিতেন। ভক্তদের আহাবেব পর পাত্রে পবিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট কিংবা তরকারিব থোসা রাস্তায় গরুকে দিতেন; এমন কি কমলালেবুর থোসা কিংবা আকের ছিবডা ভকাইয়া রাখিতেন—উত্নন ধরাইতে প্রয়োজন হইবে বলিয়া। পান-সাজা হইয়া গেলে বোঁটাগুলি গিনিপিগদেব থাইতে দিতেন। ইহার কাবণ এগুলির প্রতি তাঁহাব ভালবাসা নহে, কিন্তু উহাবা পানেব বোঁটা ভালবাসে, তাই ঐ ভাবে উহাব সদ্যবহাব কবিতেন।

পাঠক যেন মনে কবিবেন না, ইহা জো প্রতি গৃহস্থ-ঘবেব সূদ্ধাব'ই কবিষা থাকেন—ধর্মজীবনেব সভ্যানিকালে এই-সবেব অবতাবণা কেন দ ইহাব উত্তবে আমবা তাঁহাকে একবাব স্থাবণ কবিতে বলি—শ্রীবামক্ষেত্র প্রতিকার্য কিরপ স্থান্থল ছিল এবং ভক্তদেব স্থাস্থবিধাব প্রতি তাঁহাব কতথানি তীক্ষ্ণৃষ্টি থাকিত, আর তাঁহাকে ভাবিষা দেখিতে বলি—স্বামীজীব শিক্ষাগুণে বর্তমান গুণে কর্ম কিরপে সেবা ও পূজায় পবিণত হইযাছে। গোলাপ-মা অন্তবে অন্তবে জানিতেন, তিনি যে-কার্যে নিগুক্ত আছেন, উহা তাঁহাব নহে, উহা ঠাকুব ও শ্রীশ্রীমাযের। অতএব কোনও কার্যেব সহিত স্বার্থ বিজ্ঞতিত না থাকায় উহা তাঁহাকে বিমল আনন্দেব অধিকাৰী করিত।

দানে ছিলেন তিনি মৃক্তহন্তা, তাহার দৌহিত্র তাহাকে মাসিক যে দশটি টাকা দিতেন, উহাব অর্ধাংশ সীয় আহাবাদিব জন্ম তিনি মায়েব বাটীতে দিতেন; বাকী অর্ধাংশ দীন-ত্বংখীব অভাবমোচনেই ব্যয়িত হইত। অভাবগ্রন্তেরা জানিত যে, গোলাপ-মাব নিকট উপস্থিত হইলে একেবাবে বিক্ত হন্তে ফিবিতে হইবে না—'মা' বলিয়া ডাকিলেই উপর হইতে কিছু পডিবে। এক পাগলী ছিল—সে আসিয়াই হাকিত, "গোলাপের মা, আমি এসেছি।" তাহাব আগমনের সময়াসময় ছিল না,

কথন বা রাত্রে সকলেব শয়াগ্রহণের পর আসিয়া উপস্থিত। সন্মুথেব দরজায় স্থবিধা হইল না দেখিয়া পশ্চাতের দ্বজায় গিয়া ডাক শুরু করিল, "গোলাপেব মা।" গোলাপ-মা অমনি বলিয়া উঠিলেন, "এত রাতে তোকে কি দিই ?" শেষ পর্যন্ত দিলেন কিন্তু কিছু, আব বলিলেন, "আহা, পাগল অনাথ, দোবে দোবে মেগে খায়, সময় হোক অসম্য হোক, এলে একমুঠো দিতে হয়।" এমনও দেখা গিয়াছে, অপবেব অভাব দ্ব কবিতে গিয়া তিনি স্বয়ং ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন। আবাব অস্তকেও তিনি একপ সেবায় আহ্বান কবিতেন, এই কপে দ্বিপ্র প্রতিবেশীর চিকিৎসাব জন্ম ডাক্রার ডাকাইয়া আনিতেন। অথচ নিতাস্ত অসমর্থ না হইলে স্বয়ং কাহাবও সেবা গ্রহণ কবিতেন না।

দিদ্ধিব উচ্চন্তবে আকল বিধবা ব্রাহ্মণী গোলাপ-মা অথহান কিংবা উচ্চাবত্বাব সহিত দামজস্তহীন বহু সম্বীৰ্ণতা পবিত্যাগপূৰ্বক এক অপূব উদাবভূমিতে স্থপ্রতিষ্ঠিত হইযাছিলেন। দীর্ঘ অস্তথের পব অকচিদ্বীকবণার্থে শ্রীশ্রীমা একদিন সেবককে একটু স্থাটা-চচ্চি আনিয়া দিতে বলিলেন। অব্রাহ্মণ সেবক মায়ের আদেশে চুপি চুপি উঠা আনিয়া দিলেন। থাওবা প্রায় শেষ হইযাছে, এমন সময় সেবানে গোলাপ-মা আসিহা কাণ্ড দেখিয়া গজিয়া উঠিলেন, "শ্দেব হাতেব সক্তি জিনিস থাছে কি ক'বে, মা?" মা বুঝাইয়া দিলেন, "ভক্তেব আবাব জাত আছে ?" পবক্ষণেই মায়েব মুখেব প্রশাদী ভাঁটা মুখে প্রবিষ্য গোলাপ-মা নীরবে বিদায় লইলেন।

গোলাপ-মা শ্রীশ্রীমায়েব ব্যবহৃত পাষ্থানা প্রিকার কবিষা হয়তো প্রমূহূর্তেই ঠাকুব-ঘবের কার্যে যাইতেন। ইহা লক্ষ্য করিষা মাষ্যেব শ্রাতৃপুশ্রী নলিনী একদিন মায়ের নিকট অভিযোগ জানাইলেন, "গোলাপ-দিদি পায়্থানা সাফ ক'রে এসে আবাব কাপ্ড ছেডেই ঠাকুবেব

ফল ছাডাতে গেল, আমি বলল্ম, 'ও কি গোলাপ-দিদি, গঙ্গায় ডুব দিয়ে এস।' গোলাপ-দিদি বললে, 'ভোব ইচ্ছা হয় তুই যা না।' সমস্ত শুনিয়া শীশীসা বলিলেন, "গোলাপেব মন কত শুদ্ধ—কত উঁচু মন। তাই 'ওব অত শুচি-অশুচি বিচাব নেই—অত শুচিবাই-টাইয়েব ধাব ধাবে না। ওব এই শেষ জন্ম। তোদেব অমন মন হতে আলাদা দেহ দবকাব।" শীবাসক্ষ তাই বামপ্রসাদ-বিবচিত গান্টি গাহিতেন—

"শুচি-অশুচিবে ল্যে দিব্য ঘবে কবে শুবি ?

( তাদেব ) ছুই সতানে পিবীত হলে তবে শ্বামা মাকে পাবি।" গোলাপ-মার শুদ্ধ মন দক্ষমে শ্রীশ্রীমা আব একটি দৃষ্টান্ত দিবাছিলেন— "বুকাবনে মাধবজীব মন্দিবে আমবা দর্শন কবতে গোছি—সঙ্গে ছেলে যোগেন এবা সব। কাদেব ছেলে-মেযে যেন নোংবা ক'বে দিয়ে গেছে। সবাই নাক সিটকুচ্ছে, কিন্ত কেউ প্ৰিক্ষাবেব চেপ্তা কচ্ছে না। গোলাপ ত। দেখে অমনি নিজেব নৃত্ন মকমলেব ধৃতি ভিঁডে পবিশ্বাব কবলে। মাগাণ্ডলো দেখে বলছে, 'এ যথন ফেলেছে, তবে এবই ছেলে নোংবা কবেছে বে।' আমি মনে মনে বলছি, 'মাধব, দেখ দেখ, কি বলছে।' কেউ বা বলছে, 'এঁবা সাধুলোক, এঁদেব আবাব ছেলে-পিলে কি ? এঁবা ফেলছেন সকাথেব দর্শনেব অস্ত্রিধা হচ্ছে—মন্দিবে মযলা ব্যেছে এজন্ত।' এই গঙ্গাব ঘাটেই যদি কোন ময়লা দেখে তো গোলাপ হেথা-সেথা থেকে ক্লাকডা কুডিযে এনে পবিষ্কাব ক'বে ঘটিঘটি জল ঢেলে ধয়ে দিলে। এতে দশজনেব স্থবিধা হল। তাবা যে শাস্তি পেলে ওতে গোলাপেবও মঙ্গল হবে—ভাদেব শান্তিতে এবও শান্তি হবে। অনেক সাধন-তপস্থা কবলে, পূর্বজন্মের বহু তপস্থা থাকলে তবে এজন্মে মনটি শুদ্ধ হয।"

আব গোলাপ-মাব ছিল অপ্ব গঙ্গাভক্তি। অতি বৃদ্ধ বয়সেও তিনি

#### গোলাপ-মা

যষ্টিসাহায়ে নিতা গঙ্গান্ধানে যাইতেন। দেহত্যাগেব জন্ম তিনি প্রস্তুই ছিলেন এবং পূব হইতেই স্তীভক্তদিগকে বলিয়া বাথিযাছিলেন, "যোগেন যাবে শুরপক্ষে আর আমি যাব ক্রম্পক্ষে।" ১০০১ বঙ্গান্দেব ৪ঠা পৌষ (১৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৪), ক্রম্পক্ষেব অষ্টমী তিথিতে অপবাহ্ন চাবিটাব সম্য শীশ্রমাতাঠাকুবানীব একনিষ্ঠ সেবিক। প্রায় ধাট বংস্ব ব্যুমে বাঞ্জিত লোকে প্রযাণ কবিলেন।

# গোরী-মা

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে শিকাগো হইতে স্বামী বিবেকানন্দ একখানি পত্রে প্রশ্ন করিতেছেন, "গোর-না কোথা? এক হাজার গোর-মার দরকার—ঐ noble stirring spirit (মহতী ও চেতনাদায়িনী শক্তি)।" গোবী-মাব ইহা অতি উত্তম পবিচয়। গোবী-মা বিভিন্ন সমযে বিভিন্ন ব্যক্তির ছাবা নানাভাবে অভিহিত হইতেন। ঠাকুব ও শ্রীশ্রীমাযেব নিকট তিনি ছিলেন 'গোরদাসী'। স্বামীঙ্গীর পত্রাবলীতে ইহাবই কপাস্তর 'গোব-মা' নামেব উল্লেখ দেখিতে পাই। ভক্তমহলে ইহাই ছিল তাহাব মধ্যম ব্যসেব প্রচলিত নাম। তাহাব সন্ন্যাস-গ্রহণেব পব নাম হয 'গোবীপুবী'। তাই জনসাধারণের নিকট তিনি পবে 'গোবী-মা' বলিঘাই পবিচিত হন। স্বীয় ভক্তদের তিনি ছিলেন 'মাতাজী', আবাব পিতৃগৃহে তাহাব নাম ছিল 'মৃডানী' বা 'ক্র্ছাণী'।

মৃডানীর জন্ম হয় ভবানীপুবে মাতৃলগৃহে। তাহার পিতা পার্বতীচরণ চটোপাধ্যায় হাওডার শিবপুর অঞ্চলে বাস কবিতেন এবং প্রতাহ পূজার্চনান্তে সেথান হইতে থিদিরপুরে এক সওদাগবী অফিসে কার্য করিতে যাইতেন। নিষ্ঠাবান পার্বতীচবণেব কপালে চন্দন দেখিয়া আফিসের সাহেব উপহাস করিলেও তিনি স্বধর্মচিক্ন ত্যাগ করিতেন না। পার্বতীচরণের সহধর্মিণী গিবিবালা পিতৃসম্পত্তিব অধিকারিণী হইয়া উহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্ম প্রায় পিতৃগৃহেই থাকিতেন। পার্বতীচবণেরও সপ্তাহে তৃই-এক দিন স্বশুর বাডিতেই কাটিত। মৃডানী ছিলেন এই দম্পতির চতুর্থ সন্তান ও দ্বিতীয়া কন্যা।

মাতা গিরিবালা বাঙ্গলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং বহু স্তব ও ধর্মসঙ্গীত রচনাপূর্বক 'নামসাব' ও

'বৈরাগ্য-শঙ্গীতমালা' নামে পুস্তকাকাবে প্রকাশ কবেন। তাঁহার স্কর্গোখিত স্ববচিত সঙ্গীতে ধর্মপিপাস্তব মনে ভক্তিব উদ্রেক হইত। এতঘ্যতীত তিনি ছিলেন একজন আধ্যাগ্মিক-অন্তভূতিসম্পন্না সাধিকা। আবার বিষয়কর্মেও ছিল তাঁহাব অসাধাবণ শক্তি ও দক্ষতা। শান্তপ্রকৃতি পার্বতীচরণ দহধর্মিণীকে বলিতেন, "এত ঝগ্নাটে দরকাব কি ১ আমাদের তে। কিছুব অভাব নেই। এ-সব আপদ ছেডে চল কাশী গিযে বাকী কটা দিন শান্তিতে কাটাই।" অমনি কালী-সাধিকা গিবিবালা সদপে বলিয়া উঠিতেন, "অলায-অভ্যাচাব আমি নীৰ্ববে সইব কেন ? মা অন্তরনাশিনী আমার সহায—আমাব অনিষ্ট কেউ কবতে পাববে না, দেখে নিও।" পিতা ও মাতাব এই ধর্মান্মপ্রাণিত কুন্তমকোমল ও বজ্ৰদুট স্বভাবেব মিশ্ৰণে মৃডানীর চবিত্র বড়ই চিনাকৰ্শক হইযাছিল। মাতৃধানে নিমগ্না গিবিবালা এক বাত্রে স্বপ্নে দেখিবাছিলেন, মহামায়া যেন এক জ্যোতিগ্ৰী রূপলাবণ্যসম্পন্না দেবক্যাকে তাঁহাব হস্তে তুলিয়া দিতেছেন। ইছাবই পবে মুডানী ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহাব জন্মকাল অনিশ্চিত। তবে সম্ভবত: ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে (১২৬৪ বঙ্গাব্দে) তাহাব জন্ম হয়। মাস বা তিথিও অজাত। তবে একসময়ে ভক্তগণ তীহাব জন্মোংসৰ করিতে আগ্রহান্বিত হইলে তিনি বলিযাছিলেন, "আমাব জন্মোংসব তোরা যদি নিভান্তই কববি, তবে নিত্যানন্দ প্রভুব জনতিথিতেই কবিস।" ইহা তাহাব জনতিথির পরিচাযক না হইযা সম্বতঃ তাঁহাব নিবভিমানতাবই গোতক।

বাল্যকাল হইতেই মৃডানীব জীবনে ধর্মস্থা ও বৈবাগ্যের আভাস পাওয়া যাইত। বালিকা আপনমনে দেবপূজাদিতে রত থাকিত, ক্রন্দনকালে দেবতার নাম শুনিয়া শাস্ত হইত, আর ভিক্ষককে কিছু না দিয়া কান্ত হইত না। আশৈশব সে নিবামিধাশী। তাহার বেশভূষায

মন ছিল না এবং কোন বিষয়ে যাজ্ঞাও ছিল না। একদিন অগ্রজেব সহিত নোকাভ্রমণকালে তাহাব মনে হইল, "অলঙ্কাব তো রথা। এ-সব না থাকলে আমার কট্ট হবে কি ?" অমনি দোনাব বালা থালিয়া চিবাইবা দেখিল উহাতে কোন স্বাদ আছে কিনা। তাবপৰ অপবেব অলঙ্কিতে উহা জনমধ্যে নিক্পি হইল। পাডাব 'চণ্ডীমামা' জ্যোতিষ শাস্তে স্পণ্ডিত ছিলেন, তিনি বালিকাব হাত দেখিলা বলিলেন, "এ মেবে যোগিনী হবে।" চণ্ডীমামাৰ নিকট মুডানী তাহাৰ তীৰ্গভ্ৰমণেৰ কথা তন্মৰ হইয়া শুনিত এবং তাদৃশ প্টভ্ৰমিকাৰ স্বীৰ ভাবী জীবনেৰ প্ৰিক্লনা বচনা কৰিত।

মুডানীব জীবনের ভবিয়ং পবিণ্তিব একটা প্রভাক্ষ প্রভাসও পাইতে বিলম্ হইল না। বালিকা যথন মাত্র দশমবর্ণীযা, তথন সে এক সকালে ক্রীডাবতা অপব সমব্যম্বাদেব সহিত মিলিত না হইয়া বিস্কৃত প্রান্ধণের এক পার্মে নীববে উপবিষ্ট ছিল, এমন সমযে যদ্চ্ছাক্রমে আগত আজাকলমিতবাল উদারদৃষ্টি জনৈক ব্রাহ্মণ তাহাকে জিজ্ঞামা কবিলেন, "স্বাই খেলছে, আব তৃমি যে বছ একলাটি চুপচাপ বদে আছ ?" বালিকা ব্রাহ্মণচবণে প্রণাম কবিষা উত্তব দিল, "ওসব খেলা আমাব ভাল লাগে না।" ব্রাহ্মণ আশিবাদ কবিলেন, "ক্ষেণ্ড ভাকি হোক!" বালিকা তাহাব ঠিকানা জানিয়া লইল ও কিছুদিন পরে অগ্রন্থ অবিনাশচক্রেব সহিত ববাহনগণে মাতৃষ্পা বগলা দেবীব স্প্রবালয়ে উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণেৰ সন্ধান কবিতে থাকিল এবং অবিলম্বে দক্ষিণেশ্ববেৰ নিকটবতী নিমতে-ঘোলাব এক কদলীবনে সেই ব্রাহ্মণকে ধ্যাননিরত দেখিতে পাইল। ধ্যানভঙ্গে সাধক তাহাকে বলিলেন, "তুই এসেছিন ? তারপব এক ব্রাহ্মণ-প্রিবাবে তাহাব থাকাব ব্যবস্থা কবিয়া দিলেন এবং প্রদিন গক্ষাম্বানান্তে পুনর্বাব উপস্থিত হইলে তাহাকে দীক্ষা

দিলেন। সেদিন ছিল বাসপূর্ণিমা। এদিকে পবিবাবের লোক বালিকাকে গৃহে না দেখিয়া হতবুদি হইলেন। বহু অনুসন্ধানের পব অবিনাশচন্দ্র নিমতে-ঘোলার সাধকসমীপে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে সাম্বনা দিয়া সাধক বলিলেন, "দেখ বাবা, ও ছেলেমান্ত্র্য, ওকে যেন কেউ বকো না। হলদে পাখা ধবে বাখা দায়।" বালিকা সাধকের ইঞ্চিতে গৃহে ফিবিল।

মডানী বাল্যকাল হইতেই ৮ কালীভক্ত ডিলেন . তিনি নিতা দেবীৰ পুজার্চনা কবিতেন এব' নিদাভঙ্গে দেবীৰ নাম লইতেন। এদিকে চণ্ডীমামাৰ নিকট গৌৰাপদেবেৰ অলৌকিক জীবনগুৱান্ত শুনিৰা তাঁহাৰ প্রতিও বিশেষ আক্র ইইয়াছিলেন। বৈক্ষবভাবে প্রভাবিত মডানী একদিন মৃত্তিক।নিমিত শালগ্রাম-পূজায় বত হইলেন, তাদ্শ প্রতীকে পুজা কবিতে নাই জানিয়াও নিবুদ্ন ইংলেন না। নিমতে-ঘোলাৰ সাধকেব নিকট দীক্ষালাভেব কিয়ৎকাল প্ৰেই এক অপ্ৰিচিত। ব্ৰজ্বমুণ্ট মুডানীৰ গুহে আতিথাগ্ৰহণ কৰিলেন এবং ক্ৰমে বালিকাৰ স্থিত তাঁহাৰ বিশেষ খনিষ্ঠতা হইল। ব্ৰহ্ণমণা 'দাম্', 'দামোদ্ব' বা 'বাধা-দামোদৰ' নামীয় এক নাবাৰণশিলাকে জাঁবন্ত দেবতাজানে পূজাদি ক্রিতেন এবং তাহাব সহিত অহুরূপ আচবণও কবিতেন। বিদায়কালে তিনি সেই শিলা মুডানীব হস্তে সমর্পণপূর্বক বলিলেন "এই শিলা আমাব ইহকালেৰ ও প্ৰকালেৰ সৰ্বস্ক, বড জাগ্ৰত ঠাকুৰ ইনি। তোমাৰ প্ৰেমে ইনি মজেছেন।" তদৰ্ধি ব্ৰজ্বমণীর অন্তক্তরণে মৃডানী দামোদ্রের পূজায নিবত হইলেন, আব তাহাব স্থিব সঙ্গল্প হইল যে, এই ঠাকুরটিকেই জীবন্মন অর্পণপূর্বক ধন্য হইবেন, এতদ্বিন্ন অন্য কোন মন্বুগুপতি ব্বণ কবিবেন নাঃ

এই সময়ে (১৮৬৮ খ্রীঃ) রুমাবী ফ্রান্সিস মেরিয়া মিল্ম্যানের

কর্ত্রাধীনে উচ্চবর্ণের হিন্দুবালিকাদের জন্ম ভবানীপুরে একটি বিভালম স্থাপিত হইলে মৃডানী উহাতে পাঠাভ্যাস আরম্ভ করিলেন এবং শীঘ্রই বিভালয়ে সর্ববিষয়ে উত্তম ছাত্রী বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় একটি স্থর্ণপেটিকা পুরস্থার পাইলেন। কিন্তু ধর্মসংক্ষে বিভালয়কর্তৃপক্ষের অন্তদাবতানিবন্ধন অপর অনেক বালিকার সহিত তাহাকে অচিরে ঐ বিভালয় ভ্যাগ করিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত অপর হিন্দুবিভালয়ে যোগ দিতে হইল। অতঃপব মিশনবীবা বিবাদ মিটাইয়া ফেলিলেন বটে, কিন্তু মুডানীব আব বিভালযে যাওয়া হইল না। কারণ বিবাদের অবসান হইলেও হিন্দুসমাজ তথনও বালিকাদের অধ্যয়নসম্বন্ধে বডই সন্ধার্ণ ভাব পোষণ করিত। তথাপি ইতোমধাই মুডানী চণ্ডী, গাভা, বহু দেবদেবীর স্তোত্র, বামায়ণ, মহাভাবত এবং মৃশ্ববোধবাকিবণের অনেক অংশ কণ্ঠস্থ কবিষা লইয়াছিলেন।

বালিকার বয়দ বাডিতেছে, অতএব বিবাহেব জন্ম পাত্রেব অনুসন্ধান হইতে লাগিল। পরন্ধ বালিকার ধন্তভঙ্গপন—তিনি "তেমন ববকেই বিবাহ করিবেন, যাহার মৃত্যু নাই।" পাত্রী দেখিতে আদিয়া পাত্র-পন্ধীয়গণ কল্মান কপাদির প্রশংসা করিলেন, কিন্তু তাহার স্ফেছাড়া কথা শুনিয়া গৃহে লইয়া যাইতে সন্মত হইলেন না। অগত্যা স্থিব হইল ঘ্য, বালিকার ভগিনীপতি পানিহাটী-নিবাসী ভোলানাথ ম্থোপাধ্যায়েব হস্তেই ত্রয়োদশ-বর্ষীয়া মৃডানীকে অর্পণ কবা হইবে। মৃডানী অমনি কল্মাণী দাজিলেন এবং বিবাহেব রাত্রে আত্মরক্ষাব জন্ম একটি অর্গলবন্ধ কক্ষে আত্ময়গ্রহণপূর্বক সর্বপ্রকার অন্ধন্ম-বিনয়ের বিক্তম্বে যুদ্ধ ঘোঘণা কবিলেন। অবশেষে ইহাতেও পরাজয় অবশুস্তাবী জানিয়া জননীর সাহায্যে এক মাসীমার বাড়ীতে আত্ময় লইলেন। আত্মীয়গণ তথাপি প্রকাশ কবিয়া দিলেন যে, ভগিনীপতির সহিত তাঁহাব কন্মার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

গৃহে প্রত্যাগতা মৃডানী পূজাবাধনায় আরও গভীবভাবে মনোনিবেশ কবিলেন। এদিকে চণ্ডীমামাব বর্ণিত তীর্থগুলি তাঁহাকে মৌন আহ্বান জানাইতেছিল, তাই প্রত্যুষে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া চলিলেন। কিন্তু অনভান্ত থাকায় বেশী দূব অগ্রসর হইবাব পূর্বেই স্বন্ধনবর্গেব দৃষ্টিপথে পডিযা তাহাকে গৃহে ফিরিয়া নজববন্দী হইতে হইল। এই মুক্তিকামী বালিকাকে গৃহে ধরিয়া বাথিতে হইলে অন্ততঃ মধ্যে মধ্যে তীর্থাদি ও সাধু-দর্শনের স্থযোগ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনায অভঃপর তাঁহাকে কালনা, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। এইভাবেই একদিন ভাগনী বগলা ওভগিনীপতি প্রভৃতির সহিত তিনি সাগ্রসঙ্গমে চলিলেন—তাঁহার বয়স তথন অষ্টাদশ বংসব। মেলার জনসমাগমেব মধ্যে স্থোগ পাইযা তৃতীয় দিবদে মৃতানী আলুগোপন কবিলেন। এদিকে বছ চেষ্টাতেও আত্মীযুগণ তাহার সন্ধান না পাইখা গৃহে প্রতিগমন করিলে মুডানী গুপুস্থান হইতে নিৰ্গত হইয়া উত্তর-পশ্চিমদেশীয় একদল সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর সহিত পার্বত্যাঞ্জ-বাসিনীর বেশে হরিদ্বারাভিম্থে অগ্রস্ব হইলেন। এই সাধুসজে তিনি 'গৌরী-মায়ী' নামে পরিচিতা হইলেন। ক্রমে হরিদ্বারে উপস্থিত হইয়া তথায কিছুকাল অবস্থানাস্তে গৌরী-মা হিমাল্যপাদ্মূলে হ্রষীকেশে গমন করিলেন। স্থানটি তপস্থার মতুক্ল, স্থ্তরাং তিনি তথায় কুদ্রুসাধনায় বত হইলেন। পরে তাঁহার মন ৺কেদাববদরী প্রভৃতি তীর্থদর্শনে ধাবিত হইল। উত্তরাখণ্ডের বছজনবিশ্রুত ঐসকল তীর্থ দেখিয়া তিনি ৮অমরনাথ ও জ্ঞালাম্থী প্রভৃতিও দর্শন করিলেন। ইহারই মধ্যে একবার তিনি যম্নোত্রী এবং গঙ্গোত্রীও দর্শন করিয়াছিলেন।

গলায় দামোদর-শিলা ঝুলাইয়া গৈরিক-পরিহিতা সন্ন্যাসিনী তথন চলিয়াছেন—পদত্রজে—এক তুর্গম তীর্থ হইতে তুর্গমতর তীর্থাস্তরে।

তাহার ঝোলাতে আছে মা কালী ও গৌবাঙ্গদেবেব পট,, চণ্ডী, ভাগবত ও নিতাব্যবহার্থ সামান্ত জ্বা। লোকেব দৃষ্টি এডাইবার জন্ত তিনি কেশকর্তন কবিয়া অঙ্গে ভশ্ম কিংবা মৃত্তিকা মাথেন এবং কথন পাগনিনীব ন্থায় বাবহার কবেন। কথন বা আলখাল্লা ও পাগড়ী পবিযা পুরুষেব বেশে চলেন, বাক্যালাপ বিশেষ কবেন না এবং ভিক্ষাদিব জন্ত লোকাল্লবে গমনেব তেমন প্রযোজন বোধ কবেন না। অবহেলায় চর্বল শনীর মধ্যে মধ্যে শীতেব প্রকোপ মহা কবিতে না পাবিয়া সংজ্ঞা হাবায়, আব পার্বতা নাবীদেব শুক্রষায় পুনঃ চেত্রনাপ্রাপ্ত হয়। আবাব উহাবই মধ্যে চলে স্বেচ্ছাক্রত ক্রুভ্রা বা উদ্যান্ত জ্প। সে এক চমংকাব চিত্র।

ক্ষেক বংসব এইভাবে পবিজ্ञমণের পর তিনি যথন বৃন্দারন ও বাধা-ক্ষেণ্য অক্যান্য লীলাভূমিসন্দর্শনে নিবত আছেন, তথন শ্যামাচবণ মুখোপাধাধ্যায় নামক মথুবাবাসী তাহাব এক দূবসম্পর্কীয় কাকা তাহাকে অক্সাং দেখিতে পাইয়া বলপূর্বক স্বগৃহে লইয়া গেলেন এবং কলিকাতায় সংবাদ পাঠাইলেন। কিন্তু গৌবী-মা এই কৌশল বুঝিতে পাবিয়া মথুবা হইতে পলাইয়া গেলেন ও বাজপুতানাব তীর্থাদিদর্শনান্তে সৌবাট্টে উপনীত হইলেন। এই যাত্রায় জয়পুব, পুষ্কব, প্রভাস, স্বাবকা ইত্যাদি বর্হ তীর্থ তিনি দর্শন কবিয়াছিলেন। স্থামাপুবীব নিকটে কোন গ্রামে চিকিংসাও সেবাব অভাবে বিস্তিকাবোগে অনেকেব প্রাণনাশ হইতেছে জানিয়া গৌবী-মার মাতৃহদয় কাদিয়া উঠিল এবং তিনি প্রান্তীয় স্বকাব ও

<sup>&</sup>gt; সামবা এই প্রবন্ধবচনার জন্ম প্রধানতঃ শ্রীশ্রীসাবদেশনী আশ্রম হইতে প্রকাশিত 'গৌরী-মা' গ্রন্থের উপর নির্ভব কবিয়াছি। গৌরী-মার তীর্থভ্রমণ ও তপ্যস্থার কাহিনী উহা হইতেই সংগৃহীত। কিন্তু সামী বিবেকানন্দের একথানি পত্রে গৌরী-মার কিছুকাল গাহ স্থা-জীবন্যাপনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

জনসাধাবণের সাহায্যে ইহার যথাসাধা প্রতিকার কবিলেন। দ্বার্কায় রণছাডজার মন্দিরে জপ কবিতে কবিতে বালকবেশী শ্রামস্থানের তিনি দর্শন পাইলেন। এইভাবে বিভিন্ন স্থানে শ্রীকৃষ্ণকৈ পূর্ণকপে পাইবার অতৃপ বাসনা লইযা অমণ কবিতে কবিতে গৌরী-মা পুনর্বার কুলাবনে আসিলেন। এথানেও শ্রীকৃষ্ণসাক্ষাংকারে বঞ্চিত থাকিয়া তিনি আগ্রবিসর্জনোদেশে নিশাকালে ললিতাকুঞ্জে উপস্থিত হইলেন, পরন্থ দেখানে এক অভ্তপূর্ব দশনলাভ কবিয়া বিপুল আনন্দ্রশাগরে নিমগ্রা হইলেন—পূর্বের ইচ্ছা আর কার্যে পবিণত হইল না। ইতোমধ্যে শ্রামাচবণ কাকাও তাহার প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাইয়াছিলেন, স্কুতরাং পূর্বমংকর অক্রসারে গৌরী-মাকে গুলু আনিলেন এবং সঙ্গে কবিয়া কলিকভোষ লইয়া গোলেন। দীর্ঘকাল পরে গুলু প্রত্যাগতা মুডানী আগ্রীমস্বজনের প্রাণ্টালা ক্ষেত্যমতা পাইলেন এবং সমৃংক্তক সকলকে তীর্থভ্রমণাদির গল্প শুনাইয়া তৃঞ্লাভ কবিলেন। কিন্তু সন্ত্রাাসিনীর পক্ষে ঐভারে দীর্ঘকাল যাপন করা অসম্বর্গ হওয়ায় তিনি শীঘ্রই ফিবিয়া আসিবেন, এই আশা দিয়া ভপ্রত্যাত্রমদর্শনে চলিলেন।

গৌৰী-মাৰ গভীৰ নিষ্ঠাভক্তি ও পাণ্ডিতা ইতাাদিব পৰিচ্য পাইযা ৮ জগনাথেব পুৰোহিত্যৰ তাহাৰ ইচ্ছামত দৰ্শনাদিব বাৰস্থা কৰিয়। দিলেন। শ্ৰীক্ষেত্ৰ হইতে তিনি কোঠাবেৰ জমিদাৰ ও ভক্ত বাধাৰমণ ৰস্ত মহাশ্যেৰ আমন্ত্ৰণে তাহাৰ গৃহে উপস্থিত হইলেন। ১২৮৭ ৰঙ্গান্দে ৰস্ত মহাশ্যেৰ মহিত গৌৰী-মাৰ প্ৰথম পৰিচ্য হয়। ভক্তি, বৈৰাগা ও ভগৰংপ্ৰসঙ্গে ৰস্ত মহাশ্য় বিশেষ মৃগ্ধ হইয়া তাহাকে মধ্যে মধ্যে কলিকাতাম্ব নিজ বাটীতে ও বুলাবনে 'কালাবাবুৰ কুজে' আহ্বান কৰিয়া বাথিতেন। বামকুঞ্-সজ্যে স্বপ্ৰিচিত বল্বাম ৰস্ত ইহাৰই পুত্ৰ। বল্বামবাবুৰ সহিত গৌৰী-মাৰ লাভা অবিনাশচক্ষেৰ সোহাণ্য ছিল।

শ্রীক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তনাম্ভে গৌবী-মা নবদ্বীপ যান। শ্রীগৌবাঙ্গেব লীলানিকেতন এই নবম্বীপ তাঁহাব বড প্রিয ছিল; তিনি বলিতেন, "নদে আমাব খণ্ডববাডি।" ইহাই ছিল নবদীপচন্দ্রেব সহিত তাহাব চিন্দম্ম। নিত্যানন্দ প্রভুর মূর্তি নয়নগোচব হইলে তিনি ভাস্থববোধে অবওঠন টানিয়া দিতেন। নবদীপ হইতে ফিবিয়া তিনি পুন্র্বাব রুদ্ধাবনে গেলেন। এই সমযে বলরামবাবু বৃন্দাবনে ছিলেন এবং তৎপূর্বেই জ্রীরামক্রঞ্বে क्रभानात्व ध्य इट्रेग्नाहित्नन। जिनि शोवी-मारक जानाहेत्नन, "मिपि, দক্ষিণেশ্ববে এক মহাপুরুষের দর্শন পেয়েছি—সনক-সনাতনের মত তাব ভাব। ভগবৎপ্রদঙ্গ করতে কবতেই দমাধি হয়। তুমি একবাব অবগ্য তাকে দেখে আদবে।" গোৱী-মা ভনিষা গেলেন মাত্র। কিন্তু তথনই কলিকাভার দিকে যাত্রা না কবিয়া অকম্মাৎ সকলেব অজ্ঞাতসাবে হাষীকেশে উপস্থিত হইলেন—অভিপ্রায, আবাব কেদার-বদরীদর্শনে যান। কিন্তু থবর পাইলেন যে, তাহাব মাতা অস্তম্ভ, অতএব মথ্বা হইয়া কলিকাতায় ফিবিলেন। সেখানে মাতাকে কিঞ্চিং স্থন্থ দেখিয়া তিনি শ্রীক্ষেত্র যাত্রা করিলেন। এথানেও হবেকুফ মুখে পাধ্যায় নামক এক বৃদ্ধ তাহাকে বলিলেন, "মাগো, দক্ষিণেশ্ববে দেখে এলুম এক অসাধাবণ মাতৃষ—অপরপ রপ, জ্ঞানে ভবপুব, প্রেমে চলচল, ঘন ঘন ধমাধি।" শ্রীক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তনের পব তিনি যথন বলবাম বস্থ মহাশয়েব গৃহে আশ্রম লইলেন, তথনও বন্ধ মহাশয় তাঁহাকে পুনরায় দক্ষিণেশবে সাধুদর্শনে যাইতে অন্থবোধ করিলেন; কিন্তু গৌবী-মা তথনও কোন আকর্ষণ অম্ভব না ক্বায় সহাস্থে জানাইলেন, "জীবনে অনেক সাধুদর্শন হয়েছে, দাদা, নতুন কোন সাধুদর্শনেব সাধ আমাব নেই। তোমাব সাধুব যদি ক্ষমতা থাকে, আমায় টেনে নিয়ে যান—ভাব আগে আমি যাচ্ছিনে।"

টান একদিন অপ্রত্যাশিতরূপে আসিল। সেদিন গৌবী-মা অভিষেকান্তে দামোদবকে সিংহাদনে রাথিতে গিয়া দেখেন, সেথানে মান্তবেব তুইথানি জীবন্ত চরণ, অথচ দেহের অন্ত অবয়ব নাই। অভিনিবেশসহকারে দেখিয়া বুঝিলেন, নয়নেব ভ্রম হয় নাই। দামোদবকে তুলদী দিলেন –তুলদী গিয়া পড়িল ঐ চরণযুগলে। গৌবী-মা বাছ-জ্ঞানশৃন্য হইয়া ভূতলে পডিয়া গেলেন। বস্ত্রপত্নী অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁহাব সাডা না পাইয়া দরজা ফাঁক কবিয়া দেখিলেন তিনি ভূনুষ্ঠিতা ও জ্ঞানশ্সা। তিন-চারি ঘণ্টা পরে জ্ঞানলাভ কবিয়াও তাঁহার বাক্যক্ষূর্তি চইল না—শুণু বোধ হইতে লাগিল, কে যেন তাঁহার হৃদয়কে স্থতায় বাধিয়া টানিতেছে। দিন-রাত্রি এইভাবেই কাটিয়া গেল। প্রত্যুষেব পুর্বেই তিনি বহিদ্বারে আসিয়া বাহিবে যাইতে চেষ্টা করিলেন। দ্বাবী জিজাদা কবিল, "কোথা যাবেন?" গৌবী-মার কিন্তু উত্তব নাই। ইতোমধ্যে বস্থ মহাশ্য আসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "দিদি, দক্ষিণেশ্ববের মহাপুরুষেব কাছে যাবে ?" গৌবী-মা নীরবে তাহার মুখেব দিকে চাহিয়া বহিলেন। ইহাকেই সমতিজ্ঞানে গাডি ডাকাইয়া স্বপত্নী ও আব তুই-একজন মহিলাসহ গৌরী-মাকে লইয়া বস্থ মহাশয় দক্ষিণেশ্বে উপস্থিত হইলেন । তথন সবেমাত্র প্রভাত হইয়াছে। আগত ভক্তগণ দেখিলেন, দক্ষিণেখরের মহাপুরুষ স্বকক্ষে বসিয়া আপন মনে স্থতা জডাইতেছেন আব গাহিতেছেন,

> "ঘশোদা নাচাত গোমা বলে নীলমণি, দে রূপ লুকালি কোথা, করালবদনি খ্যামা ? একবাব নাচ গো খ্যামা !" ইত্যাদি

ভক্তগণেব কক্ষপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে স্থতা-জড়ানো শেষ হইল। গৌবী-মা বুঝিলেন, তাহাব সেই অব্যক্ত বেদনাব উৎস কেথেয়ে, আব সবিস্থয়ে

দেখিলেন—এই তো সেই পূর্বদৃষ্ট সজীব চবণযুগল। শ্রীবামক্রম্ধ যেন কিছুই জানেন না। তিনি বলবামের নিকট জিজ্ঞাদা করিয়া গৌরী-মাব পবিচয় পাইলেন এবং অনেকক্ষণ ধর্মপ্রদঙ্গ কবিলেন। বিদায়কালে গৌরী-মাকে বলিলেন, "আবার এশো, মা।" ইহা ১২৮৯ বঙ্গান্দেব কথা—গৌবী-মাব বয়দ তথন পঞ্চবিংশ বর্ষ।

প্রদিব্দ প্রত্যুষে গঙ্গাস্থানান্তে তুইথানি প্রিধেয় বস্ত্র ও বক্ষে দামোদবকে লইয়া গোরী-মা পুনর্বাব একাকী দক্ষিণেশ্বনে যাত্রা কবিলেন। ঠাকুব তাঁহাকে দেথিয়াই বলিলেন, "তোব কথাই ভাবছিল্ম।" গোবী-মাও ভাবে গদ্গদ হইয়া নিজজীবনেব অনেক কাহিনী ও দামোদবেব সিংহাসনে তাহাবই পাদপদাদর্শনেব বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "তুমি যে এখানে লুকিয়ে ছিলে, আগে তো তা বুঝতে পাবিনি, বাবা !" উত্তরে ঠাকুৰ হাসিয়া বলিলেন, "তাহলে এত সাধনভঙ্গন কি ক'বে হত ১ শ- অবশেষে নহৰতে শ্ৰীশ্ৰীমাতাঠাকুবানীৰ নিকট লইমা গিয়া বলিলেন, "ওগো অক্ষময়ি, একজন স্পিনী চেয়েছিলে—এই নাও একজন সঙ্গিনী এল।" তদবধি কিছুকাল গৌবী-মা দক্ষিণেশ্ববে বাস কবিয়াছিলেন। কিন্তু মাতাঠাকুবানীব অবর্তমানে তাহাব দক্ষিণেশবে থাকা সম্ভব না হওযায় তিনি কলিকাতাথ বলরাম-মন্দিরে কিনিয়া আদেন। দূরে থাকিলেও জীরামক্নফেব দর্শনস্পৃহা তাহার মনে মধ্যে মধ্যে এতই প্রবল হইত যে, তিনি একদিন আহাবান্তে হস্তপ্রকালনাদিব পূর্বেই ঐকপ আকর্ষণে দক্ষিণেশ্ববে যাইয়া ঠাকুবকে প্রণাম কবিবেন এমন সময়ে মনে পডিল যে, হাত অপবিত্র—লজ্জিত হইয়া হাত পুইতে চলিলেন।

গৌবী-মা বিভিন্ন সমযে বিবিধ ভাবে শ্রীবামরুষ্ণেব সান্নিধ্য ও সেবার অধিকাবী হইয়াছিলেন। ঠাকুবেব প্রাতুষ্পুল্ল শ্রীযুত বামলাল চট্টোপধাোয় লিথিযাছেন যে, গৌরী-মা মনেক সময় নিজহন্তে ঠাকুরের বিশেষ প্রিয় থাজসামগ্রী প্রস্তুত কবিয়া প্রমুঘত্তে তাঁহাকে থাওয়াইতেন এবং নহবতে মধুবকঠে ঠাকুবকে উচ্চ উচ্চ ভাবেব গান এবং কীর্তনাদি শুনাইয়া সমাধিশ্ব কবিয়া দিতেন। আরও লিথিযাছেন যে, ঠাকুব গৌবী-মাকে মহাতপদিনী, ভাগাবতী ও পুণাবতী বলিয়া নির্দেশ করিতেন। গৌবাঙ্গলীলায় আকর্প্তমন্ত্রা গৌবী-মাব মনে শ্রীবামকক্ষাবতাবেও তুলাকপ সংগভাবে মত্রতা ও ভূপতনাদি-নিরীক্ষণের আকাজ্কা জাগিত এবং তথনই ঠারুবের দেহাবলম্বনে একপ লীলা প্রকটিত হইত। ইহাতে গৌরী-মা একদিকে যেমন পুলকিতা হইতেন, অপর্কিকে তেমনি ঠাকুবের দৈহিক কপ্ত দেখিয়া একপ বাসনাদমনে যত্রবতী হইতেন। গৌবী-মাব জননী গিবিবালাও ক্যেকবাব ঠাকুবকে দর্শন করিয়াছিলেন।

ঠাকুব গৌবী-মাকে কত উচ্চাধিকাবিণা মনে করিতেন, তাহাব প্রমাণস্বৰূপে বলা ঘাইতে পাবে যে, ঠাকুবেব ভক্ত শ্রীযুক্ত কেদাবনাথ চট্টোপাধ্যায় খ্রাষ্টান ভক্ত উইলিগম সাহেবকে ঠাকুবেব সহিত পবিচিত্ত কবিয়া দিলে তিনি সাহেবকে বলবামগৃতে গৌবী-মাব সহিত দেখা কবিতে বলেন। যথাসমযে সালাং হুইলে সাহেব গৌবী-মাকে 'মাদাব মেবী' বলিবা প্রেধানপূর্বক ভূমিষ্ঠ প্রণাম করেন এবং ভগবানে ভক্তিলাভেব জন্ম আশার্বাদ প্রার্থনা কবেন। ইহারই একসময়ে ঠাকুবেব সান্নিধ্যেব কলে গৌবী-মা সর্ববিষয়ে উদারদৃষ্টিসম্পন্না হুইয়াছিলেন। একবাব বামনবমীব উপবাসদিবসে ঠাকুব জলযোগকালে অর্পভুক্ত মিষ্টান্ন গৌবী-মাকে দিলে তিনি অমানবদনে ঐ প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। তথনই বামনবমীব কথা শ্ববণ হওয়াব ঠাকুব কহিলেন, "এই বে! আজ যে বামনবমীব উপবাস।" গৌবী-মা অমনি উত্তব দিলেন, "তোমাব উপবেও কি আবাব বিধিনিধেধ ?" গৌবী-মা শ্রিন্থিঠাকুরকে পূর্ণ অবতাব ও মাতাঠাকুবানীকে

স্বাং ভগবতী বলিয়াই জানিয়াছিলেন। কেহ অন্তবপ বলিলে তিনি প্রাণে আঘাত পাইতেন। গৌবাঙ্গগতপ্রাণা যে গৌবী-মাব চক্ষে মহাপ্রভুর নামে অঞ্চ ঝরিত, তিনিই এককালে বলিলেন, "প্রীবামরুষ্ণ ও প্রিতেশ্য—এই ত্বয়ে অভেদ।" শ্রোতা যথন আপত্রি করিলেন সে, নাম্বর্ণ ও দেবতা এক হইতে পাবেন না, তথন গৌবী-মা সদর্পে দাঁডাইয়া কহিলেন, "যেই বাম সেই রুষ্ণ, সেই এবে বামরুষ্ণ"—ইহা বলিয়া সে স্থান পবিত্যাগ করিলেন। শ্রীশ্রীমায়েব প্রতি গৌবী-মার অন্থবাগেব আধিক্য দেখিয়া ঠাকুব একদিন তাঁহাকে কৌতুকচ্ছলে বলিলেন, "তুই কাকে বেশী ভালবাদিস ?" গান গাহিলা স্বক্সী গৌবী-মা উত্তব দিলেন—

"বাই হতে তুমি বড নও হে বাকা বংশাধাবী , লোকেব বিপদ হলে ডাকে মধুস্দন বলে,

তোমাব বিপদ হলে পবে বাদীতে বল বাইকিশোবী।" গান শুনিয়া মাতাঠাকুবানী কুঠায গোবী-মাব হাত চাপিয়া ধবিলেন, ঠাকুবও হাব মানিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

কলিকাতার জননীকুলেব জন্য ঠাকুবেব প্রাণ কাঁদিত, তাই তিনি গৌরী-মাকে প্রেরণা দিতেন, যাহাতে তিনি মায়েদেব নিকট ভপবানের কথা বলিয়া তাঁহাদের ভক্তি উদ্দীপিত কবেন। একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "যত্ন মল্লিকের বাড়ির মেযেবা তোকে দেখতে চেয়েছে—একদিন যাস ওথানে।" অমুযোগ করিয়া গৌবী-মা বলিলেন, "তোমাব ঐ কাণ্ড। তুমি লোকের কাছে আমাব এত প্রশংসা কর কেন?" ঠাকুর আব একদিন উষাকালে বামহন্তে নহবতের নিকটবর্তী বকুলর্কেব শাখা ধবিয়া দক্ষিণ-হস্তে পাত্র হইতে জল ঢালিতে ঢালিতে পুপ্সচয়নবতা গৌরী-মাকে বলিলেন, "আমি জল ঢালছি, তুই কাদা চট্কা।" গৌবী-মা সবিশ্বয়ে

#### গৌরী-মা

কহিলেন, "এখানে কাদা কোথায় যে চট্কাব ? সবই যে কাঁকর!" ঠাক্ব হাসিয়া বলিলেন, "আমি কি বলল্ম, আর তুই কি ব্রুলি ? এদেশের মায়েদের বড তঃখু—তোকে তাদের মধ্যে কাজ করতে হবে।" গৌরী-মার সাধনপ্রবণ ও নিজনতাপ্রিষ মন যদিও তথন বলিয়াছিল, "সংসাবী লোকের সঙ্গে আমার পোষারে না—হইহই আমার ধাতে সয় না। আমার সঙ্গে কতকগুলো মেয়ে দাও, আমি তাদের হিমালয়ে নিয়ে গিয়ে মান্ত্র গড়ে দিচ্ছি," তথাপি ঠাকুর হাত নাডিয়া বলিয়াছিলেন, "না গোনা, এই শহরে বদে কাজ করতে হবে। সাধনভজন চের হয়েছে— এবার এ জীরনটাকে মানেদের সেবায় লাগা, ওদের বড় কট্ট।" গৌরী-মাকে পরে তাহাই করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তথনও তিনি এজন্য প্রস্তুত ছিলেন না।

দিক্ষিণেশবেব এই দিনগুলি গৌবী-মাব জীবনে অতি আনন্দপ্রদ ও ফলপ্রস্থ হইলেও তথনও তাঁহাব মনে তপস্থাব প্রবল আকর্ষণ থাকায় এবং উদযাস্থ একাসনে বসিয়া নয়মাস সাধনা কবাব সঙ্কল্ল প্রবল ২ ওয়ায় তিনি বৃদ্দাবনে চলিয়া গেলেন। এদিকে শ্রীবামকৃষ্ণও লীলাসংববণেব উল্ভোগ কবিতে লাগিলেন। গৌবী-মাব উদ্দেশ্যে সংবাদ প্রেবিত হইলেও তাহা যথাকালে তাঁহাব নিকট পৌছিল না। শেষ পর্যন্ত গৌবী-মাকে না দেখিযা ঠাকুব বলিয়াছিলেন, "এতকাল কাছে থেকে শেষটায় দেখতে পেলে না—আমাব ভেতবটা যেন বিল্লীতে আঁচডাচ্ছে।" পরে শ্রীশ্রীমা যথন বৃদ্দাবনে গেলেন, তথন তিনি তপস্থানিবতা গৌবী-মাকে খুঁজিয়া বাহিব কবিলেন এবং জানাইলেন যে, ঠাকুব শ্রীমাকে দর্শন দিয়া বৈধব্যচিক্ষ ধাবণ কবিতে নিষেধ কবিয়াছেন, আব গৌবী-মার নিকট এই বিষয়ে শান্ত্রীয় যুক্তি শুনিয়া লইতে বলিযাছেন। বৈঞ্বশান্তে স্থাণ্ডিতা গৌবী-মাও শান্ত্রীয় বচন উদ্ধারপূর্বক কহিলেন, "ঠাকুব নিত্য বর্তমান, আব তুমি শ্বয়ং লক্ষ্মী।

জুমি সধবাব বেশ পবিভাগে কবলে জগতেব অকল্যাণ হবে।" ই শ্রিশ্রীমায়েব বুলাবনতাগেব কিছুকাল পবে গৌবী-মা হিমালয়ভ্রমণে গমন কবেন। এইকর্পে বুলাবন ও হিমালয়ে দশ বংসব যাপনান্তে তিনি কলিকাভাষ ফিবেন। ইহাব পব তাহাব একবাব বিস্তৃচিকা ও একবাব জব হয়। ভখন তাহাব ভ্রাভা অবিনাশচন্দ্রেব পবিবাবে থাকিষা সেবাদিগ্রহণ কবাম তাহাব মনে হইল, হয়তে। তিনি মাযাব বন্ধনে পডিভেছেন। অভএব আবোগাান্তে কাহাকেও কিছুনা বলিষা অকস্থাং প্রামেশ্ববদর্শনে বহিগত হইলেন।

দাক্ষিণাতোর নানা তীর্থদর্শনান্তে তিনি বামেশবে উপস্থিত হইষা ঠাহার সঙ্গে আনীত গঙ্গোত্রীর জলে এবামেশ্বকে স্থান করাইলেন। প্রত্যাবতনকালে তিনি এবালাজী গোরিন্দকে দর্শন করিলেন এবং পরে দক্ষিণদেশের অপরাপর তীর্থ এবং মধা ভারতের ক্ষেক্টি তীর্থ দেখিয়া কলিকাতায ফিবিলেন। এইবাবে তাহার জীরনের এক নৃতন অব্যায় আবম্ব হইল—এই সময়ে মাতৃজাতির কলাাপকামনা তাহার সদ্যে ক্রমেই প্রবলাকার ধারণ ক্রিতে থাকিল।

প্রথমে তিনি বামপ্রদাদেব সাধনভূমিব নিকটে গঙ্গাভীবে আশ্র্য গ্রহণ কবেন। তাবপ্র অন্তবাগিবৃদ্দের আহ্বানে এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুবানীর অন্তমভিক্রমে ১৩০১ বঙ্গান্ধে বারাকপুরে গঙ্গাভীবে 'শ্রীশ্রীমাবদেশ্ববী আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত কবেন। গ্রাম্য পবিবেশের মধ্যে এই আশ্রমনামীয় পর্ণকৃটিবে একে একে প্রায় পচিশজন কুমারী, সধ্বা এবং বিধ্বা আগমনপূর্বক

২ "এ শ্রীশ্রীমাযের কথা বি ( ২য় পণ্ড, ১৪৮ পূর্ণ) কিন্তু দেপিতে পাই যে, শ্রীমায়ের নিজেব মতে ইহা বুলাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে কামারপুরুরে সংঘটিত হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে আমবা 'গৌরী-মার' অনুসরণ কবিলান, যদিও আমাদের বিধাস যে, অতা বিবরণট নিভ্রযোগা।

গোবী-মাব পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভ কবিতে লাগিলেন। অভাব সেখানে যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এই অসচ্ছলতাব মধ্যেও একটা অপূর্ব তৃপ্তি ছিল এবং উহাই আশ্রমবাসিনীদিগকে আরুষ্ট কবিত। ব্রাহ্মমুহুর্তে শ্যাত্যাগ, গঙ্গান্ধান, জ্পধ্যান, গৃহকর্ম ও পাঠাভ্যাদে দিনগুলি বডই মধুময় মনে হইত। গৌবী-মা একদিকে যেমন শিক্ষা দিতেন, অন্তদিকে তেমনি ছোট ছোট বালিকাদের সহিত ক্ষেহম্যী মাতাব ন্যায় ক্রীডাও কবিতেন। কোমল-কঠোবের সে এক অপূব সংমিশ্রণ। ভাবতেব প্রাচীন আদর্শ এথানে মৃতিলাভ করিতেছে দেখিয়া অনেক গণ্যমান্ত ব্যক্তি এই আশ্রম-দর্শনে আসিতে লাগিলেন। বেল্ড মঠেব প্রাচীন সাধ্বাও সহায়ভূতি দেখাইতে লাগিলেন। আশ্রমপ্রতিষ্ঠাব পাচ বংসব পরে ১৩০৬ বঙ্গান্ধে কলিকাভাষ একটি 'মাতৃসভাব' অন্তৰ্চান কৰিয়া গৌৱী-মা হিন্দুনাৰীক আদর্শাদি বিষয়ে বক্ততা কবেন। এইকপে ক্রমে বাগিতার জন্মও তিনি স্ত্ৰাম অৰ্জন কৰিতে থাকেন। কিন্তু আদৃৰ্শপ্ৰচাৰ, আশ্ৰমণ্ঠন ইত্যাদি কাৰ্যকে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মনে কবিলেও গৌবী-মার প্রধান দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল জীবনগঠনেব প্রতি , বিশেষতঃ তিনি বুঝিয়াছিলেন, একাস্তভাবে মাতৃ-জাতিব সেবায় আগুনিযোগ কবিতে পাবে এইকপ একটি সন্ন্যাসিনীসক্ষ গডিশা তুলিতে না পারিলে তাঁহাব জীবনেব উদ্দেশ্য সফল হইবে না। স্থতবাং এই সময় হইতে তিনি ঐ বিষয়ে মনোনিবেশ কবিলেন এবং উপযুক্ত আধাব পাইলেই তাহাকে সর্বতোভাবে তচ্ছন্য প্রস্তুত কবিতে থাকিলেন। ইহাদের অনেকে তাঁহাব প্রেরণায় মন্দিবেব দেবতাকেই পতিকপে গ্রহণ করিয়া আকুমাব ব্রন্ধচর্য পালনপূর্বক যথাকালে সন্ন্যামিনী হইযাছিল।

কার্যকৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে গৌরী-মা বুঝিতে পাবিলেন যে, কলিকাতা মহানগবীব সহিত আবও ঘনিষ্ঠতব সংযোগ রাখা আবশ্যক। তদস্পাবে

১৩১৮ বঙ্গাব্দের প্রথমভাগে গোয়াবাগান লেনের একটি ভাডাবাডিতে আশ্রমের কার্য অরেম্ভ হইল। দেখানে দশ-বার জন কুমাবী ও বিধবা বাস করিতেন এবং প্রায় ৬০জন বালিকা নিত্য পড়িতে আসিত। কাজেব প্রদাব ও অ্যান্স কাবণে আশ্রম এতঃপব বিভিন্ন সমযে বিভিন্ন বাটীতে স্থানাস্তরিত হয়। কিন্তু এভাবে কার্য দৃচমূল হয় না জানিয়া গৌবী-মা জমিব সন্ধান কবিতে থাকিলেন এবং অবশেষে ২৬নং মহাবানী হেমস্তকুমাবী খ্লীটে বর্তমান আশ্রমভূমিব কিয়দংশ (চাবি কাঠা) ক্রয কবিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে কয়েক বৎসব গৃহনির্মাণ সম্ভব হইল না। অনন্তব ১৩৩০ বঙ্গান্ধেব জগদ্ধাত্রীপূজাদিবসে গৌবী-মা উহার ভিক্তিস্থাপন কবিলেন এবং প্রবংস্ব ২৭শে অগ্রহায়ণ দেবতাস্থ ন্রনিমিত গুহে প্রবেশ কবিলেন। নৃতন বাটীতে আগমনেব পব ক্রমে আশ্রমবাসিনীদিগেব সংখ্যা পঞ্চাশ ও দৈনিক ছাত্রীদেব সংখ্যা তিন শত হইল। সহায-সম্পদহীনা সন্ন্যাসিনীব পক্ষে এইরূপ সাফল্যলাভ সহজ ছিল না, কিন্তু ভগবচ্ছক্তিতে একান্ত বিশাসভবে তিনি বলিতেন, "যিনি কাজে নাবিয়েছেন তিনিই চালিয়ে নেবেন। এতে বাধাবিদ্ন এলেও আমাব কোন হৃঃখু নেই, প্রশংসা পেলেও তাতে আমাব নিজেব কিছু কেবামতি নেই।"

কার্যের বিস্তারদর্শনে গৌরী-মার মনে হইল যে, দায়িত্ব তাহার একাব স্বন্ধে বাথা সমীচীন নহে। এইজন্স বিখ্যাত জননেতাদিগকে লইযা একটি 'পবামর্শ-সভা' গঠিত হইল এবং শিক্ষিতা মহিলাদিগকে একটি 'মহিলা-সমিতি'র অস্তর্ভুক্ত করা হইল। এতদ্বাতীত কয়েক জন মহিলাকে লইয়া একটি 'কার্যনির্বাহক সমিতি' এবং ব্রতধাবিণী আশ্রমসেবিকাদেব লইয়া 'মাতৃসঙ্ঘ' গঠিত হইল। প্রতিষ্ঠাতীকপে গৌবী-মা আশ্রমেব প্রধান-পরিচালিকা ও মাতৃসজ্বের সভানেত্রী হইলেন।

প্রথম হইতেই তাঁহাব বিশেষ চেষ্টা ছিল, আশ্রমদ্বীবনে যাংগতে প্রাচীন হিন্দুনারীর আদর্শ রূপপরিগ্রহ কবে! এই আশ্রমের শিক্ষাপ্রণালীব বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া হাইকোর্টের বিচাবপতি স্থার মন্মথনাথ মুথোপাধ্যায় মহাশয় লিথিয়াছিলেন, "পুরুষের এবং নাবার শিক্ষা যে একই আদর্শে, একই পথে চলিতে পাবে না, বিদ্বাতীয় শিক্ষা যে হিন্দুব অন্তঃপুব-বাদিনীগণের পক্ষে উপযোগী নহে, তাহা অনেকেই মর্মে অন্তভব কবিতে লাগিলেন। এইরূপ শিক্ষা থখন হিন্দুব ক্ষি এবং সংস্কৃতিকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে আচ্চন্ন করিয়া ফেলিতেছিল, এমনই সময়ে আদিলেন ঠাকুব শ্রীবামক্রম্ঞ, আদিলেন গোবী-মা। এই তপঃদিদ্ধা দূবদৃষ্টিসম্পন্না নাবী প্রাচীন ভাবতীয় জাতীয় আদর্শেব সঙ্গে আধুনিক্রমুগোপযোগী শিক্ষাব সামঙ্গস্তাবিধান কবিয়া তাহাব গুরুপত্তীব পবিত্র নামে - আশ্রম প্রতিষ্ঠা কবিলেন, যাহাতে আদর্শ গৃহিণী ও জননী, আদর্শ সাধিকা ও আচাগা গড়িয়া উঠিতে পাবেন—হিন্দুব সমাজকে স্বশিক্ষাব মধ্য দিয়া কলাণেব পথে পবিচালিত কবিতে পাবেন।"

নিজেব ভিতব অমৃত সঞ্চিত থাকিলেই মাত্র উহা বিতবণ কবিতে অগ্রদর হওয়া শোভা পায়, নতুবা অন্ধকে পবিচালনের জন্ম অন্ধেব অগ্রদর হওয়াব নায় দে প্রচেষ্টা প্রহদনে পর্যবদিত হয়। আমবা দেখিবাছি যে, গৌবী-মা সাধনাবলে তাদৃশ কার্যেব সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। এই কপ গুরু হপূর্ণ কার্যে ব্যাপৃত থাকাকালেও তাহাব সে সাধনার বিরাম ছিল না—তথনও চলিযাছিল নিয়মিত জপ-ধ্যান-পূজা। সঙ্গে সঙ্গে তাহার চবিত্রেব মাধুর্য বিভিন্নভাবে প্রকটিত হইয়া জনগণকে চমৎকত কবিতেছিল। দামোদবকে তিনি চেতন দেবতা ও চিরজীবনের পতি বলিয়া জানিতেন। একদিন তিনি সকল কার্যসমাপনান্তে দ্বিপ্রহরে শয়ন করিয়া আছেন, কিন্তু কেন যেন স্থির হইতে পাবিতেছেন না। অকম্মাৎ বলিয়া উঠিলেন,

"ও মা, কতাব যে হুধ থাওয়া অভ্যেস— হুধ থাওয়া তো আছ হ্যনি, তাই কতাব যুম আসছে না।" অমনি দামোদরকে হুধ নিবেদন কবিতে চলিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "এই হুধটুকু থেয়ে ঘুম এল।" আব এক রাত্রে গৌরী-মাব শবীব তেমন স্কুম্ব না থাকায় বন্ধন হুইল না, কিছু ফলমিষ্টাম্ন দিয়া দামোদবের ভোগ হুইল। কিছু দ্পপ্রহণ বাত্রে দেখা গেল, বন্ধনশালায় আগুন জলিতেছে—গৌবী-মা লুচি ভাজিতেছেন। জিজ্ঞাসা কবিলে বলিলেন, "এক ঘুমেব গব কতা বললেন, তাব কিদে পেযেছে, তাই এ ব্যবস্থা।" এক বাত্রে ভোগনিবেদনাত্তে গৌবী-মা গান ধবিলেন,

"মাধব। বহত মিনতি করি তোয়। দেই তুলদী তিল দেহ সমপিন্স, দ্যা জানি না ছোডবি মোয়॥"

দীবে কপাট থুলিয়া জনৈকা আশ্রমবাসিনী দেখিলেন, গৌবী-মা দামেদেবকে বুকে ধরিয়া চোথের জলে তাঁহাকে স্নান কবাইতেছেন। শ্রীশ্রীমা তাই ভক্তদেব নিকট বলিতেন, "পাথরেব একটা স্বডি নিয়ে গৌবদাসী কি ভাবে জীবনটা কাটিয়ে দিলে।"

এই দামোদ্ব-বিগ্রহেব প্রীতিব সহিত তাঁহার ছিল জীবনপী দামে দ্ব-প্রীতি। দে হৃদয়বতা তাঁহাকে আত্মহারা করিত। এক প্রতাষে গঙ্গামান করিতে গিয়া তিনি দেখিলেন, একটি মেয়ে গঙ্গাম্রাতে ভাসিয়া চলিয়াছে, অথচ তীরের লোকগুলি কিছু না করিয়া রূথা 'হায় হায়' কবিতেছে। গৌবী-মা গর্জিয়া উঠিলেন, "একটা মাস্থ ডুবে যাচ্ছে, আর মবদগুলো দাডিয়ে দাডিয়ে তামাদা দেখছে!" বলাব সঙ্গে সঙ্গে তিনি কোমবে আঁচল বাঁধিয়া গঙ্গায় নামিয়া পডিলেন—হৃদয়াবেগে ভুলিয়া গেলেন যে, তিনি সাঁতাব জানেন না। যাহা হউক, অপবেবা

তথন বালিকাটিকে উদ্ধাব কবিলেন। এক বাত্রে গৌবী-মা আশ্রম-বাসিনীদিগকে পুবাণেৰ গল্প শুনাইতেছেন, এমন সমযে অদূবৰতী এক গৃহ হইতে নাবীকর্ণেব আর্ডনাদ উত্থিত হওয়ায় তিনি একটি যঞ্চি হস্তে লইয়া সেই নিৰ্যাতিতাৰ উদ্ধাৰদাধনে চলিলেন। আশ্ৰমবাদিনীৰ। তাহাকে এইভাবে পবগৃহে যাইতে নিষেধ কবিলেও তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। সেথানে গিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাঁগোৰ অভুমান সতা—একটি বধুকে নিগ্রহ কণা হইতেছে। তিনি গুহেব কর্তৃপক্ষকে আইন-আদালতেব ভয় দেখাইয়া বধুটিকে উদ্ধাৰ কবিলেন এবং পুলিসেব সাহায়ে তাহাকে তাহাব পিতৃগৃহে বাথিয়া আসিলেন। পবে শশুব-গৃহেব লোকেবা গৌৰী-মাবই মধাস্থতায় ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিয়া বধুকে যথন পুনবাব গ্রহে আনিলেন, তথন হিনি তাহাদিগকে সাবধান কবিযা দিলেন. "পবেৰ মেযেকে ঘৰেৰ লক্ষী ক'বে এনেছ, ভাকেও নিজেৰ মেযেৰ মতই আদ্ব্যত্ন ক্বৰে।" প্যাধামে একবাৰ ক্ষেক্জন মহিলা-যাত্ৰীকে গুহে আবদ্ধ কৰিয়া পাণ্ডাগণ অৰ্থ-আদাবেৰ চেষ্টা কবিতেছে জানিয়া তিনি পুলিদেব সাহায়ে কৌশলে ভাহাদিগকে উদ্ধাব কবেন। ইত্ৰপ্ৰাণীৰ তঃথেও তিনি ব্যথা পাইতেন। একসময়ে ক্যেক্টা বাদ্ব এক্টা কুকুবশাবককে কিভাবে এক গৃহেব ছাদেব উপব আনিয়া যন্ত্ৰণা দিতে থাকে। গৌবী-মা দেখিলেন শাবকেব মৃত্যু অনিবাৰ্য, অথচ ছাদে উঠিবাৰ সিঁডি নাই। অগত্যা যষ্টিহস্তে নিজেব জীবন বিপন্ন কবিয়া এবং বাঁদ্বগুলাৰ মুখভঙ্গিতে বিচলিতা না হইয়া অপৰ বাডিৰ ভাঙ্গা প্ৰাচীৰ-অবলম্বনে কোন প্রকারে দেই ছাদে উপস্থিত হইলেন এবং শাবকটিকে আঁচলে বাঁধিয়া নামাইলেন। আশ্রমেব গরু-ঘোডা প্রভৃতিব প্রতিও তাঁহার তুল্যকপ সহান্তভূতি ছিল। চাকব উপস্থিত না থাকিলে তিনি স্বয়ং যথাসময়ে ভাহাদিগকে খাল্য পৌছাইয়া দিতেন, ঘোডার ডলাই-মলাই

ঠিক ঠিক হইল কিনা অম্বন্ধান কবিতেন এবং গাভীকে দেবীজ্ঞানে সেবা করিতেন।

বেশভূষায় তাঁহার কোন আডমর ছিল না—সব বিষয়ে যেন একটা উদাসীনতা লক্ষিত হইত। যে-কিছু সাজসজ্জা বা ভোগ-রাগের ব্যবস্থা হইত, তাহা শুধু দামোদরের জন্ম। তাঁহার নিজের প্রয়োজন বলিতে ছিল মাত্র সাধারণরকমের চওডা লালপাড শাডি ও তুই-গাছি শাঁখা। ভক্তগণ মূল্যবান্ বস্তাদি দিলে তিনি আপত্তি কবিতেন, অথবা একান্ত পীডাপীড়ি কবিলে গ্রহণপূর্বক পুঁটুলি বাঁধিয়া ভাণ্ডারে ফেলিযা রাখিতেন। আদরেব বস্তুর সেকপ গতি দেখিয়া ভক্তগণ ভবিষ্যতে সাবধান হইতেন।

শ্রীশ্রীমাকে তিনি ভগবতীজ্ঞানে পূজা করিতেন এবং নানা উপচাবসহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দীর্ঘকাল শ্রীমুখনিঃস্ত বাণী শ্রবণ করিতেন। মায়ের প্রত্যেকটি উপদেশ তিনি আদেশহিদাবে গ্রহণ করিতেন। নিজেব যেমন তাঁহাতে দেবীজ্ঞান ছিল, অপরেও যাহাতে ঐরপ বোধ কবে, তদ্বিয়ে তিনি সচেই থাকিতেন। একবার বিষ্ণুপুর দেটশনে দর্শনোংস্কক পশ্চিমা কুলিদিগকে তিনি বলিয়াছিলেন যে, শ্রীশ্রীমা সাক্ষাৎ জানকীমায়ী এবং তাহারাও সরল বিশ্বাসে প্রণামাদি কবিয়া বিদায়কালে 'জানকীমায়ী কী জয়' রবে ঐ স্থান ম্থবিত কবিয়াছিল। জয়রামবাটীতে গৌৰী-মা বহুবার গিয়াছিলেন এবং তিনি মায়ের স্কলগণের প্রতি বিশেষ স্নেহসম্পন্ন ছিলেন। কেহ দীক্ষাপ্রার্থিনী হইলে তিনি তাহাকে মায়েব নিকট পৌছাইয়া দিতেন। শ্রীশ্রীমাও তাহাব প্রতি প্রসন্ধা ছিলেন এবং বলিতেন, "গৌরদাসীব আশ্রমেব সলতেটি পর্যন্ত যে উসকে দেবে, তার কেনা বৈকুণ্ঠ।"

গৌবী-মার কার্যক্ষমতাব নিদর্শনম্বরূপে একটি ঘটনার উল্লেখ কবিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে। একদিন সাবদেশ্ববী আশ্রমেব জন্ম অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে বাহিব হইবাব পূর্বে সাব মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যতীক্রনাথ বস্থব বাডিতে আদিলে কথাপ্রদঙ্গে যতীক্রনাথ বলিলেন, "নাতাঙ্গী মেয়েমান্তব হয়ে যা কবলেন, তা দত্যি আশ্চর্য। তিনি প্রথম যথন আমাকে জমি কেনার কথা বলেন, আমি তো বিশ্বাসই করতে পাবিনি যে, আশ্রম শেষটায় এত বড হবে।" কথাটিতে আরও জোব দিয়া মন্মথনাথ বলিলেন, "মেযেমান্তব কি বলছেন, মশায; কটা পুরুষ-মান্তব একা অমন কান্ধ করতে পেবেছে?" মনে রাখিতে হইবে যে, দেপ্রকাব কর্মদক্ষতা যথন বঙ্গসমান্ধকে অবাক কবিতেছে, তথন বঙ্গনাবীগণ 'পুরমহিলা', 'অন্তঃপুরচাবিণা', 'অবলা' ইত্যাদি শব্দেই উল্লিখিত হইতেন।

অতঃপর শেষেব কথা। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গোরী-মার স্বাস্থ্য থাবাপ হইতেছিল এবং তুর্বলতা বৃদ্ধি পাইতেছিল। চিকিৎসকগণ পবামর্শ দিলেন যে, তাঁহাকে স্বাস্থাকব স্থানে লইয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু গিবিভি প্রভৃতি স্থানে যাইতে তিনি পবাস্থুথ ছিলেন, বলিতেন, "এ বুডো বয়সে তীর্থস্থান ছাড়া কোন গঙ্গাহীন দেশে আমি যাব না।" তাই তাহাকে বৈখ্যনাথ ও নবদ্বীপে লইয়া যাওয়া হয়। পরে কলিকাতাম ফিবিয়া তিনি তুর্বলতাবশতঃ ক্রমে স্বক্ষত্যাগে অক্ষম হইয়া পডিতে থাকিলেন। ঐ অবস্থায়ও ভাক্তারী ঔষধ তিনি সেবন করিতেন না, কবিবাঙ্গী ঔষধ কদাচিৎ গ্রহণ কবিতেন। তবে সোভাগ্যের বিষয় এই যে, শেষ পর্যন্ত বার্ধক্যজনিত ক্রমবর্ধমান তুর্বলতা ছাড়া তাঁহার আব কোনও উল্লেখযোগ্য পীড়া ছিল না। দীক্ষিত ভক্তদিগেব প্রতি ক্রপায় তথনও তাঁহাব মাতৃহদ্য কাঁদিয়া উঠিত। পুক্ষভক্তগণ উপরে যাইয়া দর্শন কবিতে পাবেন না বলিয়া তিনি কথন কথন নিষেধ না মানিবা অপবেব সাহায্যে নিয়ে আসিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন দিতেন।

জীবনেব শেষ কয়দিন যেন ভাববাজ্যে সর্বদা দামোদরের সহিত্ই

তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত—কথন কথা বলিতেছেন, কখন ফুল ছুডিতেছেন, কথন ভাবাবেশে মুথে দিবাপ্রী ফুটিয়া উঠিতেছে। ১৩৪৪ বঙ্গান্দেব (১৯৩৮ খ্রীঃ) ১৬ই ফান্তুন শিব-চতুর্দশীব দিনে তিনি জানাইলেন, "ঠাকুব স্থতো টানছেন।" একবাব সেই টানে গৌবী-মা দক্ষিণেশ্ববে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এই বাবের টান যে নিজ্যমিলনেবই পূর্বাভাদ, তাহা কাহারও বৃঝিতে বাকী ছিল না। অপরাত্রে তিনি বলিলেন, "আমায় ভাল ক'বে দাজিয়ে দে।" দাজানো হইলে বলিলেন, "কি স্থন্দব দেজেছি, ভাথ। আমাব রথ আদছে। শেষবাত্রে দামোদবকে আনাইয়া দাগ্রহে নিবীক্ষণ কবিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ বুকে চাপিয়া বাথিলেন। পবে শুভ ব্রাক্ষায়ন্তে দামোদরেব ভাব অপবেব উপব অর্পন কবিয়া গৌবী-মা দায়মুক্ত হইলেন। পবেব দিন মঙ্গলবাব ভালভাবেই কাটিয়া গেল , আশ্রমবাদিনীবা যেন কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু রাত্রিসমাগমে মন্দিবের ভোগবাগাদি সম্পন্ন হ ওযাব পর আশ্রমবাদিনীগণেব মনে যথন শান্তি নামিয়া আদিয়াছে, তথন বাত্রি আটটা পনব মিনিটেব সময় গৌরী-মা চিবশান্তিতে নিমগ্রা হইলেন।



2) 11 14 1

# नक्यी-मिमि

ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন, "যে-সকল মহিলা এই সময়ে প্রায সর্বদা শ্রীশ্রীসারদাদেবীর বাডিতে বাস কবিতেন, তাঁদেব মধ্যে গোপালের মা, যোগীন-মা, গোলাপ-মা, লক্ষ্মী-দিদি ও অপর কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহাবা সকলেই বিধবা—তন্মধ্যে প্রথমা ও শেষোক্তা বাল-বিধবা। শ্রীরামকৃষ্ণ যথন দক্ষিণেশ্ববে ৺কালীবাটীতে ছিলেন, তথন ইহাবা সকলেই শিষ্মাৰূপে গৃহীতা হন, লক্ষী-দিদি তাঁহার ভ্রাতৃস্থব্রী এবং তথনও তিনি অপেক্ষাকৃত অৱবয়ক।। ধর্মশিক্ষা ও দীক্ষালাভের জন্ম অনেকে তাঁহাব শরণ গ্রহণ করে এবং সঙ্গিনী হিসাবে তিনি অশেষ গুণসম্পন্না ও আনন্দপ্রদায়িনী। তিনি কথন পালা-গান বা যাত্রা-পুস্তক হইতে পৃষ্ঠাব পর পৃষ্ঠা আবৃত্তি করিয়া যান, কথন বা পৌরাণিক মৃকাভিনয়ে একা বিভিন্ন অভিনেতার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া নীরব কক্ষে মৃদ্ধ আনন্দলহবী তুলেন। তিনি কখন কালী সাজেন, কখন সবস্বতী, কথন জগদ্ধাত্রী, আবাব কথন বা কদম্বতলবাদী শ্রীকৃষ্ণ, মুখ্য অভিনয়োপযোগী প্রায় কোন পোশাক ব্যতীভই ভিনি যথোচ্চিত্র বাস্তবতাব অবতাবণ করেন" ( 'The Master As I Saw Him,' p 191)

এইরপ একটি মহিলা-সংসদে নিবেদিতা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন।
সেদিন গোলাপ-মা পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরদের বাড়ি হইতে নানারপ
পিতলের অলহাব ও বস্তাদি আনিয়া লক্ষী-দিদিকে সাজাইয়া দিলে তিনি
বৃন্দাব ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া পালা-গান আরম্ভ করিলেন। তাঁহার
রপ ও অঙ্গপ্রতাঙ্গ ছিল দেবীসদৃশ, স্বর অতি মিষ্ট, স্মরণ-শক্তি অভ্ত
এবং সর্বোপরি ছবছ অপরের নকল করার ক্ষমতা। এইভাবে তিনি

তুই-তিন ঘণ্টা গাহিয়া শ্রোত্রীবৃন্দকে মৃশ্ধ কবিতে পারিতেন। সেদিনও শ্রীশ্রীমা ও আব সকলে ঐ ভাবেই সেই আসবে বসিয়া বহিলেন। পরে নিবেদিতাব অভিপ্রায়াস্থসাবে লক্ষী-দিদি বামপ্রসাদের গান গাহিলেন। সর্বশেষে নিবেদিতা িংহ সাজিয়া লক্ষী-দিদিকে জগদ্ধাত্রীকপে স্বীয় পূর্চে বসাইলেন এবং তর্জনগর্জন-সহকারে চতুম্পদে ঘরময় ঘূদিয়া বেডাইতে লাগিলেন। সকলে হাসিয়া কুটপাট!

আরও পূর্বেব কথা—দেবাব কামাবপুকুবে লাহাবাবুদেব বাডিব ছাদে সিঁডির দবজা বন্ধ কবিয়া দিয়া মহিলাসংসদ বসিয়াছে এবং লক্ষ্মী-দিদির কীর্ত্তন চলিতেছে। গৃহেব পুক্ষণণ ডাকাডাকি কবিয়াও অন্তমনস্কা পুরস্ত্রীদের প্রত্যাত্তব না পাইয়া বাহিব হইতে দাবে শিকল ও তালা দিয়া চলিয়া গেলেন। অবশেষে কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে মহিলাবা যথন নিজেদের অবস্থা ব্ঝিতে পাবিলেন, তথন নিকপায হইয়া একে একে নীচেব ছাইযেব গাদায লালাইয়া পডিয়া স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেলেন। পবে পুক্ষবা আসিয়া দেখেন, তাহাবা সর্বথা অকতকার্য হইয়াছেন।

ভাবময়ী লক্ষী-দিদি আবাব বলরামেব আবেশে বিভাব হইয়া মালকোঁচা বাঁধিয়া উদাম অথচ মধুব নৃত্য কবিতেন। ইহাব দৃষ্টান্তবন্ধে আমবা যে সময়েব ঘটনাটিব উল্লেখ করিতেছি, সে সময়ে লক্ষী-দিদি শুরুপদে অধিষ্ঠিতা ও দক্ষিণেশবেব মুয়য় কুটিবে থাকেন। সকালে বিপিন নামধেয় জনৈক অমুরক্ত শিশু তাহাব গলায় মল্লিকার মালা পবাইয়া দিলেন, ফল মিষ্টান্ন আহাব কবাইলেন এবং পাদপদ্মে পুশাঞ্জলি দিয়া পূজা করিলেন। অমনি বলরামের ভাবে আবিষ্টা লক্ষী-দিদি বক্ষে একথানি লাল গামছা ফেলিয়া এবং কেশদাম বক্ষেব উভয় পার্শে আল্লায়িত করিয়া গান ধরিলেন ও দঙ্গে এমন লক্ষ্-ঝক্ষ আবস্তু

#### লক্ষ্মী-দিদি

করিলেন যে, সেই অপূর্ব নৃত্যদর্শনার্থে পল্লীর জ্ঞী-পুরুষে গৃহ পূর্ণ হইয়া গেল। বস্তুতঃ কীর্তনাদিতে বাল্যকাল হইতেই তাঁহাব একটা প্রকৃতিগত কোঁক ছিল। তাই একবাব আপসোস কবিয়া তিনি শিশ্বদিগকে বলিয়াছিলেন, "মেয়েছেলে হয়ে এসেছি, কি কবি ? বেটাছেলে হলে দেখাতাম—কীর্তন কি বক্য।" এইরপ ভাববিলাস কিন্তু ভক্তমহলে কিংবা বিশেষ বিশেষ গৃহেই হইত। লক্ষ্মী-দিদি ভক্তদেব নিকট নিঃসংশাচ হইলেও সাধাবণেব নিকট নিগজ্জ ভিলেন না।

দেবদেবীৰ দৰ্শন ও ভাৰসমাধি লক্ষ্মী-দিদিৰ প্ৰায়ই হইত। কথনও জগন্নাথমন্দিৰে ঘাইষা দেখিতেন জগন্নাথেৰ সম্মুখে শ্ৰীবামকৃষ্ণ দুণ্ডাযমান, আৰু তাহাৰ অন্তভৃতি হইত যে, ঠাকুৰ ও জগন্নাথ অভিন্ন। কোন দিন তিনি ভাবে বৈকুপে বা শ্ৰীবামকৃষ্ণলোকে উপনীত হইতেন, আবাৰ কোন দিন বা স্ক্ষ্মণবীৰে ঠাকুৰ, শ্ৰীমা ও শিবতুৰ্গাৰ সহিত মিলিত হইতেন। কোন দিন শিবভাবে উপবিষ্ট হইয়া শিক্ষাদেব পূজা গ্ৰহণ কবিতেন, কোন দিন বা অধ্বাহাদশায ভবিশ্বছাণী করিতেন। একবাৰ পুৰীতে স্বৰ্গছাৰে একাকী সমৃদ্ৰমানে ঘাইষা তিনি বাহিৰ-টানে চক্ৰতীৰ্থ পৰ্যন্ত ভাসিষা যান। তথন অক্সাং গোপবেশী এক হিন্দুস্পনী যুবক ভাহাকে উদ্ধাৰ কবিষা অদুখ্য হইয়া যায। ক্ষেক্ষ্মণী প্ৰক ভাহাকে উদ্ধাৰ কিবিষা তিনি যথন প্ৰজ্ঞানাথদৰ্শনে গেলেন, তথন দেখেন যে, বলবামেৰ স্থলে সেই গোপবালক দাভাইয়া মৃত্মন্দ হাসিতেছে।

দক্ষিণেশ্ববে লক্ষ্মী-দিদি যথন শ্রীমায়েব সঙ্গে ছিলেন তথন ঠাকুব একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, "তোব কোন্ ঠাকুব ভাল লাগে ?" দিদি বলিলেন, "বাধারুষ্ণ।" ঠাকুব ঐ বীজ ও নাম তাঁহাব জিহ্বায় লিথিয়া মুখেও উহা উচ্চাবণ কবিলেন, লক্ষ্মী-দিদিব বাধাশ্যামমন্ত্রে দীক্ষা

ছইয়া গেল। > ইহাব পূর্বে উত্তরদেশীয় সন্ন্যাসী স্বামী পূর্ণানন্দেব নিকট শ্ৰীশ্ৰীমাও লক্ষ্মী-দিদিব শক্তিমন্ত্ৰে দীক্ষা হইয়া গিয়াছিল। সে কথা শ্ৰীমা পরে ঠাকুবকে জানাইলে তিনি বলিলেন, "তাহা হোক, লন্ধীকে আমি ঠিকই দিয়েছি।" গোঘাটেব যে গোস্বামিবংশে লক্ষ্মী-দিদিব বিবাহ হইযাছিল, তাহাবাও বৈষ্ণব ছিলেন, তাই কামাবপুকুবে দিদিকে কেহ কেহ গোসাঁই-মা বলিয়া ডাকিত। কামাবপুকুবেও তখন বৈষ্ণবদেব বিশেষ প্রভাব ছিল। লক্ষ্মী-দিদিকে তাঁহাবা শ্রন্ধা কবিতেন এবং তাঁহাব গৃহে আদিয়া কীর্তনাদি শুনিতেন। এই-সব সাধন, অন্তভৃতি ও সমাধি প্রভৃতি মিলিয়া লক্ষ্মী-দিদিন জীবনকে এমন এক বৈশিষ্ট্য প্রদান কবিয়াছিল, যাহা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ কবিত। 'শ্রীশ্রীলক্ষীমণি দেবী' গ্রন্থেব প্রণেতা ও লক্ষ্মী-দিদিব আশ্রিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশ্য তাই লিখিয়াছেন, "মাব (লক্ষ্মী-দিদিব) বাধাকৃষ্ণ-ভল্লন-পূজন দেখিয়া কেহ কেহ ভাবেন যে, তিনি হযতো এই বামকঞ্বাজ্যেব অস্তর্ভুক্তা নহেন, কিন্তু তুঃখেব কথা, তাঁহাবা ভুলিযা যান যে, ঠাকুব সর্বদেবময এবং তিনিই মাকে যথার্থ বৈঞ্বৰূপে নিজহাতে গডিযাছিলেন।" ( ২৪১ 약: )

লক্ষী-দিদিব উপদেশাবলী শ্রীবামরুক্ষেব ভাবসম্পদে পূর্ণ থাকিওঁ এবং তিনি সর্বদা তাঁহাব নামোলেথ কবিতেন। অবশু তিনি প্রথমাবিধিই শ্রীবামরুক্ষকে অবতাবরূপে গ্রহণ কবেন নাই। তাই পুরীতে লক্ষীনিকেতনে একবার শ্রীরামরুক্ষ-শারণে যথন তাঁহাব নয়নে অশ্রু ঝবিতেছিল, তথন পদপ্রাস্তে উপবিষ্ট জনৈক শিশু তাঁহাব সহিত ঠাকুবেব তুলনা কবিতে

<sup>›</sup> মস্ত্রোচ্চাবণপূর্বক দীক্ষাপ্রদান ঠাকুবের জীবনে অবিদিতপ্রায হইলেও আমবা এখানে 'শীশীলন্দ্রীমণি দেবী' গ্রন্থের (৫৮ পৃঃ) অনুসরণ কবিলাম।

#### লক্ষী-দিদি

থাকিলে দিদি ভং সনামিশ্রিত অন্থশোচনার হাবে বলিষাছিলেন, "কিসে আব কিসে? তথন যদি এত জানতে পাবতুম।" পবে কিন্তু তিনি ঠাকুবকে অবতাব বলিয়াই জানিষাছিলেন এবং স্বয়ং বাধাক্ষেব উপাসিকা হইলেও ঠাকুবেব উদাবভাব অবলম্বনে বহু প্রাথীকে অন্তান্ত মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন। কামাবপুকুব, কলিকাতা ও পুরীতে তাঁহাব শিল্ত-শিল্তা-সংখ্যা কিঞ্চিদিক একশত হইষাছিল। ইহারা সকলেই শ্রীবামক্রম্থেব ভাবে ভাবিত ছিলেন। লক্ষ্মী-দিদি প্রায়ই কাঁকুডগাছি যোগোলানে যাইতেন অথবা বেলুড মঠ প্রভৃতিতে ঘাইযা ঠাকুবেব তাাগী সন্তানদেব সহিত শ্রীবামক্রম্থ-প্রসঙ্গ কবিতেন এবং তাঁহাবাও তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা কবিতেন। অন্তব্যস্ব সাধ্বাও তাঁহাব নিকট যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুবেব কথা শুনিতেন। তবে ইহাও ঠিক যে, স্বামীজীব প্রবর্তিত সেবা ও লক্ষ্মী-দিদিব অনুস্ত বৈষ্ণব সাধনাব মধ্যে একটা পার্থকা ছিল, যাহা দিদি নিজেও জানিতেন।

এই দৈবসম্পদ্সম্পন্না, কামাবপুক্বেব চট্টোপাধ্যায়কুলসম্ভবা লন্দ্যীমণি ছিলেন শ্রীবামক্ষেব প্রাতা শ্রীযুক্ত বামেরবেব কলা। বামলাল তাহাব অগ্রজ ও শিববাম তাহাব অগ্রজ সহোদন। শ্রীবামক্ষেব সহিত এই সম্পর্কবশতঃ ঠাকুবেব সন্তানরন্দেব নিকট তিনি ছিলেন লক্ষ্মী-দিদি, এইভাবে তিনি বামক্ষ সক্ষেব সকলেবই দিদি। ১২৭০ সালেব ১লা ফাল্পন (১৮৬৪ খ্রীঃ, ফেক্রয়াবি) বুধবাব স্বস্বতী-পূজাব দিন বেলা বারটাব সময় লক্ষ্মী-দিদি পিতৃগৃহে ভূমিষ্ঠ হন। বাল্যকাল হইতেই তিনি গৃহদেবতা ৺শীতলা ও বঘুবীবেব পূজাদিতে আনন্দ পাইতেন। নীবব থাকাই ছিল তাহাব সভাব। এমন কি বাডির লোক ভিন্ন অপবের সহিত তিনি কথা বলিতেন না। গ্রাম্য পাঠশালায় তিনি কিঞ্চিৎ অধ্যযন ক্বিয়াছিলেন। পবে দক্ষিণেখরে বাসকালে শ্রীরামক্ষেবে নির্দেশে শর্ম

ভাণ্ডাবী নামক একটি একাদশবৰ্গ বয়স্ব বালক তাঁহাকে দ্বিভীয়ভাগ অবধি পডাইয়া দিয়াছিল। লক্ষ্মী-দিদিব বাল্যকালেই পিতা বামেশ্বব দেহত্যাগ কবেন। মৃত্যুব পূর্বে তিনি স্থিব কবিয়া যান যে, গোঘাটেব উত্তবপাডায় বামলালেব এবং দক্ষিণপাডায় লক্ষীব বিবাহ হইবে। তদন্তসাবে পিতাব মৃত্যুব স্বল্প পবেই একাদশ বৎসব বয়সে লক্ষীব বিবাহ হইয়া গেল। এই সংবাদ দক্ষিণেশ্ববে বামলালেব মুথে প্রবণাস্তে ভাবসমাধিতে মগ্ন শ্রীবামরুঞ্চ বলিয়াছিলেন, "দে বিধবা হবে।" পার্ধোপবিষ্ট হৃদ্য ইহাতে আপত্তি কবিলে ঠাকুব কহিলেন, "মা বলালেন, কি কবব ? ••• লক্ষ্মী মা শীতলাব অংশ। সে ভাবী বোধা দেবী—আব যাব সঙ্গে বিষেহল সে সামান্ত জীব। সামাগ্র জীবেব ভোগে লন্ধী আসতে পাবে না। · · দে তো বিধবা হবেই।" ইহাব পূবেও কামাবপুরুবে তিনি একদিন বলিযাছিলেন, "লক্ষ্মী যদি বিৰবা হয় তো ভাল হয়। তাহলে গাডিব দেবতাদেব সেবাদি কৰতে পাৰৰে।" বিবাহেৰ ছই-এক মাস পৰেই লক্ষ্মীমণিৰ স্বামী শ্ৰীযুক্ত ধনকৃষ্ণ ঘটক একবাৰ একদিনেৰ জন্ম কামারপুকুৰে আদেন এবং তথা *হ*ইতে কর্মের সন্ধানে নির্গত হন। তাবপর তিনি আব গৃহে ফিবেন নাই। দাদশ বংসৰ অপেক্ষান্তেও যথন কোন সংবাদ আসিল না তথন শুভবগুহেৰ আহ্বানে লক্ষীমণি তথায় গমনপূৰ্বক কুশপুত্ৰলিকাদাহ ও শ্ৰাহ্বাদি কবিয়া আসিলেন। তাঁহাকে স্বামীব সম্পত্তি গ্রহণ কবিতে বলা হয়। কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান কবেন। বন্তবগৃহেও তাঁহাব বাস কবা হয় নাই; কাৰণ উহাতে ঠাকুৰেৰ অমত ছিল। ঠাকুৰেৰ দেহাৰদানে একৰাৰ মাত্ৰ তিনি সেখানে গিয়াছিলেন।

লক্ষী-দিদিব প্রথম জীবন কষ্টের সংসাবে বায়িত হইয়াছিল। তাঁহাব বরস যথন খুব অল্প তথন শ্রীবামরুষ্ণের কামাবপুকুবে অবস্থানকালে একদিন গৃহে অল্প না থাকায় লক্ষী-দিদিব মাতা কন্যার খুঁটে আট আনা প্যসা

#### লক্ষ্মী-দিদি

বাধিয়া দিখা তাঁহাকে শ্রীবামক্ষেত্র অজ্ঞাতসাবে মুকুন্দপুবে অন্নসংগ্রহ কবিতে পাঠাইয়াছিলেন। লশ্মী বিক্তহন্তে দিবিবাব কালে ঠাকুবেব দৃষ্টিতে পডিয়া গেলেন এবং জিজ্ঞানিত হইয়া তাঁহাকে সজলনখনে সবই বলিয়া ফেলিলেন। অবস্থা বুঝিয়া ঠাকুব তথনই গঙ্গাবিষ্ণুব সাহায়ো কামাবপুকুবে ভোমপাডায় এক বিধা ও হৃদ্যেব সাহায়ো শিওডে চৌদ্দ বিঘা জমি ক্রয় কবাইলেন। শ্রীযুক্ত বামেশ্বেবে পবলোকগমনাস্থে (১২৮০ সালেব ২৭শে অগ্রহায়ণ) পবিবাবেব মধিকতব তববস্থা হইলে লাহাবাবুদেব স্বনামধ্যা ক্রয়া প্রসন্নম্যী প্রামশি দিয়াছিলেন, যাহাতে বাবুদেব দৈনিক অতিথিসেবাব সময়ে বামলাল থালা লইয়া উপস্থিত থাকেন এবং প্রসাদবন্টনকালে থালাগুলি আগাইয়া দেন। অধিকস্থ চট্টোপাধ্যায়বংশেব গৃহদেবতাব সেবাব জন্মণ্ড লাহাবাবুবা সিধা পাঠাইতেন। এই ভাবেই সেই ত্দিনে চট্টোপাধ্যায়পবিবাব প্রতিপালিত হইয়াছিল।

১৮৭২ খ্রাঃ হইতে ১৮৮৫ খ্রাঃ পর্যন্ত লক্ষ্মী-দিদি প্রায়ই দক্ষিণেশ্ববে থাকিতেন। তথন শ্রীমা ও দিদিকে ঠাকুব বহস্তপ্রক শুক-দাবী বলিষা উল্লেখ কবিতেন, কাবণ তাহাবা পিঞ্জবপ্রায় নহবতে বাদ কবিতেন। এই দীময় ঠাকুবেব নিকট দিদিব শিক্ষা-দীক্ষাব হ্যোগ ঘটিগাছিল। ঠাকুবেব দেবাব জন্ম শ্রীমায়েব স্থামপুকুবে এবং পবে কাশীপুবে থাকা কালে লক্ষ্মী-দিদি প্রায়ই তাহাব দঙ্গে ছিলেন। তিবোভাবেব প্রাক্ষণে ঠাকুব শ্রীমাকে বলিয়াছিলেন, "লক্ষ্মীকে একটু নজবে বেখো। দেকবে থাবে—তোমাদের উপব ভাব হবে না।" অতঃপব বৃদ্ধাবন ও পুবীগ্রমনকালে শ্রীমা দিদিকে দঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। তাহাব পবে শ্রীমাব কোন নির্দিষ্ট বাদস্থান ছিল না; দম্ভবন্থলে লক্ষ্মী-দিদি তাহাব সহিত থাকিতেন, অথবা কামারপুকুবে বাদ কবিতেন। শ্রীযুক্ত রামলালেব

স্থীবিয়োগ হইলে তিনি ভগিনীকে দক্ষিণেশ্বস্থ নিজকৃটিরে আনিয়া বাথেন। এই গৃহে দিদিব প্রায় দশ বৎসর অতীত হয়। এই স্থানে তিনি দীক্ষাদি দ্বারা শিশ্বমণ্ডলী গড়িতে থাকেন এবং ক্রমে শিশ্বগণ তাহার জন্ম ইষ্টকনিমিত দ্বিতল গৃহ প্রস্তুত কবিয়া দেন। এই গৃহে আবও দশ বৎসর বাসেব পর তিনি পুবীধামে চলিয়া যান।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুব লক্ষ্মী-দিদিকে খুব সাধন-ভঙ্গনেব উপদেশ দিতেন। বাত্তি প্রভাতের পূর্বেই তিনি ঝাউতলায় যাইবার পথে লক্ষ্মী-দিদি ও শ্রিমাকে শ্য্যাত্যাগের জন্ম আহ্বান জানাইতেন, তাঁহারা উঠেন নাই বুঝিতে পাবিলে খাবে জল ঢালিয়া দিতেন। উহাতে বিছানা ভিজিয়া যাইবাব ভবে তাঁহারা অবান্থিতা হইয়া শ্য্যাত্যাগ কবিতেন, কোন দিন বা একটু ভিজিয়াও যাইত। তাঁহাবা নহৰতের ঝাঁপে অঙ্গুলিপ্রমাণ ছিদ্রেব মধ্য দিয়া শ্রীবামক্বফেব লীলাবিলাস সন্দর্শন কবিতেন। ঠাকুব লক্ষ্মীমণিকে একদিন বলিয়াছিলেন, "ঠাকুব-দেবতাকে যদি মনে না পড়ে তো৷ আমায় ভাববি--তা হলেই হবে।" লক্ষ্মী-দিদি ঠাকুবকে গুরু বলিয়া জানিতেন এবং গুরু ও ইষ্টে অভিন্ন বুদ্ধি বাথিতেন। তিনি ইহাও বলিতেন যে, ঠাকুর 'অবতারী'। মা শীতলা একদিন স্বপ্রযোগে ঠাকুবকে বলিয়াছিলেন, "আমি একরপে ঘটে, আব রূপে তোমাদেব লক্ষীতে। লুগ্নীকে থাওয়ালেই আমাকে থাওয়ানো হবে।" কাশীপুবে তিনি লক্ষী-দিদিকে ছুইবার শীতলা-জ্ঞানে পূজা কবিয়াছিলেন। গিরিশচক্রকে তিনি একবাব বলিয়াছিলেন, "লম্মীকে মিষ্টিটিষ্ট একদিন খাইও—তাহলে মা শীতলাকে ভোগ দেওয়া হবে। তাঁরই অংশ!" একবার ঠাকুরের সাধ হইয়াছিল যে, লক্ষীকে বালা ও হার পবাইবেন, কিন্তু তিনি উহা পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ভক্তগণ পরে উহা জানিতে পারিয়া ঐগুলি গড়াইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু ত্যাগে স্বপ্রতিষ্ঠিতা দিদি একদিন মাত্র

পবিষা বালা-জ্ঞাড়া অপবকে দিয়াছিলেন এবং হাবও কিছুদিন পবেই স্বগলচ্যুত কবিয়াছিলেন। সংসাবে আজন্ম বিভূষ্ণাবশতঃ তিনি একবাব পুনর্জন্মবিষয়ে ঠাকুবকে বলিয়াছিলেন, "আমায় তামাক-কাটা কবলেও আর আসছি না।" ঠাকুব ইহাব উত্তবে স্বীয় লীলাব কথা স্মবণ কবাইয়া বলিয়াছিলেন, "যাবি কোথায়" কলমিব দল—টানলেই আসতে হবে।" দাক্ষণেশ্ববে বাসকালে লক্ষ্মী-দিদি বিভাপতি ও চণ্ডীদাসেব পদাবলী পাঠ কবিতেন এবং গান গাহিয়া শ্রীমাকে শুনাইতেন। কাশীপুবে অবস্থানেব সময় ঠাকুব একবাব তাহাকে ও মান্টার মহাশ্বেব সহধর্মিণীকে ভিক্ষা কবিতে পাঠাইয়াছিলেন।

শ্রীবামক্ষেব তিবোধানের পব লক্ষ্মী-দিদি অনেক তীর্থে গিযাছিলেন।
শ্রীমায়েব সহিত তাঁহাব বুলাবন ও পুবীধামে গমনের কথা পূর্বেই বলা
হইযাছে। ইহাব পবেও তিনি ক্ষেক্রবাব বুলাবনে গিয়াছিলেন। তাহাব
অপেক্ষা অধিক্রব্যপ্প এক ভক্ত ও কামাবপুক্রের ক্রমিণা নাম্মী জনৈকা
শিয়াব সহিত তিনি যেবাবে বুলাবনে যান, দেবাবে ভক্তটি ল নাগায়
বুলাবনেই দেহত্যাগ কবেন। চিতাগ্নি নির্বাণিত হইবাব পূর্বেই দিদি
ক্রমিণীকে আবাসন্থল-সংস্থাবেব জন্ত পাঠাইযা দিলেন। ক্রমিণী এই
অবকাশে বাক্স ভাঙ্গিয়া তুইশত টাকা লইয়া পলায়ন কবিল। দিদি গুহে
ফিরিয়া দেখিলেন যে, ক্ষেক আনা পয়সা ব্যতীত তিনি অকন্মাং সম্পূর্ণ
সম্বল্হীন। পূর্বে এক ব্রন্থবাসী তাহার দানে পুষ্ট হইযাছিলেন, কিন্তু
তিনি এখন দিদিকে মাথা গুঁজিবার স্থান দিতেও সন্মত হইলেন না।
নির্দ্ধণায় দিদি সাহাযোর জন্ত দেশে পত্র লিখিয়া দিন ক্ষেক্র বাসী কৃটি
অর্মুল্যে কিনিয়া তন্ধাবা জীবনধারণ করিতে লাগিলেন। ছন্ম-সাত দিন
পবে এক শিন্ত কামারপুক্র হইতে আসিয়া তাহাকে দেশে লইয়া গেল।
এদিকে ক্রমিণী শীব্রই মৃত্যুশ্যায় শায়িত হইয়া দিদির নিকট অপবাধ

স্বীকাব কবিল এবং জানাইল যে, অর্থ প্রত্যাপণ কবা অসম্ভব; কাবণ সে উহা তাহাব ভাইদেব দিয়াছে। সে লক্ষ্মী-দিদিব নিকট ক্ষমা ও প্রসাদ চাহিল; তিনিও অমানবদনে তাহাব অভিলাধ পূর্ণ কবিলেন।

পুরীধামেও তিনি কয়েকবাব গিযাছিলেন, এত্ঘাতীত গ্যা, কাশী, গঙ্গাসাগব প্রভৃতিও তিনি দর্শন কবিযাছিলেন। পুরীধামেব প্রতি তাঁহার একটা স্বাভাবিক প্রীতি ছিল। ভক্তগণ সেথানে তাঁহাব জন্ম একথানি ইষ্টকম্য গৃহ নির্মাণপূর্বক এক প্রস্তবকলকে উহাব নাম লিখিয়া দিয়াছিলেন 'লক্ষ্মীনিকেতন' এবং ঐ কলকেব শিবোদেশে অন্ধিত ছিল 'জ্য প্রভূ বামক্র-ই'। দক্ষিণেশব হইতে সদলবলে পুরীধামে যাইয়া লক্ষ্মী-দিদি ১৩৩০ বঙ্গাব্দেব ৪ঠা কাল্পন ঐ গৃহে প্রবেশ কবিগাছিলেন এবং অবশিষ্ট জীবন প্রধানতঃ সেথানেই যাপনান্তে ১৩৩২ সালেব ১২ই কাল্পন (ইং ১৯২৬-এব ২৪শে ফেব্রুয়াবি) বুধবাব ঐ গৃহে মহাস্মাধিতে লীন হইয়াছিলেন।

লক্ষী-দিদিব গঙ্গাভক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দোতলাব ছাদ হইতে গঙ্গাদর্শন কবিবাধ আশায় তিনি দক্ষিণেশবে দ্বিতল গৃহ নির্মাণপূবক উপবে ঠাকুবঘব কবিতে বলিয়াছিলেন। উহা ব্যথমাধা বলিয়া তিনি যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ না হওয়া পর্যন্ত সল্লাযতন মৃত্তিকাগৃহেই দীদুকাল কাটাইযাছিলেন। শেষবাবে ঐ গৃহ ছাডিয়া পুরীধামে গমনকালে মা-ভবতাবিণা ও গঙ্গাকে বলিয়া গিয়াছিলেন, যেন দক্ষিণেশবে গঙ্গাতীবে তাহাব দেহত্যাগ হয়। পুরীতে সময় আসন্ন জানিয়া তিনি দক্ষিণেশবে ফিবিতে বাস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু নানা কাবণে দে বাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই।

লক্ষী-দিদিব দৈনন্দিন জীবন একটানা সাধনায় পূর্ণ ছিল।
পুবীতে লক্ষীনিকেতনে বাসকালে তিনি প্রত্যহ ভোব তিনটায় উঠিয়া
শোচাদি-সমাপনান্তে যথাক্রমে শ্রীবামরুষ্ণ, শিবহুর্গা, মহাপ্রভু ও রাধারুষ্ণেব
স্মবণপূর্বক দীর্ঘকাল জ্বপ করিতেন। পবে সামান্ত প্রসাদ গ্রহণানন্তব

ন্যটা বা দশটাব সময় স্নান কবিষা পুনর্বাব এগাবটা-বাবটা পর্যন্ত জপ কবিতেন। বৈকালে তিনি আব একবাব মালা লইয়া বদিতেন এবং সন্ধ্যাসমাগমে তুই ঘণ্টা পুনবাষ জপ কবিতেন। সঙ্গে সঙ্গে হবিনাম-কীর্ত্তনও চলিত। অবশেষে বাত্রি সাটটাব সময বাসপঞ্চাব্যায়েব এক অধ্যায় সাবৃত্তি কবিষা প্রসাদগ্রহণান্তে তিনি শ্যন কবিতেন।

তাহাব বাধাক্তমপ্রেম এতই স্বগণ্ডীব ছিল যে, একবাব ভোব চাবিটা হইতে বাত্রি নমটা অবিধি অবিধাম বাধাক্তমকথাব পবও তাহাব বিবামেব লক্ষণ না দেখিয়। ভত্তগণ তাহাব মুথে হস্তাপণপ্রক উহা বন্ধ কবিষাছিলেন। বৃদ্ধাবনসক্ষে তিনি বলিতেন, "আমি বৃদ্ধাবনেব লোক" অথবা কহিতেন, "আমি গোপবালা।" বৈষ্ণবভাবে ভাবিতা লক্ষ্মী-দিদি প্রযোজনম্বলে স্বীয় বাবা অব্যাহত বাথিবাব জন্ম অসীম সাহসপ্রদর্শনেও পশ্চাংপদ হইতেন না। একবাব উপেন্দ্র লাহা মহাশম কামাবপুরুবে চটোপাধ্যায়বংশেব কুল্দেবতা ভ্লীতলাব সন্মুথে ছাগ্বলি দিতে উত্যত হইলে দিদি তাহাকে নিষেধ কবিলেন। কিন্তু ইহাত্তেও লাহা মহাশ্যেব সক্ষ্মতাগেব লক্ষণ না দেখিয়া দিদি প্রাণ্পণে বাধা দিতে থাকেন। অগ্রা উপেন্দ্রবাবু নিবস্ত হন। তদ্ববি আব কেহ তথায় বলিপ্রদানে প্রবৃত্ত হয় নাই।

সাধনসিদ্ধা লক্ষ্মী-দিদিব শেষ বাদে অন্তান্ত অশেষ গুণাবলীব সহিত এমন একটা স্বজনীন উদাব স্বভাব প্রকটিত হইয়াছিল যে, একদা জ্বদেব গোস্বামীব উৎসব উপলক্ষে কেন্দুবিৰ গ্রামে গ্রন কবিয়া তিনি ভক্তিব আতিশয়ে জাতিবিচাব অতিক্রমপূর্বক গোস্বামীজীর স্বকুলোদ্ভব যুগীজাতীয় বৈষ্ণবদেব পক অন্তগ্রহণেও সঙ্কুচিত হন নাই। বৈষ্ণবভক্তিও তাহার তুলারূপ ছিল। প্রার্থী বৈষ্ণবেব আকাজ্জাপুবণার্থে তিনি নিজের বহুম্লা শীতবন্তাদিও অকাতবে তাহাদেব হস্তে তুলিয়া দিতেন। অথচ

ভাগীদের জীবনে বিন্দুমাত্র শ্বননেব আভাস পাইলে তিনি অগ্নিমৃতি হইতেন। একবার জনৈক সাধুকে মাত্রাতিক্রমপূর্বক মেয়েমহলে মিশিতে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "ছি ছি। মেয়েমাফ্রের পেছু পেছু ছোটা! দাদা, তুমি সিংহের শাবক হযে শৃগালেব আচবণ করছ।" শেষ বয়সে যাহাবা তাহাকে দেখিযাছেন, তাহারা জানেন শ্রীবামরুক্ষেব কথা বলিতে বলিতে তিনি ভাবসমূদ্রে নিমগ্ন হইয়া কিবপ বাহজ্ঞান হাবাইতেন। তাহাব সমস্ত হদয় শ্রীবামরুক্ষেব প্রতি অগাধ ভক্তিতে পূর্ণ ছিল।' তিনি বলিতেন, "আমি যা কিছু জেনেছি বা শিথেছি, সবই ঠাকুর হতে।" কামাবপুরুব, দক্ষিণেশ্বব, শ্রামপুরুব ও কাশীপুবে ঠাকুব হতে। কন্মী-দিদিব জীবনী-আলোচনান্তে পূজাপাদ শ্বামী শক্ষবানন্দজীব সহিত শ্বতই বলিতে ইচ্ছা হয়, "লক্ষ্মীদেবীব জীবনীমধ্যে হিন্দু বৈধব্য-জীবনেব নিষ্ঠা, ভক্তি ও ভাববাজ্যেব অপার আনন্দ এবং দৈবীসম্পদেব ক্ষুব্ব প্রভৃতি শ্রীবামরুক্ষদেবের লীলা ও উক্তিসমূহেব অক্ষম্ন সত্যতাই জ্ঞাপন কবে" ('শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী'ব মুখবন্ধ)।

প্রধানতঃ 'ঐশ্রীলক্ষীমণি দেবী' গ্রন্থ-অবলম্বনে এই প্রবন্ধ বচিত হইল

# Click Here For More Books>>